# গৌড়ীয়-বৈষ্ণান্টতিহাস

# रिक्छव-निहां ि।

A Short Social History of Valshnabs in Bengal.

-----

" শ্রীগোরিকনামায়ত, শ্রীগোর-উপদেশায়ত, প্রেম ও ভক্তি-সাধনা, শ্রীগ্রামানক চরিত্র, ভক্তের সাধন, বৈদক বিষ্ণুভোত্র, শ্রীকিকায়ত, শ্রীরাধারতে-লীলায়ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রভাত ও বহু প্রাচীন ভক্তি-গ্রন্থ প্রকাশক " শ্রীভক্তিপ্রভা ''-সম্পাদক

শ্ৰীযুক্ত মধুসুদন তত্ত্ববাচম্পতি কর্তৃক



দ্বিতীর সংক্ষরণ।

वक्राय ३०००।

মূণ্য কাগজের মলাট—২০ টাকা মাত্র।

"উৎকৃত বাধান—২॥• টাকা মাত্র।

ডাঃ মাঃ বডর।

### শ্ৰকাশক-

শ্রীন্তরেক্তমোহন বিভাবিনোদ, "শ্রীভক্তিপ্রভা " কার্য্যালয়, শালাটা পোঃ, জেলা কুগলী।

(2):000g

ৰাগবাদান টি : লাইবেরী
ভাত প্রথা। ৮.১১ : 88.08...
- বিজ্ঞান সংখ্যা।
১৯.১.৪৪...
১৯.১.৯৪...
১৯.১.৯৪...
১৯.১.৯৫.১৯৪.১৯৪...

Printed by—
UPENDRA NATH MALIK,
at the

"Ranjadu Press," Sermpore, Hooghly,

## ভূমিক।।

অধুনা ৰদিও বৈষ্ণৰ ধৰ্ম ও বৈষ্ণব-সমাজের প্ৰতি শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি चाक्ट रहेबारह—चातरकरे এখন বৈঞ্ব-नाहिरछात्र ও धर्मात चारनाहनी করিতেছেন বটে, কিন্তু এরপ অনেক লোক আছেন, বাহারা বৈষ্ণব ধর্মকে 😉 देवस्कवनाजि-ममान्यदक चाजीव घृणाञ्च हत्कः मर्गन कित्रप्ता शास्कन। हेश चामछा नरह, বৈষ্ণবন্ধাতি-সমাজের আবর্জনা শ্বরূপ এমন কতকগুলি ভ্রষ্টাচারী বৈঞ্চবক্রৰ আছেন, বাঁহারা সমাজের গ্রষ্ট-ক্ষতরূপে সমগ্র বৈক্ষবলাতি-সমাজের অলকে দৃবিভ ও কলঙ্কিত করিতেছেন। ইহা কম হঃখের বিষয় নহে। সে বাহা হউক, বৈঞ্চৰ ধর্ম যে বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম, বিশুদ্ধ বৈদিক-বৈক্ষবক্তনের আচার-ব্যবহার যে সম্পূৰ্ণ বেদ-বিধি-সম্মত, বৈদিক সিদ্ধান্তাত্মকৃল প্ৰমাণ-মুখে এট কৃত্ৰ প্ৰছে তাছা আদর্শনের ব্যাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এই চত্রছ বিষয়ের আলোচনা বে গভীর জ্ঞান ও গবেষণা দাপেক্ষ, ডাহা বলাই বাছল্য। ডাদৃশ শক্তির অভাবে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে কেবল আভাস মাত্র বর্ণিত হুইয়াছে। বৈষ্ণুব ধর্ম ও বৈষ্ণুব-জাতির বিরাট ইতিহাস-সম্বশনের কত যে উপকরণ-জুপ সমুখে বিশ্বমান রহিয়াছে, <sup>।</sup> পুতে আমি, ভাহার ৰথাসাধ্য দিগ্দর্শনমাত করিলাম। আশা করি, অদুর ভবিশ্বতে কোন না কোন শক্তিমান বৈঞ্ব-সুধী বৈক্ষব-ইতিহাসের বিরাট-সৌধ নির্মাণ করিবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবজাতি ধর্মোৎপন্ন কাতি, স্বতরাং বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত এই জাতির সম্বন্ধ ওতঃ প্রভোতাবে বিজ্ঞতিত । বৈষ্ণবের স্থান অতি উচ্চে হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণবক্তন জীন জীনহাপ্রভুৱ জীনুৰোক্ত 'ভূগাদিশি স্থনীচ' ও 'আমানী' হইরা মানদ হইবার উপদেশকে ক্তমরে ধরিরা আত্ম-সন্মান লাভের প্রতিও ওদাসীনা প্রকাশ করিরা থাকেন। ক্রমশং শিক্ষার অভাবে আত্মসন্মান বোধশক্তি হারাইয়া ও সমাজের বন্ধন-শৈথিলা-প্রযুক্ত আবাধে আবর্জনা প্রবেশের ফলে বিশুছাচারী গৌড়াছ বৈশ্বিক-বৈষ্ণবজাতি হিন্দুস্যাজের একটা প্রধান আল হইরাও দিন দিন কর্মুবিভ

হইরা বহানচাত হইয়া পড়িতেছেন। তাই একণে এই বৈশ্বকাতির মধ্যে ধীরে খীরে শিক্ষালোক প্রবিষ্ট হওয়ার সাধারণ্যে আন্ত-পরিচর দিবার কালে শিক্ষিত খনের হৃদরে আত্মদ্মানবোধ ও জাতীয় গৌরব-গাপনের স্পৃহা খত:ই ফাগরিত ছইতেছে। বিশেষতঃ এই জাতীয় আন্দোলনের যুগে বরেশা বান্ধণ হইতে নিয়ত্ম ভবের জাতি পর্যান্ত সকল জাতিই স্ব স্থ জাতীর ইতিহাস-সঙ্কলন করিয়া স্বস্থ শাতীয় গৌরবকে সমাজে মুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কিন্তু এই অবসন্ন বিপন্ন বৈঞ্বজাতির এমন কোন জাতীয় ইতিহাস নাই—যদ্মায়া দেখান যাইতে পারে. এই বৈদিক বৈষ্ণৰ কাতির শান্তে কিব্লপ গৌরৰ বৰ্ণিত আছে. উহাঁদের সামাজিক স্থানই ৰা কোথায় এবং তাঁহাদের অধিকারই বা কি আছে? জাতীয় সাহিত্যই অবসন সমাজকে পুনরায় উন্তির পথে পরিচালিত করিবার স্থায়তা করে। এই উদ্দেশে কভিপন্ন শিক্ষিত স্বজাতি বন্ধুর উপদেশে ও উৎসাহে বৈদিক কাল হইতে বৈঞ্ব-দল্পণায়ের ও বৈঞ্চবজাতির উৎপত্তি, বিভৃতি, ঐতিহাসিক তথ্য, শামাজিক অধিকার-নিরূপণ, আচার-ব্যবহারের বিবরণ ও পরিশেষে গভর্ণনেণ্টের সেন্সাস্ রিপোর্টে বৈহাব জাতি সম্বন্ধে যে অম্বর্থা মন্তব্য প্রকাশ করা হইরাছে. ভাহারও যথাশাস্ত্র যুক্তিমতে তীব্র সমাণোচনা করিয়া প্রথম সংস্করণের পুস্তক অপেকা প্রায় আটগুণ বর্দ্ধিভায়তনে এই দ্বিতীয় সংক্ষরণ বৈষ্ণব-বিব্বতি "গৌড়ীয় বৈশ্বৰ ইতিহাস"(A short social History of Vaishnavs in Bengal) নামে প্রকাশিত করিলাম। এই সংস্করণে আত্মন্ত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং এত অধিক বিষয় বিজ্ঞান করা হইরাছে বে, ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণের নিকট একথানি সম্পূর্ণ অভিনৰ গ্রন্থ বলিরাই বোধ হইবে। স্কৃতরাং বাঁহাদের নিকট প্রাণম সংস্করণের অসম্পূর্ণ 'বৈষ্ণৰ বিবৃত্তি'' আছে, তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ কাঠা। গ্রন্থ-সঙ্কলনের ও মুদ্রণের ক্ষিপ্রতা ৰশতঃ এই প্ৰস্থে বছতর ভাষ-প্রয়াদানি থাকা অম্ভর্মতে। এজন্ত একটা ভাদ্ধ-পত্র এবং গ্রন্থ লেখে একটা পরিশিষ্ট সংবোজিত করা হইগ, তদ্ধৃষ্টে সন্ত্রনর পাঠকবর্গ আগুছ ন্থান পথে সংশোধন করিয়া এইয়া পরে প্রান্থ পাঠ করিলে পর্য বাধিত হইব।

ভদতিরিক্ত ক্রটী কুপাপুর্বক নির্দেশ করিলে পরবর্তি-সংস্করণে অবশ্র সংশোধন করা হুইবে।

মানব-সমাজের শান্তিপথ-প্রদর্শক সতানিষ্ঠ গুণ্থাইী ব্রাহ্মণ-সমাজকে উদ্দেশ করিরা থাহা এই গ্রন্থে শিশিত হইয়াছে, তাহা সমালোচনা-প্রসঙ্গে মাত্র। কটাক্ষ করিয়া কি ঈর্ষা প্রশোদিত হইয়া কোন কথারই অবতারণা করা হয় নাই। আশা করি, উদার-স্বভাব ব্রাহ্মণ-সমাজ ও আচায়্যসমাজ নিজ গুণে এই গ্রন্থের আলোচার বিষয়গুলি প্রণিধান পূর্ব্ধক দোষাংশ পরিহার করিয়া বৈদিক বৈষ্ণবজ্ঞাতির যাবতীর ভাষা অধিকার অনুমোদন করিতে কুন্তিত হইবেন না, ইহাই করপুটে প্রার্থনা।

এই গ্রাম্ব-সঙ্কলন বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ ক্রতিও কিছুই নাই। আমি সক্তত্ত হাদরে স্বীকার করিতেছি, এই গ্রন্থ-প্রণয়ন পক্ষে আনন্দরালার পত্রিকা, সমাজ, বৈঞ্চবসেবিকা, হিন্দুপত্রিকা, কামস্থপত্রিকা, বঙ্গের স্বাতীয় ইভিহাস—ব্ৰুক্ষণকাঞ্চ, ব্ৰাহ্মণ ইভিহাস, সম্মন-নিৰ্ণয়, জ্বাভিভেদ, গৌড়ীয় প্ৰান্তভি এবং বিবিদ শান্ত গ্রন্থ হইতে সাহাষ্য পাইয়াছি। স্থঃরাং উক্ত প্রিকার সম্পাদক ও প্রস্তকারগণের নিকট চিরক্লতজ্ঞতাখণে আবদ্ধ। বিশেষতঃ শ্রীব্রন্দাবন-সন্দর্ভসদন হইতে প্রকাশিত মাধ্ব-গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীপাদ মধুস্থদন গোস্বামী দার্কভৌম মধোদরের গ্রন্থাবদী হইতে, পঞ্চিত ৮রাস্থিহারী দাম্বাতীর্থের " বৈষ্ণব-সাহিত্য " নামক প্রবন্ধ হইতে ও প্রাদিদ্ধ বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত मुताजिलाल व्यक्तिकाती महालब्ध कुछ " देवश्वव-निग्नर्मनी " नामक श्रष्ट इहेटड আমি প্রভূত সাহায় পাইয়াছি, এফক তাঁহাদের প্রীচংপক্তন্তে চিরকুভজ্ঞতা-পাশে व्यावक ववर य मकन चका जि देवक ववस व्यामारक वाहे अह-महन्दन उरमाहिक ও সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটও চিরক্রতজ্ঞ রহিলাম। আরও উপসংহারে নিবেদন—সমাজের যে কোন মহাত্মা এই গ্রন্থ গ্রন্থের কোন অভিমত বা সমালোচনা প্রকাশ করিলে, ভাষা সাদরে গৃথীত ছইবে এবং বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে পরবর্তী সংস্করণে ছাপা হইবে।

বান্দণার উপসম্প্রদারী তান্ত্রিক বীরাচারী বৈক্ষব-সম্প্রদার হইন্তে গৌড়াছ-বৈদিক বৈক্ষবজাতি-সমাজের পার্থক্য স্থানিত করাই এই গ্রন্থের অক্সতম উদ্দেশ্য। ক্ষত এব বাঁহাদের জন্ত এই গ্রন্থ লিখিত হটল, তাঁহারা যদি এই গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎ ও প্রীতিলাভ করেন অথবা এই গ্রন্থ-প্রকাশে সমাজের বংসামান্ত উপকার সাধিত হয়, তাহা হইনে আমি সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া কুতার্থ হইন। ইতি—

পশ্চিমপাড়া,
আগাটা পো: ভেলা হগনী।
ব্রীক্ষাথালানন্দ ঠাকুরের পাট,
ত্রীক্ষাট্রমী,
সম ১৩৩৩ সাল।

বৈষ্ণবন্ধনামূপদাস শ্রীমধুসূদন তত্ত্বাচস্পতি।

# সূচীপত্র।

:0:---

## প্রথম অংশ।

### বৈদিক প্রকরণ।

#### व्यथम উल्लाम ।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণৰ শব্দের শাস্থিক বাৎপত্তি ১ বেদ কি ২ চতুর্দ্দশিবস্থা ও বেদকর্ত্তা কে ৪ বেদের স্থান্তপ ৫ বেদের বিভাগ ৬ বিষ্ণুউপাসনা অবৈদিকী নহে ৭
বৈদিক বিষ্ণু-স্তোত্ত ৮ বৈদিক বৈষ্ণব কাহার। ৯ বিষ্ণুর স্থান্তপ ও অবতার ১০ বেদে
ভক্তিবাদ ১২ বিষ্ণুর লগাট হুইতে বৈষ্ণবের জন্ম ১৫ বিষ্ণুই সর্ব্বোভ্তম দেবতা ১৯
বৈষ্ণুৰ পন্দ বৈদিক ২০ বেদার্থ নিগ্রের নিয়ম ২১ উপনিষ্ণেদ বৈষ্ণুৰ সিদ্ধান্ত ২২
ভক্তিই বিষ্ণুর সাধন ২০ বেদে প্রবণ-কীর্জনাল ভক্তির সাধন ২৭ ভক্তিভন্থ
নোক্ষেরও উপরিচর ২৮ বিষ্ণুই যজ্ঞেরর ২৯ বৈশিক কর্মানুষ্ঠান কেবল ক্লচি
উৎপাদনের নিমিত্ত ৩১ বিষ্ণুই সর্ব্বদেশ্যর ৩০।

### ছিভীর উল্লাস।

বৈষ্ণব সম্প্রদারের উৎপত্তি ৩৫ পুরাণের স্পৃষ্টি ৩৫ পুরাণ বেদের আদ ৩৭
অক্সান্ত উপাসক সম্প্রদারের উৎপত্তি ৪০ পঞ্চোপাসক-সম্প্রদার ৪১।

### তৃতীর উল্লাস।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিৰোগী স্মার্ত্তধর্ম ৪২ শাক্তধর্ম ৪৪ মমুসুতির আধুনিক্তা ৪৬ সার্ত্তমত ও বৈষ্ণব মত ৪৮ শিধারহস্ত ৪৯ গারতী রহস্ত ৫১ বিভৃতি রহস্ত ৫৩ স্মৃতির বিষ্ণবৃদ্ধার ৫৫ শাক্তমতই স্মার্ত্তমত ৫৬ জ্বরীতত্ত্ব ৫৭ অথর্কবেদের প্রাধান্ত ৫৯,বৈষ্ণবৃধ্বে ৬১ বেশভাক্ত কার সারনাচার্বোর পরিচর ৬১ স্মার্ত্তের মাংস ভক্ষণে আৰহে কেন ৩২ বেণ রাজার সময় বর্ণসভরের স্টেডি ১৪ বেদে পত্যন্তর-এইণ ও বিশ্বা বিবাহবিধি ৬৫ বেদবাফা স্থৃতি ৭৭।

# পৌরাণিক প্রকরণ। চতর্থ উন্নাস।

সাম্বন্ধ সম্প্রদায় ৬৯ বৈদিক কালে সাত্বত-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ৭০ সাম্বন্ধ মর্ম্বের প্রচারক ৭০ শ্রীমন্তাগরত বোপদের ক্লন্ত নহে ৭৪ শ্রীভাগরতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা ৭৭ প্রাচীন বৈক্ষর-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম গ্রন্থ ৭৮ শ্রীভাগরতে বৈক্ষর-সম্প্রদায় ৮০ প্রাচীন বৈক্ষর ধর্ম প্রচারের স্থান নির্ণয় ৮১ বৌদ্ধনীতি ও বৈক্ষর ধর্ম্ম ৮৪।

#### পঞ্চম উল্লাস।

তদ্র ও বৈঞ্চব ধর্ম ৮৬ বৌদ্ধ মত ও তন্ত্র মত ৮৮ তন্ত্রের পঞ্চতত্ব ৯০ তন্ত্রে বর্ণ বা জাতিতত্ব ৯১ তন্ত্রে বীভংস আচার ৯২ নিরোগ-প্রেথা ও পোদ্মপুত্র ৯৩ মান্নাবাদে ব্যক্তিচার ৯৪ তুলনার বৈঞ্চব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন ৯৮ বৈঞ্চব তান্ত্রিক কর্মহারা । ১৮।

### ত্রতিহাসিক প্রকরণ।

### ষষ্ঠ উল্লাস।

কুমারিলভট্ট ৯৯ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মারাবাদ ১০০ শঙ্করাচার্য্যের সমরে বৈশ্বব-স্প্রান্য ১০১ শ্রীধরস্থানী ১০৩ শ্রীবিত্তমঙ্গল ১০৫।

# গৌড়াত্য বৈষ্ণব।

### সপ্তম উল্লাস।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ১০৭ প্রীহর্ষবর্জন ১০৮ আদিশুর ১০৯ গৌড়াছ-বৈদিক বিকাশ ১১০ আন্ত বৈকাৰ ১১১ বল্লাল দেন ১১৩ লক্ষণ দেন ১১৪ রাজা-গণেশ

### চতুঃসম্প্রদার। স্ট্যান

इति मध्यवादात धावर्षक >>७ जाहार्या गर्भरकान >>१ धाहीन देवस्थाहाक

১১৭ শ্রীনাথ মুনি ১১৮ শ্রীরাম্নাচার্য্য ও গোড়মীর বৈক্ষর ধর্ম ১১৯ শ্রীরাম্নাচার্য্যের ছাছিমত ১২০ শ্রী-সম্প্রান্তর্যান্তর ১২১ শ্রীরামান্তর্গার্য্য ১২০ শ্রীভাষ্য ১২৫ মানাননী বা রামাৎ সম্প্রান্তর ১২৯ প্রেক্সা-সম্প্রান্তর গুরু-প্রণাণী ১২৮ রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রান্তর ১২৯ প্রেক্সা-সম্প্রান্তর ১৩০ শ্রীমধনাচার্য্যের মত ১০১ শ্রীজরভীর্য ১৩২ ব্রহ্মন সম্প্রান্তর ১৩৪ শ্রীরাবাই ১৩৭ ব্রহ্মন সম্প্রান্তর ১৩৪ শ্রীরাবাই ১৩৭ শ্রীক্সান্তর্যান্তর প্রকৃত্য ১৩৮ শ্রীক্সান্তর্গান্তর প্রকৃত্য ১৯১ গুরু-প্রশানী ১৪২ শ্রীগোবিন্দভাষ্য ১৪০ শ্রীমদ্ বনদেব বিভাভূবনের পরিচয় ১৪৫।

# দ্বিতার অংশ। বৈস্প্রবাহিত্য।

বৈক্ষৰ সাহিত্য ১৪৭ বৈক্ষৰ গ্ৰন্থকার ও গ্রন্থের পরিচরারক্ত ১৪৯ পঞ্চত্ত্ব—
ব্রীত্রীগোরালমহাপ্রান্ত, শ্রীনিত্যানলপ্রাত্ত ১৪৯ শ্রীক্ষবৈতপ্রাত্ত ১৫০ শ্রীবাদ পণ্ডিত শ্রীগাধর পণ্ডিত ১৫০ শ্রীগাদ স্বারপ্রার, শ্রীমৎ কেশবভারতী, শ্রীমাধরমুক্ত্র্য কেশব কাপ্রিরী ১৫০ শ্রীগোকনাথ গোস্বামী, শ্রীমুরারি গুপ্তর, শ্রীপ্রবোধানল সর্বতী ১৫০। শ্রীপাদ কাণ্ডন গোস্বামী ১৫৪ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫৫ বৃহত্তাগাবভামৃত্য, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ১৫৫ উচ্ছলনীলমণি, নাটকচন্ত্রিকা, বিদন্ধনাধর
১৫৭ ললিভ্রমাধর, দানকেশী-কৌমুদী, শুবমালা, শ্রীগোবিল-বিরুদ্ধবালী ১৫৮ গীতাবলী, পশ্বাবলী, হংসনৃত, উদ্ধ্ব-সন্দেশ ১৫৯ মথুরামাহান্ম্যা, শ্রীপ্রপদ্দামৃত, শ্রীরূপচিম্বামণি, শ্রীরাধাকৃক্ষ-গণোদ্দেশ-রীপিকা, শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী, ভাগবভ-সন্দর্জ,
শ্রীগোপাল চম্প্যু: ১৬০, সর্ব-লন্থাদিনী, সন্ধ্রন-কর্ম্বন্ম, মাধর-মহোৎসব, শ্রীহরিনামাশ্বভ-ব্যাকরণ ১৬১, স্ত্র-মালিকা, ধাতু সংগ্রহ, শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী,
সংক্রিক্ষা-সার-দীশিকা ১৬২ শ্রীর্ঘুন্যথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীর্ঘুন্যথ দাস গোস্বামী

১৬০ শ্রীশিলার্চন-প্রান্ত ১৬৪ ন্তবাবলী, মুক্তাচরিত্র, শ্রীরামানন্দরার, শ্রীজগরাধ ব্রহ্মনাটক ১৬৯ শ্রীবরণ দামোদর গোন্ধামী, শ্রীরাস্থদেব গার্মন্ডাম ১৭০ শ্রীকবিক্দর্পর গোন্ধামী, শ্রীটেডজ্য-চরিতামূতম্, শ্রীটেডজ্য-চন্দ্রোদর ১৭১ শ্রীআনন্দরন্দাবন-চম্পুর গোন্ধামী, শ্রীটেডজ্য-চরিতামূতম্ গুলিবকী নন্দন দাস ১৭০, শ্রীরন্দাবন দাস শ্রীটেডজ্য ভাগবত ১৭৪, শ্রীঠাকুর লোচনানন্দ, শ্রীটেডজ্য মঙ্গল, শ্রীরন্দাবন দাস শ্রীটেডজ্য ভাগবত ১৭৪, শ্রীঠাকুর লোচনানন্দ, শ্রীটেডজ্য মঙ্গল, শ্রীরন্দাবন দাস শ্রীটেডজ্য মঙ্গল, শ্রীরন্দাবন দাস শ্রীটেডজ্য ভাগবত ১৭৪, শ্রীটাকুর লোচনানন্দ, শ্রীমুকুন্দদাস শ্রীবারচন্দ্র গোন্ধামী ১৭৭ ব্রহৎ পাষগুদলন, শ্রীনরোজম দাস ঠাকুর ১৭৮ শ্রীরামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ, একারপদ, দিব্যসিংহ ১৭৯ শ্রীনিবাসা-চার্য্য, শ্রীনারাচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ, একারপদ, দিব্যসিংহ ১৭৯ শ্রীনিবাসা-চার্য্য, শ্রীনারাজ্য-বিলাস প্রভাত ১৮১ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীক্ষয়-জাবনামূতম্ ১৮০ শ্রীলেগ্রান্দাস প্রভাত ১৮২ শ্রীবেশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীক্ষয়-জাবনামূতম্ ১৮০ শ্রীলেগ্রান্দাস প্রভাত ১৮৪ শ্রীপ্রেমানন্দ দাস, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ১৮৫, বছ বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম, ১৮৬, ১৯শ, শতাব্দির বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম ১৮৭ বর্ত্তমান বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণের পরিচন্ন ১৮৯।

# তৃতীয় তাংশ। বর্ণ-প্রকরণ।

বর্ণ প্রকরণ ১৯১ বৈষ্ণবের সাগান্ত লক্ষণ ১৯১ দীক্ষার আবশুকতা ১৯২ বেদের মুখার্থ ১৯৩ দীক্ষাবিদি বৈ দক ১৯৪ বিষ্ণুই দীক্ষাবামী ১৯৫ বৈদিক লীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব ১৯৬ দীক্ষা শন্দের ব্যুৎপত্তি ১৯৭ বৈষ্ণব শুভন্ত জ্ঞাতি বা বর্ণ ১৯৭ বৈষ্ণব শুদ্র নহেন ১৯৮ বর্ণ-নির্ণর ১৯৯ বৈষ্ণবের দ্বিজ্বত্ব ২০০ বৈষ্ণবের দ্বিজ্বত্ব ২০০ বৈষ্ণবের দ্বিজ্বত্ব ২০১ বৈষ্ণবের আন্ত্রন্থ বিপ্রভুল্য ২০২ ব্রাহ্মণ কির্ণর ২০৪ চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি ২০৫ ব্রাহ্মণ কে ২০৯ বৈষ্ণব কোন্ বর্ণ ২১১ বৈষ্ণব

### একাদশ উল্লাস।

গুণ-কর্ম্মগত জাতিভেদ ২২১ প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজ ২২২ প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজের উদারতা ২২৪ লোমশমুনির উপাধ্যান ও বৈষ্ণব মাহান্তা ২২৮ দশ প্রকার ব্রাহ্মণ নির্ণর ২০০ কলির ব্রাহ্মণ ২০০ প্রকৃত ব্রাহ্মণ-নির্ণর ২০৫ ধর্মই জাতীয়তার মূল ২০৯ উপনিষদে বর্ণতত্ত্ব ২৪১।

### वानम উन्नाम।

সংস্থার তত্ত্ব ২৪০ তত্ত্ব কাছাকে কহে ২৪৪ উপবীত-তত্ত্ব ২৪৫ উপবীত কাছাকে কহে ২৪৮ তিবৃৎ ত্রিদ তী ২৪৯ যজোপবীত ধারণের মন্ত্র ২৫১ এক জীবনে একাধিকবার উপনয়ন, শৃদ্রেরও উপনয়ন-বিধি ২৫২ পবিত্র ( শৈতা ) আরোপণ বিধি ২৫২ বৈষ্ণবের উপবীত ধারণের বৈধ্বতা ২৫০ উপবীত ও মালায় প্রভেদ কি ২৫৪ দীক্ষাস্ত্র ২৫৫ বৈষ্ণবের উপবীত ধারণের প্রয়োজনীয়তা ২৫৬ বৈদ্ধিক বৈষ্ণবের উপবীত-ধারণ অবৈদিকী নহে ২৫৮।

### ত্রয়োদশ উল্লাস।

বৈষ্ণবের অধিকার ২৬০ শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন ২৬১ প্রণবে অধিকার ২৬০ শ্রীভাগবত পাঠে অধিকার ২৬৯।

### **Б**कृष्मम উन्नाम ।

দীক্ষাদানাধিকার ২৭০ পূর্ব্বপক্ষ-মীমাংসা ২৭৪ শুদ্ধ বৈষ্ণবই দীক্ষাদানা-ধিকারী ২৮০।

#### পঞ্চদশ উল্লাস।

গোতা ও উপাধি-পাসল ২৮৪ মারাবাদিলের গোতা ও সম্প্রদার কবৈদিক ২৮৫ বৈক্ষবের অচ্যুত গোতা—ধর্ম-গোতা ২৮৬ বৈদিক গোতা ও পাবর-মালা ২৮৭ বৈরাগী বৈক্ষব আধুনিক নছেন ২৯১ বৈক্ষবের দাসোপাধি শূরুবাচক নছে ২৯২ বৈক্ষবের উপাধি-পাসল ২৯৩ সমাজ-গঠন ২৯৫।

### বোড়শ উল্লাস।

বৈষ্ণবের মৃৎ-সমাধি (সমাজ-পদ্ধতি) বিশুদ্ধ বৈদিক-প্রথা ২৯৬ সমাধি কালে পাঠ্য মন্ত ২৯৭ দাহ ও মৃৎসমাধির উৎকর্ষ বিচার ২৯৮ সন্ন্যাসিদের মৃত-সংকার ২৯৯ লবণ-দান অশাস্ত্রীয় নহে ৩০৩।

### সপ্তদশ উল্লাস।

শ্রান্ধ-তত্ত্ব ৩ - ৪ শ্রান্ধ শব্দের নিক্ষক্তি ৩ - ৫ পিতৃহজ্ঞ ৩ - ৫ প্রাচীন কালে

কীবিত ব্যক্তির শ্রান্ধ বিধান ৩ - ৬ শ্রান্ধ তিন পুরুষের নামোলেশ হর কেন ৩ - ৮
বৈশ্বব-শ্রান্ধ ৩ - ৯ মৃত্তের উদ্দেশে কোন্ সময়ে শ্রান্ধান্ধান বিহিত হয় ৩ > ২
বৈশ্বব-শ্রান্ধ কিরূপে করা কর্ত্তব্য ৩ ১৩ শান্ত-বিধি ৩ ১৪ শ্রান্ধ-বিষয়ে শ্রীমহাপ্রভুর

ক্ষেত্রত ৩ ১৬ বৈশুবই শ্রান্ধ-পাত্রের ক্ষাধিকারী ৩ ১ ৭।

## সামাজিক প্রকর্প। অফ্টাদশ উরাস।

সামাজিক প্রকরণ ৩১৮ বৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধ একটা টেবেল বা ক্রেম-ভালিকা ৩১৯ পিতৃ-সবর্ণ ও বর্ণ-সমর ৩২২ বৈষ্ণব বর্ণসন্ধর নহে ৩২৩ কুলীন সমাজের মেল-বন্ধন ৩২৩ কুলীন ব্রহ্মণ সমাজের কুণগত ও জাতিগত দোষ ২২৪ ৩২৪ কুলীন কলঙ্ক ৩২৫ গৌড় ত্ম বৈনিক-বৈষ্ণবই বাঙ্গলার আদি বৈষ্ণব-সমাজ ৩২৮ বৈষ্ণব-কুলঞ্জী ৩২৯ জগনাথ গোস্বামী (জগোগোঁদাই) ৩৩২, বৈষ্ণবের সংখ্যা ৩৩২ নাগা বৈষ্ণব ৩৩৩ রামাৎ ও নিমাৎ বৈষ্ণব ৩৩৪ কতিপত্ত বিজ্ঞাতিবর্ণোশেত গৌড়াত্ম-বৈনিক বৈষ্ণবের বংশ-ভালিকা ৩৩৫ গ্রন্থকারের বংশ-বিবরণ ৩৫১ কতক গুলি প্রাসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের নামোলেশ ৩৫৫।

### উনবিংশ উল্লাস।

সেন্সাস্ রিপোর্টের স্মালোচনা ৩৫৭ প্রাচীন কালের জাতি-বিভাগ ৩৫৯ ব্যবস্থা-পর্বের ৩৬১ জ্রীপাট গোপীবন্নভপুর ৩৬৩ বাস্তাশী কাহাকে কছে ৩৬৫ বাস্থানী কি বৈষ্ণৰ ৩৬০ বোইম জাতি ৩৬৯ বৈষ্ণবের পরিবার ৩৭১ বৈষ্ণবের সামজিক মর্য্যানা ৩৭৭ বৈষ্ণব-ত্র হ্বন জগৎপুঞ্জা, ৩৭৯ অংশীচ বিচার ৩৮১।

### বিংশ উল্লাস।

উপসম্প্রদারী বৈষ্ণব ৩৯৮ উদাসীন বৈষ্ণব ৩৯৮ বাঁরা কোপী নরা ৩৯৯ কিশোরী ভন্তন ৩৯৯ জগৎ মোহনী ৪০০ প্রস্তিদারক ৪০০ কবীক্র গরিবার ৪০১ বাউল সম্প্রদার ৪০২ দরবেশ, সাঁই, কর্তাভন্তা ৪০০ সাহেব ধনী, আউল ৪০৫।

### একবিংশ উল্লাস।

জান্তান্ত প্রদেশের বৈষ্ণব ৪০৬ আসামের মহাপুষ্ণবীয় ধর্ম দ্প্রদায় ৪০৬ উংকল দেশীয় বৈষ্ণব, মান্ত্রাজ দেশীয় বৈষ্ণব ৪০৮।

### পরিশিষ্ট।

আর্থির্ম্ম, আর্থ্যাবর্ত্ত ৪০৯ ছিলুশব্দের উৎপত্তি ৪১০ থৈছবের জন ৪১১ বৈষ্ণুৰ সন্মানে শিখা-সূত্রাদিধারণ ৪১১ শ্রীচন্তীদাস ৪১২ শ্রীপাদ প্রবোধানন ৪১৩ বৈদিক ৬৮ শংস্কার ৪১৪ নাভাগারিষ্ট ৪১৫ উপবীত-ধারণের কাল ৪১৫ ব্যাহীয় বৈষ্ণুৰ ৪১৬।

# अन्भूर्।

# শুদ্ধি পত্ৰ।

|                |         |                             | -                                         |  |  |
|----------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| পৃষ্ঠা।        | শংক্তি। | অণ্ডন।                      | <b>ওদ</b> ়                               |  |  |
| <b>\$</b> ₹    | >       | ভগবানের জ্ঞান               | ভগৰানের ভগন।                              |  |  |
| 24             | 29      | শ্রীরাস শীলা                | শ্রীরাম শীলা।                             |  |  |
| <b>২</b> ২     | 8       | বিজ্ঞমত্তেরই                | বিজ্ঞমাত্তেরই।                            |  |  |
| ₹8             | ٥٠      | সত <b>ভা</b> ভি <b>হ</b> তং | সত্যস্থাপিহিতং।                           |  |  |
| 25             | \$8     | <b>এই ङग्रहे देवक्षव—</b>   | এই জন্মই প্ৰবাদ আছে, বৈঞ্চৰ—              |  |  |
|                |         | তান্ত্ৰিক                   | ভান্ধিক।                                  |  |  |
| 24             | 39      | বৈষ্ণব রুগ সাধনে            | বৈষ্ণবর্দ সাধনার অত্নকরণে।                |  |  |
| 24             | 24      | এই মন্তের                   | বৈষ্ণব রসতক্ষের।                          |  |  |
| 24             | e       | ''আচার''—ইহার প             | त १म, नारेरानत <b>यात्रर</b> छत "পরিদৃষ্ট |  |  |
|                |         | হয়"—এই পদ ব                | <b>मि</b> र्दि ।                          |  |  |
| >•¢            | •       | ভক্তিপ্ৰতিভা-লে ববৈ         | ঞৰ ভক্তি-প্ৰতিভাবলে বৈষ্ণৰ।               |  |  |
| \$58           | .24     | গীতীয়া                     | গী ভাষা।                                  |  |  |
| 52%            | ¢       | ধুমুরি ছিলেন                | ধুকুরি কুলে উৎপন্ন হুইয়া-                |  |  |
|                |         |                             | ছिলেন।                                    |  |  |
| <b>&gt;</b> 00 | ર       | অচ্যুতপ্রোচ্                | অচুতে প্রেক।                              |  |  |
| 202            | 74      | মধ্য দিখ্জর                 | मध्य-मिथिकत्र।                            |  |  |
| 300            | 3       | <b>ব</b> ৰ্ণশ্ৰম            | বৰ্ণাশ্ৰম।                                |  |  |
| >8<            | \$      | ন্বহরি                      | न्हति ।                                   |  |  |
| 4              | ঐ       | নহরির                       | <b>न्</b> रतित्र ।                        |  |  |
| 54.            | २७      | ক্রমে পরিপাটি               | ক্রম-পরিপাটি।                             |  |  |
| >4>            | 9       | কলভ:                        | ক্শত:।                                    |  |  |
| 546            | 1       | প্ৰণৰ্ ক্ল                  | व्यवस्य मा                                |  |  |

|             |         | অণুদ্ধ।                | শুদ্ধ ৷                |  |
|-------------|---------|------------------------|------------------------|--|
| পৃষ্ঠ 1।    | গংক্তি। |                        | চৈত্ৰগুণীলা।           |  |
| 596         | 26      | হৈত <b>লী</b> শা       |                        |  |
| २०७         | >       | অশৃশ্তর                | অশ্বত্তক, গো, বিপ্র ও। |  |
| *           | 4       | নিদিৱ তে তরাং          | নিদিশ্রতেতরাং।         |  |
| २ऽ१         | >€      | মস্ত্রোপাসকান্দাং      | মস্ত্রোপাসকানাং।       |  |
| २२১         | ь       | কুথোলব্যা:             | उर्थान्काः।            |  |
| २१२         | \$6     | মেদ্গল্য               | (मोन्त्रकाः ।          |  |
| २२७         | •       | ঝরিগণ                  | ঋষিগণ।                 |  |
| <b>२</b> 89 | २५      | যজেক ত্র               | য় ছব্ হয় ।           |  |
| ₹8≱         | ¢       | <b>উচ্চ</b> েড         | উচ্যতে।                |  |
| ক্র         | •       | কথিত হইয়া হইরা        | কণিত হ <b>ই</b> য়া।   |  |
| <b>૨૯</b> ૨ | •       | কর্ত্ত্রুকার           | কল্পতক্ষক।বঃ।          |  |
| 248         | b       | ধ্ৰক্ষচরং              | ঞ্বমচয়ং <b>।</b>      |  |
| २ ७৮        | ર       | সঙ্গ 🕂                 | সঙ্গ— ৷                |  |
| २१•         | 59      | চারণার:                | চারণার।                |  |
| २१२         | ર       | প্রদান                 | প্রদর্শন।              |  |
| २१७         | 8       | ইতিপূর্ <del>ব</del> ে | ইতঃপূর্বে।             |  |
| ७०৮         | 5€      | পিভামহ অভিহিট          | অভিহিত।                |  |
| ٥٢٥         | >9      | হইতেন                  | হইলেন।                 |  |
| <b>(a)</b>  | ₹8      | ৰ্মপূং                 | <b>পृ</b> र्कः ।       |  |
| ७२७         | 20      | অনু                    | অন্নদেবভাগণকেও।        |  |
| 212         | •       | >68.—                  | >68.—1                 |  |
| ৩৭৪         | ¢       | পরি-বর্তে              | পরিবর্তে।              |  |
|             |         |                        |                        |  |



#### প্রথম উল্লাস।

শরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে যে এক মহান্ ধর্মামত ভারতের বক্ষে মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় উদ্ধানিত রহিয়াছে, সাধারণতঃ ভাহা সনাতন আর্য্য ধন্ম বা হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত। এই বিশাল হিন্দুধর্ম আবার বহু উপাসক-সম্প্রদাবে বিভক্ত; তন্মরের বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপতা এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ই প্রধান। আনাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-সম্পূর্ণার ও বৈষ্ণবধন্ম যে আনাদি-সিদ্ধ, অতি প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ বৈদিক, শাস্ত্রে ভাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ভাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করা যাইতেছে।

বিষ্ণু বৈদিক দেবতা, স্মৃতরাং বিষ্ণু-উপাসনা যে বেদসিদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋক্ সাম, যজু: ও অথব্বি এই চারিবেদেই বিষ্ণু-উপাসনার

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব শক্ষের বিধি দৃষ্ট হর। শ্রুভি-শ্বুভি- পুরাণাদি শাস্ত্রে যে শান্ধিক বাৎপত্তি। পরতত্ত্ব পরমেশ্বরের বিষয় বণিত হইরাছে, দেই স্প্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা সর্কানয়ন্তা শ্রীভগবানই বিষ্ণু। বিষ্ণু শন্ধের বৃৎপত্তি। যথা—" বেবেষ্টি ব্যাপ্লোতি বিশ্বং যং" মর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন অথবা "বেষতি সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বমিতি" অর্থাৎ বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু। কিশ্বা "বিক্যাতি বিযুন্তি ভক্তান্ মারাপ্সারণেন

বংসারাদিতি ' অর্থাৎ মায়াপসারণ পূর্বক যিনি ভক্তগণকে সংসার হইতে বিমুক্ত করেন, তিনিই বিষ্ণু। পরস্তু "বিশতি সর্বভূতানি বিশক্তি সর্বভূতানি অত্রেতি।'

> বন্মাদিখনিদং নর্কাং তন্ত শক্তাা মহাত্মনঃ। তন্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুবিশ্বণাতোঃ প্রবেশনাৎ॥''

> > ইতি বিষ্ণুপুরাণম্।

অর্থাৎ দর্বভূতে যিনি অফু প্রতিষ্ট রহিয়াছেন এবং দর্বভূতও বাঁহাতে
অফু প্রতিষ্ট রহিয়াছে, তিনিই বিষ্ণু। এই জন্তই অগ্নি-পুরাণে শিখিত হইয়াছে—

" স এব স্বজাঃ স চ সর্গকর্তা স এব পাতা স চ পালাতে চ। ব্রহ্মাপ্তবন্ধাভিরশেষ মৃর্ত্তি বিষ্ণুব্রিঠো বর্গোঃ ॥

অর্থাৎ দেই বিষ্ণুই ক্জা, জাবার তিনিই প্রষ্টা, তিনিই পাশ্য, তিনিই পাশ্যিকা, ব্রহ্মাদি নিথিল দেবতা তাঁহারই মুর্তি; স্কুতরাং বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বিষ্ণুই বরদ, বিষ্ণুই বরেগা।

বৈষ্ণব শালের শালিক বাংপত্তি, এই বিষ্ণু শল হইতেই নিশার।
বথা—" বিষ্ণুদেবিতা শাস্ত ইতি বৈষ্ণবং। সম্বলাথে ষ্ণঃ প্রভায়ঃ। দেবজেতি
ইষ্টাদেবত্বে প্রয়োগঃ অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।"

যিনি বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধবন্ধ হইয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণুই বাঁহার উপাস্ত দেবতা হইয়াছেন বা বিষ্ণুন্ত্র দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব।

বিষ্ণু ও বৈঞ্ব শব্দ বেণমূলক প্রতিপন্ন করিবার অপ্রে বেদ কি,
ভাষা সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক। ধেমন
বেদ কি ?
আবার ব্যতীত কোন বস্তু থাকিতে পানে না,
সৈইরূপ ধর্মের আধারও গ্রন্থ। সনাতন হিন্দু ধর্মের আধার বেদ। হিন্দু

ধর্মের একটী মহান্ বিশেষত্ব এই যে, এই ধর্ম প্রচলিত অন্তান্ত ধর্মের স্তায় কোনও একজন মহাপুক্ষ বা ভদ্রতিত কোন মহাপুত্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই সনাতন ধর্মের জাধার বেদ—জনাদি, জনস্ত অপৌক্ষের— শ্রীভগবানের তম্ম্বরূপ। বেদ কোন ঝাধি-প্রণীত গ্রন্থ নহে কিয়া মানব বৃদ্ধির কল্পনান্ধা সাক্ষাৎ অভ্যবাণী। "নেদংভগবদ্ধাকাং" ইহাই শাম্বের সিন্ধান্ত। কজিপুরাণ গণিতেছেন—" বেদা হরের্বান্।" অর্থাৎ বেদ সকল শ্রীভগবানের বাকাম্বরূপ। মানব-সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত সমাহিত ঝাবিদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের এই বেদবাণী মতাই ম্কুরিত হইলা থাকে। এই জন্ম ভিন্ন ভিন্ন মান্তর ঝাবি ভিন্ন ধ্যা হিছি পরি গলিত হৃদয়া থাকেন। আবার বৃহ্দারণাক উপনিবদে কথিত হইলাতে—

" দ বথার্দ্রের জ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধুমা
বিনিশ্চরস্তি এবং বৈ অরে অন্ত মহনে ভূতদ্য
নি:খসিত মেতৎ যৎ প্লপ্রেদা যজুর্বেদ: দাখবেদ:
অথব্যাদ্রিরদ ইতিহাস: পুরাণং বিজা উপনিষদ:
্লোক: স্ত্রাণি অন্তব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অসা
এব এখানি দর্ব্যাণ নি:অসিডানি ॥ ১০॥ "

হে মৈত্রেয়ি! যে প্রকার আর্দ্রকাঠে অগ্নিসংযোগ হইলে ত.হা হইতে পৃথপ্তাবে ধ্মরাশি নিগত হয়, সেইরূপ প্রমায়া হইতে অকংদে, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথব্বিদে, ইতিহাস, পুরাণ, চতুর্দ্দ বিক্ষা(১) উপনিষদ, স্বসমূত, ব্যাধ্যা ও অহব্যাধ্যা সকল নিগত হইয়াছে। এই সমূদ্য সেই প্রমেশ্বেষ্ট নিঃশ্বসিত স্বরূপ।

<sup>(</sup>১) চতুর্দশবেদ্য।—" অঙ্গানি বেদাশ্চন্থারো মীমাংসা ভারবিশুর:। ধর্মা-শারেং প্রাণক বিজ্ঞা হেতাশ্চতুর্দ্দশ।" শিক্ষা ১, কল্ল ২, ব্যাকরণ ৩, নিরুক্ত ৪, জ্যোতিব ৫, ছুন্দুঙ, ঝংগ্রুব ৭, যজুর্বেদ ৮ সামবেদ ৯, অথব্ব ১০, মীমাংসা ১৯, স্থার ১২, ধর্মাশান্ত ১৩, প্রাণ ১৪।

যে সমরে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি অথবর্কা অরণি সংঘর্ষণ স্থারা প্রথম অধির উৎপাদন করিয়া যজ্ঞায়ুষ্ঠান করেন, এবং উাহার পিতৃত্য মহর্ষি স্থ্যদেব ভাহাতে যোগদান করেন, তৎকালে সেই যজ্ঞের নিমিত্তই বেদ ও ছন্দ সকল আবিভূতি হইরাছিল। তাই সহং ঝগ্রেদই বণিরাছেন—

" তন্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বাহ্ত ঋচঃ সামানি জ্ঞান্তিরে। ছন্দাংসি জ্ঞান্তির তন্মাৎ য**জ্জন্মা**নজায়ত॥ ১০ম, ৯০সঃ॥

অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। বাত্তবিক তাহা নহে। ব্রহ্মা বেদের স্মর্ত্তা অর্থাৎ স্মরণকর্তা মাত্র। যেহেতু প্রাশ্র বলিয়াছেন—

> "ন কশ্চিং বেদকর্তা চ বেদমর্তা চতুমুর্থং।" এই জন্মই ব্রহ্মা বেদের বিশেষ মান্ত করিক্কা থাকেন— "ব্রহ্মণা বাচ্ সর্কে বেনা মহীয়তে।"

শ্রীভগবান্ এই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদকে প্রেরণ করিয়াছিলেন—
"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে।" শ্রীভাগবত।

এ বিষয়ে খেতাখন শ্রুতি বলেন—

'বো ব্রন্ধাণং বিদ্যাতি পূর্ন্তং

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রাহিণোতি তথ্য।

তং হ দেবমান্মবৃদ্ধিপ্রকাশং

মুমুক্ বৈ শরণমহং প্রপত্তে॥ ৬আঃ, ৮।

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে স্মৃষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বেদসমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই আত্মা ও বৃদ্ধির প্রকাশক শ্রীভগবানের আমি—মুমৃষ্ট্র্ `এই বেদ সকল ভগবানের অঙ্গ। যথা তৈত্তিরীর উপনিষদে—

'' তস্য যজুরে শিরঃ ঋগ্দক্ষিণঃ পক্ষঃ।

সামোত্তরং পক্ষঃ, অথক্যিক্রিমঃ পুচছুং প্রতিষ্ঠা। ও অং, ২।

যজুর্কেদ দেই ভগবানের শির, ঋগ্রেদ দক্ষিণপক্ষ, সামধেদ উত্তর পক্ষ ও অথর্কবেদ পুচ্ছ বা পশ্চাৎ ভাগ।

অতি প্রাচীন কালেও জড়-বিজ্ঞানবাদী এমন অনেক লোক ছিলেন, উাহারা বেদের এই নিতাত ও অপৌরুষেত্বত সম্বন্ধে তেমন আহাবান ছিলেন না। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—

'' সস্তি বেদবিরোধেন কেটিদ্ বিজ্ঞানমানিনঃ।''

উত্তরকাপ্ত ১৬ আ:, ৪৬ /

স্থারং বর্ত্তমান কালে বেদকে যে, ''চাষার গান '', বা ঋষিদের "মুথ গড়া '' বলিয়া বেদের নিতাত্ব ও অপৌক্ষয়েত্বকে উড়াইয়া দিতে চেইা করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? কিন্তু ইহা বলাই বাহণ্য যে, ইহা সর্ব্ববিধ লৌকিক ও অলোকিক জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া স্মরণাভীত কাল হইতে সনাতন আগ্যা-সমাজে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্বরূপে সমাদৃত ও পৃজ্জিত। জীব প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্ম যে শান্তি-স্থার আশায় জন্ম জন্মে ঘ্রিয়া বেড়ায়, বেদ

বা শ্রুতি জননীর ন্তায় দেই সর্বানন্দদায়িনী
শান্তি-সুধাধারা প্রদান করেন— প্রেমপ্রকার্থের
পথ প্রদর্শন করেন। ইহাই বেদের মাহাত্ম্য— ইহাই বেদের বিশেষত।
বেদ মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের ন্তায় অপূর্ণ বা ভ্রমসঙ্কুল নহে—চির অভ্রান্ত।
এই ভগবন্ধুথ-নিঃস্ত মঙ্গলমন্থী উল্জি গুলি দেশকালাতীত পদার্থ, নিতাই একরপ।
সমাহিত অ্বিদের হৃদরে ইহা ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবিভূতি না
হইয়া একই রূপে পরিক্ষ্,রিত হয়, স্কুতরাং ইহা নিত্য। ইহা অনস্ক সাগরের
নহরীলীলার ভান্ন নিরন্তর শব্দিত হইতেছে, গ্রহণ করিতে পারিলেই, উপলক হয়।

অধুনা, বেদ বলিলে যে চারিখানি বেদসংহিতাকে বুঝাইয়া থাকে,
বস্তঃ তাহাই বেদের সীমা নহে। ঋহিলণ বেদকে অনন্ত অসীমা বিশ্বা নির্দেশ
করিয়াছেন। বেদের আজ প্রায় সবই বিলুপ্ত — বেদ-মহীক্রংহর এখন বহু
শাখা-প্রশাখা বিনষ্ট হইয়া পিয়াছে। স্কুতরাং বর্তমান আকারে আমরা যে সংহিতা
ঋলি দেখিতে পাই, উহা কতিপর মন্তের সংগ্রহ মাত্র। আবার এই সংগ্রহও যে
সংক্ষার সম্প্রিশিপ্ত বা শৃত্যলাবদ্ধ নহে, ভাগা অভিজ্ঞ বেদ-পাঠক মাত্রেই অবগত
আছেন। অতএব বেদের তথ্য- নির্দ্ধারণ যে কিরুপ ওরহ ব্যাপার, তাহা সহজ্ঞেই
অস্থ্যময়। বেদই ব্রন্ধ নামে সংক্ষিত। স্কুণ্ডরাং বেদাশোচনা ব্রন্ধাতত্ত্ব আনোচনার
ক্রায় গভীর সাধনা সাপেক। এই বৈদিক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া কত যে ধর্মাক্ষাের গভীর সাধনা সাপেক। এই বৈদিক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া কত যে ধর্মাক্ষাের গভীর সাধনা হালে ভাগার ইয়ত্তা নাই এবং ভবিষ্কাত্ত্ব কত যে হইবে, তাহা
ক্ষে বলিতে পারে? ভগবান্ হইত্তে প্রকাশিত আদি বেদ লক্ষ্ণ শ্রোকান্ত্রক ছিল।
পরে মহর্ষি কৃষ্ণদৈপান্নন বেদবাাস পেই চতুপাদ বেদকে এক ভূত হইক্তে দেখিয়া
প্রনরায় চারিভাগে বিভক্ত করেন। ভাগার বেদ-পারস

চারিজন শিশুকে চারিবেদ অর্থণ করেন। পৈশকে থাবেদ, বৈশাশামনকে হজুর্কেদ, জৈমিনীকে সামবেদ ও প্রমন্তকে অথর্কবেদ প্রদান করেন। যজ্ঞের সমর ঋথেদের হারা হৌত কর্মা, যজুর্কেদের হারা অধ্বর্যাব-কর্মা, সামবেদের হারা উদ্যাত্ত কর্মা এবং অথর্কবেদের হারা মন্ত্রপরিদর্শন রূপ প্রদান করেন। অনস্তর তিনি ঋক সম্পায় উদ্ধার করিয়া ঋথেদ সংহিতা, যজুং সম্পার উদ্ধার করিয়া বছুর্কেদসংহিতা, গীতাম্মক সাম সম্পায় উদ্ধার করিয়া বামবেদ সংহিতা এবং যজ্ঞাদি পরিদর্শন-স্কাক কর্মা এবং শাস্কি, ও পৃষ্টি আভিচারাদি কর্মসম্পাত্রের প্রকরণ উদ্ধার করিয়া অথর্কবেদ প্রণয়ন করেন। আভাগর শিশু-প্রশিশ্য কর্জ্ক এই বেদ্রভুইয় ক্রমশং বহুশাশাপ্রশাধার বিভক্ষ

মনী ষিগণ এই বেদচভূষ্টরের মধ্যে ঋথেষদকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিশ্বরা নির্ণর করিয়াছেন। বৈদিক ধর্মের প্রথম অবস্থার ইতিহাগ যেরপভাবে ঋথেদে সঙ্গলিত আছে, জন্ম বৈদিক সংহিতায় সেরপ দৃষ্ট হয় না। এই ভন্ত ই শাস্ত্রকারের সাম ও যক্ত্রেনিকে ঋথেদের অন্তরম্বরূপ বিশ্বাছেন। যথা কৌষীতকী আক্ষণে—

> " তৎপরিচরণাবিতরে) বেদৌ। ৬।১১॥ '' আবার ঋপ্রেনভাষ্যের অমুক্রমণিকায় সায়নাচার্য্য লি থিয়াছেন—

> > "মন্ত্রকাণ্ডেম্বলি যজুর্বেলিগতের তত্ত্ব তত্ত্বাধ্বর গ্রাণা প্রয়োজ্যা ধটো বহব আমাতাঃ। সামান্ত সর্বেষাং ধ্যাপ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথবাণিকৈ রপি মুক্তীর সংহিতারা মৃচ্প্রব্বাহুল্যেন হীয়ন্তে।"

অর্থাৎ যজুর্বেদের অন্তর্গত মন্ত্রকাণ্ডের মধ্যে ২ছতর মন্ত্র, সামবেদের প্রায় সমুদায় মন্ত্র এবং অথব্ধবেদের আনেকাংশ ঋগ্রেদ-সংহিতার মধ্যে সন্ধি বিষ্ট আছে।

এই প্রাচীনতম গ্রন্থ ঝাগ্রেদের বহুস্থানে বিষ্ণুর নাম ও তন্মহিমা বাঞ্জক
মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সমন্ত বৈধ কর্মের প্রারম্ভ যে মন্ত্রটী উচ্চারণ
করিয়া জ্ঞান্তমন করিতে হর, উহা বিষ্ণুরই মহিমা প্রকাশক। যথা—

"ওঁ তথিকোঃ প্রমং পদং সদা পশ্রুত্তি স্থ্রয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাভত্তম্।

বিষ্ণু উপাসনা

অবৈদিকী নহে।

বিষ্ণুর সেই পরমপদকে জ্ঞানিজন সর্বদা দিবালোকে

উদিত স্থ্যের ভার দর্শন করেন; স্তরাং বিষ্ণুর
পরমপদ লাভ যে ব্রক্ষজ্ঞানের ভার কারত অনুভব মাত্র নয়, তাহা এই ঋক্ বারা
প্রমাণিত হইল। আকাশে স্থ্যোগ্রেম্ব ইইলে বেমন তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা

ষার, শ্রীবিষ্ণুস্বরূপকেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়। বিষ্ণুর মহিমাব্যঞ্জক

কভিপর ঋক্, ঋগেদ ২ইতে এস্থলে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্বথা—

- (১) " অতো দেবা অবস্ত নো যতো বিষ্ণুবিচিক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত-ধাম ভিঃ॥ '' ১ম, মঃ ২২ স্থ; ১৬ ।
- (২) ইদং বিষ্ণুর্বিচিক্রমে জোবা নিদ্ধে পদং। সমূচ মহত-পাংশুরে॥ ঐ, ১৭।
- (৩) ত্রিণি পদাঃ বিচক্রমে বিষ্ণুর্বোপা আদাভ্যঃ। আহতা ধর্মাণি ধারয়ন্। ঐ ১৮।
- (৪) বিষ্ণোক সাণি পশাতঃ যতো এতানি পদ্পশে। ই<u>ল</u>ভ যুজাঃ স্থা। ঐু ১৯।
- (৫) তদ্বিপ্রাদো বিপণ্যবো জাগ্রিবাংসঃ সমিদ্ধতে। বিফো র্যৎ পরমং পদং।" ঐ ২০। \*

এই সকল পবিত্র ঝক্ নন্ত্রে যে সকল আগা ঋষি বিষ্ণুর ন্তব করিতেন বিষ্ণুর মহান্ মাহাত্মা মুক্তকণ্ঠে লোষণা করিতেন, সেই ঋষিগণই প্রাচীনতম বৈদিক বৈষ্ণব। এই বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে সকলেই যে বিষ্ণুর উদ্দেশে মাংসদারা যক্ত করিতেন—হবিঃ প্রানা করিতেন তাহা নহে, তন্মধ্যে এক শ্রেণীর উপাসক শুদ্ধ সান্থিক ভাবে বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। তাঁহারা কেবল আলা সমিধ সহযোগে বিষ্ণুর হোম করিতেন। বিষ্ণুর নামাদি শ্রবণ কীর্তন করিতেন। তাঁহারা জীব-বলিদান কি সোমপান করিতেন না। তাঁহাদের স্বর্গাদি ভোগ-মুখ-কামনাও ছিল না। তাঁহারাই "সাত্ত" নামে অভিহিত। আর যাহারা জীব-বলিদানাদি দারা বিষ্ণুর

<sup>\*</sup> এই সকল ঋক্ মন্ত্রের বিন্তারিত ব্যাধ্যা মৎ-সম্পাদিত " বৈশিক বিষ্ণুন্তোত্রম্" নামক প্রন্থে প্রষ্টব্য।

উদ্দেশে যজ্ঞান্ত্র্ঠান করিতেন, তাঁহানিগকে যাজ্ঞিক বৈষ্ণব নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ভোগ-শ্রথ-অর্গানি যাজ্ঞিকগণের নিত্য বাঞ্জনীয় ; কিন্তু শ্রীভগবং-পানপদ্ম লাভ অর্থাৎ ভগবদাস্ত লাভ বৈষ্ণবগণের চরম লক্ষা। বৈদিককালে বিষ্ণু উপাসক বা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাজ্ঞিক ও সাত্বত ভেদে যে বিষিধ সম্প্রানায় ছিল, নিমলিখিত ঋক্টা আলোচনা করিলে তান্তার ম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

" यः পূর্ব্বার বেধদে নবীরদে স্থমজ্জানরে বিষ্ণবে দদাশতি।

বো জাতমন্ত নহতো মহিক্রবং সেহ প্রবোভিযু জ্যং চিন্নভাসং ॥ ঋ: ২।২।২৩
জ্বাং হে মানব! যিনি পূর্ব্বতন নানাবিধ জগতের কর্তা এবং নিত্য নবরূপ
ও স্বয়ং উৎপন্ন বিফুকে হবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি সেই মহান্ বিফুর
মাহাত্মা কীর্ত্তন করেন, তিনিও কীর্ত্বিযুক্ত হইয়া একমাত্র গন্তব্য সেই বিফুর চরপ
স্বীপে গমন করেন।

ঋথেদে অমি, স্থা, ইন্দ্র, ৰাষু, যম, বরুণ, রুল, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার উপাসনা বিষয়ে মতগুলি ঋক্ বাবৃহত আছে বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে তদপেকা ন্যননাই। বরং কোন কোন দেবতা অপেকা অধিক। এই বিষ্ণু ব্রহ্মবাদিদের মতে নিরাকার নির্বিশেষ—এক ধারণাতীত বস্তু নহেন। বিষ্ণুর সবিশেষত বেদে প্রতিপদেই সিদ্ধান্তিত হইরাছে। প্রাণ্ডক্ত ঋক্গুলি অন্থুশীলন করিলে ত্রিষয়ে আরু সন্দেহ থাকে না। স্থা যেমন আলোকের কারণ তজ্ঞপ চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মকা চিৎসন্ধার আশ্রম অরুপ সবিশেষ ও সন্থুণ মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ বিষ্ণু। বিষ্ণু যে বিবিক্ষমাবতার হইরা বলীকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ঋথেদের প্রথম মণ্ডলে "ইদং বিষ্ণু বিচ্কুনে তেথা নিদ্ধে পদং" এবং "ত্রিণি পদাং বিচ্কুনেম" ইত্যাদি মল্লে ভাহার আভাস পাওয়া যায়। স্থতরাং অবতারবাদও যে বৈদিক, তাহা ইহা হইতে ক্ষিষ্ট প্রতীত হয়। বিশেষতঃ অবভার সকলের মধ্যে দ্বিভূক্ত নরাকারে এই বামনাব্রতারই শ্রীভগবানের প্রথম অবতার। দ্বিভূক্ত নরাকার্যুই তাহার নিতাম্বরূপ। বিষ্ণুর মন্ত্রণ ও অবতার। স্বান্থান্ত বেদসংহিতাতেও বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তিত হইরাছে।

(এই ভগবান্ প্রীবিষ্ণুই যাঁহাদের বরেণ্য ও শরণা, প্রধানতঃ তাঁহারাই বৈষ্ণব স্থান্ত বাহারা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বিষ্ণুর অন্ধ্রণ বিশ্ববাপক, সেইরূপ বৈষ্ণবন্ধ ও সঙ্কীর্ণ নহে—বহুব্যাপক। ফলকথা বিশ্ববাপক, সেইরূপ বৈষ্ণবন্ধ ও সঙ্কীর্ণ নহে—বহুব্যাপক। ফলকথা বিশ্বর প্রাধান্ত স্থাকার করেন, সামান্ততঃ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা বার। বিষ্ণুর অন্ধরন্ধ স্থাকান্ত ভক্তির সহারতা ভির এই বৈষ্ণবন্ধ লাভ সম্ভবপর নহে। এই জন্তই বৈষ্ণবের অপর নাম ভক্ত, এবং বৈষ্ণবতদ্বের অপর নাম ভক্তবাদ। কিছ কাল-মাহান্মে অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের আচার দোষে এমন সনাতন বৈদিক বৈষ্ণব ধর্মানী সাধারণের চক্ষে কেমন হীন নিম্রান্ত বলিরা প্রভিতাত হইমাছে। এখন বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেই সাধারণের হাদরে এক বিজ্ঞানীর ম্বাণার ভাব উদ্ব হয়। তাহারা জানেনা, বৈষ্ণবের এই বৈষ্ণবন্ধ আধুনিক নহে—ঐগারাদ্দ মহাপ্রভুর সময় প্রবন্তিত নহে, ইহা নিতা—অনাদিসিদ্ধ। হিন্দুর মহাগ্রান্থ বেদ বত দিনের বৈষ্ণবন্ধ বিষ্ণবন্ধও ততদিনের। প্রতির প্রত্যেক মন্ত্র, বিষ্ণুরই মহিমা ভোতক। প্রত্যেক প্রার্থনাতে ভক্তির মহীয়নী শক্তি বিনিহিত— প্রত্যেক ভারের মানা মানাক কালকে উৎসারিত। বৈদিক বৈষ্ণব-ভক্তিত কারে ইইরা কেনন স্থান্য ভাবে বিষ্ণুর মহামা করিন করিণ্ডেছন দেশুন।

'' বিক্ষোত্র কং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমনে রজাংসি। বো অক্সভারত্তরং সংস্কৃং বিচক্রমাণ স্ত্রেধোরুগায়ঃ

विकृत्व श्री॥ ७क विकृ (स्म, नः।

বিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষাদি লোকস্থানসমূহ স্পষ্ট করিয়াছেন অথবা পার্থিব পঞ্চুতাত্মক স্টের উপকরণস্বরূপ নিথিল অণ্-প্রমাণ নির্থাণ করিয়াছেন, দেই ভগৰান্ শ্রীবিক্ষ অলোকিক কর্মের বাহান্মানিচরই আমি কেবল কীর্ত্তন করিব তেছি। সেই আরাধ্যতম বিষ্ণু, উপরিতন অতিশ্রেষ্ঠ দেরগণের সহবাসন্থান স্থালোককে—বাহাতে অধঃপতিত না হন্ন, এমনভাবে তন্তিত করিয়া রাধিয়াছেন। এইব্রুপে তিনি পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও ছালোক স্পষ্ট করিয়া অর্থাণ " ভূত্বিশ্বং"

নির্মাণ করিয়া এই ত্রিলোকেই তিনি অগ্নি, বায়ু স্থা, এই ত্রিবিধ স্বরূপে পদ্মান্ত স্থাপন করিয়া আছেন বা সর্ববাপী "বরেণ্য ভর্গ " দেবতা রূপে বিচন্ধ করিতেছেন। এই বিশ্বব্যাপী গতির কারণই তাঁহাকে 'উরুগার বলা হইরা থাকে। অথবা সাধু মহাত্মাণ সর্কালা তাঁহার মহিমা গান করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি 'উরুগার বনানে অভিহিত। অতএব হে আমার হদয়নিহিতা ভব্লি! দেই ভগবান্ শ্রীবিক্র গ্রীভির নিমিন্ত আমি তোমাকে নিরোজিত করিতেছি।"

আবার ঋথেদ মন্ত্র-নাহাত্ম্যে মহর্ষি শৌনক কহিয়াছেন—
'' বিফোর্ম্ব কং '' জপেৎ স্ফুক্তং বিষ্ণু-ভব্তি ভবিস্তাতি।
ভানে।দরং তপঃ পশ্চাধিষ্ণু-সাব্দ্যা মাপ্লুরাং॥''

" বিষ্ণুহ্ কং " ( ১ম, ১৫৪স্, ১—৬ ঝ ) ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিদে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়, এবং জ্ঞান ও তপস্থা সিদ্ধ হয়, পরে বিষ্ণু-সামৃদ্ধু প্রাপ্তি ঘটে।

অ গ্রত্তব ক্ষণভক্তি যে অবৈদিকী নছে ভাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল।

এই স্বান্তবি গুলাভক্তি ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত হইলে
ভগৰান্ অবশ্রু প্রীত হইরা থাকেন। কারণ ভগবংপ্রাপ্তির একমাত্র সাধনা
ভক্তি। আইতি বলেন---

" ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শরতি, ভাক্তিবশং পুরুষং, ভক্তিরেব ভূমগীতি।"

ভজিই জীবকে জানন্দমন্ন ভগৰদ্বাজ্যে দাইনা বান্, ভজিই প্রীভগবানের চরপক্ষণ দর্শন করাইরা থাকেন। শ্রীজগবান্ ভজিরই বদীভূত, স্থভরাং ভজিই শ্রীজগবৎপ্রাপ্তর শ্রেষ্ঠসাধন। শ্রীগোপালতাপনী বলেন—

" ভক্তিরস্যভন্তনং। বিজ্ঞানখনানন্দ-সচিদানন্দৈকরসে ভজিবোগে ভিঠতি।" অর্থাৎ ভক্তিই জগবানের জ্ঞান। সেই বিজ্ঞানখন, আনন্দখন শীভগবান্ স্চিদানন্দকংস্থারপ ভক্তিযোগেই অবস্থিত।

• কর্মজ্ঞান-বোগাদি অপেকা ভাক ধারাই বে ভগবানের পরম সম্ভোব লাভ হয়, তাহা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি কীর্ত্তিত হইরাছে। "ভক্তনাহমেকরা গ্রাহঃ," "ভক্তিলভাত্তনজ্ঞরা" ভক্তা। মামভিজ্ঞানাভি," অর্থাৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য, ভক্তিরই লভ্য, অক্ত কোন সাধন ধারা নহে, ভক্তি ধারাই আমাকে অবগত হওরা যার. ইভ্যাদি প্রমাণই উক্ত বাক্যের দৃঢ়ভা প্রভিপর করিভেছে। "বিশ্ববে ছা" এই বেদবাক্যের অর্থ, পুরাণে বিশদভাবে ব্যাধ্যাত হইমাছে।

> " সর্কদেবমরো বিষ্ণু: শরণার্ত্তি-প্রণাশন:। শুক্তকবংসলো দেবো ভক্তা তৃহ্যতি নারুথা॥"

> > र: ७: विः ४७ त्रकांत्रतीय वहनः।

অর্থাৎ যিনি শরণাগতজনের আর্থি-বিনাশক ও স্বভক্ত-বংসল সেই সর্বদেবমর জগবান্ বিষ্ণু কেবল ভক্তিতেই তুই হইরা থাকেন। অন্ত প্রকারে তাঁহার তুটি মটে না।

তাই শ্রীমন্তাগবতে সপ্তমন্ধনে নৃসিংহন্ত তিতে বর্ণিত আছে—

'' মন্তে ধনা ভিজনব্ধণ তপং শ্রুতে জি

স্তেব্ধ: প্রভাববদপৌর্যবৃদ্ধিযোগঃ।

নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্থ পুংসো

ভক্তা তৃতোষ জ্গবান গ্রন্থপায়॥ ''

অর্থাৎ, আমি অনুমান করি, অর্থ, সংকুলে করা, দেহের রূপ, তপোবল বা অধ্যাচিরণ, পাণ্ডিতা, ডেফ, ইন্দ্রিয়-পটুতা, প্রভাব, শারীরিক শক্তি, পৌরুষ (উন্নম) প্রজ্ঞা (বৃদ্ধি) ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি ইহারা কেহই যথন পরম পুরুষ ভগবানের ভলনেরই উপকরণ নহে, তথন, তাহার প্রীতি উৎপাদনে কিরূপে সমর্থ হইবে? বেহেছু ভগবান কেবল ভক্তি বারাই গজেন্দ্রের প্রতি এরূপ পরিতৃই হইয়াছিলেন।

३५०० में

অতএব ভগবান কাহারও গুণের দিছে <u>হর্ম না ক্রিয়াত ভতিরই আদির</u> করি য়া থাকেন। কেননা—

> 'বাধিস্থাচরণং ধ্রবস্ত চ বরো বিকা গজেক্রস্ত কা কুজাগাঃ কিমুনাম রূপমাধিকং কিন্তং সুদামো ধনম্। বংশঃ কো বিহুরস্ত যাদবপতের গ্রস্ত কিং পৌরুষং জ্জাে তুয়্ডি কেৰলং ন চ গুটেশ্ডিজিপ্রিয়া মাধবঃ ম'

অর্থাৎ ব্যাধের কি আচার ছিল, গ্রুবের এমন কি বরস ছিল, গরেক্সরই বা কি বিছা ছিল, কুজারই বা এমন কি রূপ-গৌরবের স্থনাম ছিল, স্থনাম ধন মর্যাদাই বা কি? বিছরের বংশনর্যাদাই বা কি? (দানীগর্জ্জাত) বাদবপতে উগ্রসেনেরই বা পরাক্রমের কি পরিচর ছিল? অতএব কর্মা, বরুস, বিজ্ঞাদি ওণের ছারা ভগবান্ প্রীত হরেন না, কেবল ভক্তি ছারাই পরিতৃষ্ট হইয়া থাকেন। বাস্তবিকই এইজ্ঞা ডিনি ভক্তিপ্রিয় মাধ্ব বলিয়া কীর্তিত।

এই জন্মই বৈদিক বৈষ্ণব প্রথমে স্বীয় ছাদয়-নিহিতা ভক্তিকে ভগবানের সজোষের নিমিন্ত নিয়োজিত করিয়াছেন। ভক্তির প্রেরণায় ভগবান্ সম্বোধনাভ করিয়াছেন জানিয়া ভক্ত, ভগবানের নিকট প্রেমধন প্রার্থনা করিতেছেন।

পরিবর্তী ময়ে এই ভাবই পরিবাক্ত হইয়াছে। যথা—

" দিবো বা বিষ্ণো উত বা পৃথিব্যা মহো বা

বিষ্ণু উরোরস্করিক্ষাৎ।

উতা হি হন্তা বন্ধনা পূণসাপ্রায়ছ

দক্ষিণাদেভি সবাংৎ

विकारव वां ॥" ७: यकुः ८। ১৯

শর্থাৎ হে বিকো! হে ভগবন্! আপনি ছালোক হইতে কি ভূলোক হইতে কিছা শনস্ব-প্রসারী শত্তরিক্লোক হইতে পরম ধন বা প্রেম ধন লইয়া আপনার উচ্চর হতে পূর্ণ করুন এবং দক্ষিণ ও বাব হত অর্থাৎ উত্তর হত দিয়াই শবাধে শবিচারে আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করন। অথবা আপনার বে করুণা "ভুর্ব খঃ" এই ত্রিলোকে অনস্তধারায় উৎসানিত রহিয়াছে, সেই করণাধারা আমাদের প্রতি বর্ষণ করিয়া আপনার প্রেমধনের অধিকারী করুন।" শুমান্ডক্তির উদয় না হইলে এই শুগবংপ্রেমণান্ত স্তদ্বপরাহত। ছাই "হে আমার হাদ্য-নিহিতা শুদ্ধান্তিক্তি! তোমাকে ভগবান্ বিফুর প্রীতির নিমিন্ত নিয়োজিত করিতেছি।"

বিষ্ণুর খিত্ত নরাকারতা সথদে এই থক্ট প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই ভিতৃত্ব নরাকারই সেই জগৎকারণ পর হবের নিতাম্বরণ। ভক্তি কেবল ভগবানের প্রেমধন লাভ করাইয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, এভগরানের শ্রীপাদপন্ম পর্যান্ত লাভ করাইয়া দেন। ইহাই ভক্তির মহীয়সী শক্তি।) অব্যাভচারিণী ভক্তির প্রভাবেই ভগবানের ম্বরূপ অবগত হওয়া যায়। বৈদিক বৈষণ্য, ভক্তির সহায়তায় ভগবান্ বিষ্ণুর ম্বরূপ অবগত হইয়াই যেন, এই পরবর্তী নম্বে বিষ্ণুর মহিমা গান করিতেছেন।

" প্রতিষ্ঠিই: স্তবতে বীর্যোগ মৃগো ন ভীম:
কুচরা গিরিষ্ঠা: ॥

যভোকর অিব বিজনেশেষধিক্ষিত্তি
ভবনানি বিখা ॥" ঐ ৫।২•

সেই অনস্ত নীর্যা অনস্ত মহিমাশালী তগবান্ শ্রীবিষ্ণু অসাধারণ বীরকর্মা বনিয়া নিথিল লোক তাঁহার প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিয়া থাকেন। সিংহ বেরপে পশুদিগকে বিনাশ করে বলিয়া তাহাদের তাঁতিজনক, সেইরপ তগবান্ত পাশাত্মগণের নিথিল পাগরাশি নষ্ট করিয়া বিনাশ করেন বলিয়া পাশাত্মগণের শক্ষে ভীতিজনক। অথবা তিনি ভক্তের হাদর নিহিত ক্বাসনাদির সংশোধক এবং পাশী-অভক্তের পক্ষে দঙ্গাতা বলিয়া ভীষণ! তিনি ক্চর অর্থাৎ কু অর্থে পৃথিব্যাদি লোকত্রেরে বিচরণ করিয়া থাকেন। কিম্বা কু শব্দে জল ব্রায়। স্ক্তরাহ

প্রশাসকালে মৎশু-কুর্মানিরপে পৃথিবী ধারণ করিরা স্টিরক্ষা করিয়া থাকেন। আবার তিনি গিরিষ্টা অর্থাৎ াগারবৎ উরত লোকস্থায়ী অথবা গিরি অর্থাৎ মন্ত্রাদিরপ বাক্যে বা বেদবাণীতে সর্বাদা বিরাজিত—মন্ত্রাত্মক, কিছা গিরি শব্দে দেহ বুঝার, স্মতরাং অথিল জীবদেহে অন্তর্ধানী রূপে নিতা বিরাজমান। সেই ভগবান্ বিষ্ণুর অনন্তবিভার "ভূত্বিশ্ব" এই তিনলোকে বিশ্বের ভূতজাত তাবৎ পদার্থাই অব্দিত রহিয়াছে। এই জন্মই বিষ্ণু নির্থিগ জীবের ব্রেণ্য ও শর্ণা, তিনিই আরাধা তত্ত্বের মূল।

এইরপে ভক্তিবলে ভগবান্ বিষ্ণুর শ্বরূপ ও মহিমা অবগত হইয়া ভগবানের স্থাবকারী সেই বৈদিক শাঘ পরিশেষে ভক্তিদেবীর ও ভক্তের (বৈষ্ণবের) মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন—

" বিফো ররাট মসি। বিক্ষো; শ্লপত্তে স্থঃ। বিক্ষো: স্থারসি। বিক্ষো গ্রুবোহসি। বৈক্ষবমসি। বিক্ষবে ছা॥" ঐ ধা২১

হে শুমা ভক্তি ! তুমি ভগৰান বিষ্ণুর লগাট স্বরূপা শান আহেতুকী শুমা ভক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি বলিয়া এবং ভগৰান এই ভক্তিরই একাস্ত বলিয়া তাঁহার লগাটস্বরূপা বলা হইরাছে অর্থাং এই শুমা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তারপর যেই তুমি জ্ঞান বা কর্মাঙ্গভূতা হইরা মিশ্রাভক্তিতে অপনীত হও অমনই জ্ঞান বা কর্ম্বের বোগে তোমরা উভরে ভগবান বিষ্ণুর " প্লপত্রে" অর্থাং ওঠ-সন্ধিরূপে অবস্থিত করে। ওঠসন্ধি বেরূপ ভোগের ও বাক্যের ব্রু, সেইরুপ তুমিও কর্মের বোগে কর্মমিশ্রা ভক্তি হইরা পুণাভোগের সহারতা কর, এবং

<sup>•</sup>ভক্ত-মাহাত্মা ও ভক্তি তপ্ততঃ একই ৰণিয়া অনেক বৈশ্বব-মহাত্মা ''ললাটাবৈশ্ববো জাতঃ'' অর্থাৎ ভগবান বিশুর ললাট হইছে বৈশ্ববের জন্ম এই কথা মুলোন। ভাঁহাদের উক্তি এই মন্ত্রের ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই অনুমিত হয়।

কানের বোগে জানমিশ্র। ভক্তি হইরা জানীর শব্দ-ব্রহ্ম লাভের সহার্কা কর। হৈ গুকাভক্তি! তুমিই ভগবানের "ব্যাঃ" অর্থাং গ্রন্থিরপা হণ্ড—ভক্ত ভোমার ধারাই ভগবান্কে বন্ধন করিয়া থাকেন। হে ভক্তি! তুমিই ভগবান্ বিষ্ণুর "প্রথ" অর্থাং নিত্য সত্য স্বরূপা হও। নিত্য সত্য ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বলিয়া তুমিও নিত্য সত্য স্বরূপা। আবার হে ভক্তি! তুমিই "বৈষ্ণব" অর্থাং ভক্তস্বরূপা হও। কারণ, ভক্তের মাহাত্মা ও ভক্তি পৃথক্ বস্তু নহে। এই বৈদিক নিদ্ধান্ত অনুসারেই "ব্রীহরিভক্তি-বিলালে" পূক্ষনীর গোস্বামীপাদ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।—

" মাছাত্মাং যচ্চ তগবস্কজানাং লিখিতং পুরা। তম্বজ্ঞেরপি বিজ্ঞেরং ডেযাং ভক্তোব তথকঃ॥ ১১শ, বি. ৩৬১ শ্লোকঃ।

অর্থাৎ ইতি পূর্বে বে ভগবক্তক মাহাম্মের কণা শিখিত হইরাছে তাহাকেই ভক্তির মাহাত্মা বশিরা বৃধিতে হইবে। কারণ, ভক্তনিগের মাহাত্মা ও ভক্তি ভক্তঃ একই প্রকার।

আ তএৰ হে ভক্তি! তোমাকে বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত নিরোজিত করিতেছি। আবার কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, আদিত্যকেই বিষ্ণু বলা হুইয়াছে;—বিষ্ণু স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। যে হেতু, খানশ আদিত্যের মধ্যে একটা

বিষ্ণু শতদ্র বিষ্ণু নামে অভিহিত। কিন্তু বাঁহারা বৈদিক গ্রন্থ অলোচনা করেন, তাঁহারা প্পট্ট দেখিতে পাইবেন,

<u>দেবতা।</u> বিষ্ণু ও স্থ্য এক দেবতা নহেন বা বিষ্ণু, স্থ্যের

নাৰাশ্বর নহে। বৈদিক দেবতাগণের বে ত্রিবিধ বাসস্থান ভেদ নির্দিষ্ট আছে তাহা দৃষ্ট করিলে বিষ্ণু ও আদিত্যের স্বাতন্ত্র প্রতিপন্ন হর। বাসস্থান ভেদে বৈদিক দেবগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— গ্রালোকবাদী, অন্তরিক্ষবাদী ও ভূলোকবাদী। ছালোকবাদীর মধ্যে হা, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য, সাবিত্রী, পূষণ, বিষ্ণু,

বিবৰং প্রভৃতি। এখনে বৃহণ ঘেষন পূষণ হইতে পারেন না, সেইরূপ স্ব্যুত ক্রিছ্

বেদ বিভাগ-কর্তা ভগৰান্ রক্ষ-বৈপারন বিষ্ণুকে প্রগৃ-হইতে পৃথক্ নির্দেশ করিরাছেন এবং বিভূজ আমহন্দর শ্রীবিষ্ণুই বে সর্বেশ্বর পরতত্ব ভাহা, সুক্তকণ্ঠে পরিব্যক্ত করিরাছেন—

" ক্যোতিরভান্তরে রূপং বিভূবং আমন্ত্রনরং।"
আবার গীতার শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিরাছেন—
" যদাদিতাগতং তেজন্তভোলা বিধিমামকাম্।" ১৫।১২।
অর্থাৎ আদিতোর যে তেজ, সে তেজ আমার বলিরাই জানিবে।
শ্রীবিশ্বর ধানেও বিশ্বা ও আদিতোর পার্থকা স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

বথা ---

" ওঁ ধ্যের: সদা সবিভূমগুলমধ্যবর্তী নারারণ: সরসিকাসন-সরিবিট:। কেয়ুরবান্ কনককুগুলবান্ কিরিটী-ধারী হিরপারবর্প: ধৃতশুভাচকে:॥"

অর্থাৎ পূর্যামগুলের মধ্যবর্ত্তি কমলাসনে সন্নিবিষ্ট, কেয়ুর ও স্বর্ণকুপ্তল-ভূবণে ভূবিত, শিরে মুকুট, গলে হার, এবং ছই হল্তে শব্দ, ও চক্র ধারণ করিরাছেন, সেই হেম্মগ্রপু নারারণকে ধান করি।

হভরাং প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে যে, শুক্ষান্ত ঋষিগণ কর্ত্ক বিভূজ শ্রামন্থলর বিক্র আরাধনা প্রবর্তিত হইরাছে, তাহা বিক্র ধান সহজেই অন্তনের। ঋথেকে এই বিক্র ধান নাধ্ব্যকর বর্ণিত আছে। নিম্নীধিত ঋকে ভাহার স্থাত 141-

" ওদস্ত প্রিয়মভিপাথো জঞ্চাং নরো দেব যত্র মধ্যে মদস্তি
উক্তরুমস্ত স হি বন্ধুরিখা বিষ্ণো: পদে পরমে মধ্যে উংস: ॥
তাবাং বাস্তুমুংশাসি গম্পো যত্র গাগো ভূরিশৃদ্ধা অগ্রাস:
জ্বাহ তঃকুগাগস্ত বৃষ্ণ পরমং পদ্মবভাতি ভূরি: ॥'

२।२।२।१-७

সেই পরমধামে যে মাধুর্যার অমৃত-উংস নিরস্তর উৎগারিত এবং মাধুর্যামুর্তি গোপবেশ বিষ্ণুই যে সেই ধামে নিত; অবস্থান করতেছেন, তাহা উক্ত
ঋকের অর্থে অবগত হওয়া যায়। জীরুন্ধাবনের অবয় জ্ঞানতত্ব ব্রজ্ঞেনন্দনই বে
থৈই গোপবেশ বিষ্ণু, তাহা ধীর চিত্তে বিচার করিলে অনায়াসেই উপলব্ধ হয়।
এই গোপাল বিষ্ণুর নাম ঋর্যেদ ওয়, মণ্ডলে ৫৫ স্তুক্তে উক্ত কইয়াচে—

' বিষ্ণুর্পে পাঃ পরমং পাতি পাথঃ

প্রিয়া ধামাক্তমৃতা দধানঃ॥ । ১০ম্ ঋক্।

এই মন্ত্রের বাাখ্যা মং-সম্পাদিত " মন্ত্র-ভাগবত " নামক গ্রন্থে দ্রন্থর।

শ্রীমদ্গোবিদ্দ স্বির পাল শ্রীমংনী দকণ্ঠ স্থারি ছট্ট "মন্ত্র-ভাগবত" (১)
নামে একথানি গ্রন্থ চনা করিয়াছেন। খাবেদ ইইতে রামকৃষ্ণ বিষয়ক মন্ত্র
সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে দেই হকল মন্ত্রের ব্যাখা। করিয়াছেন। ব্যুখার শ্রীকৃষ্ণলীপা পরিস্কৃত্য করা ইইলাছে। ফলতঃ শ্রীমন্তাপবত যে বৈদিক সন্দর্ভ বৈদিক
মন্ত্রেও যে শ্রীমান্দীলা ও শ্রীকৃষ্ণনীলার বীজ নিহিত আছে, এই গ্রন্থে তাহা মন্ত্রশ্রমাণ, ধারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে প্রাচীন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণাব
ছিলেন তদ্বিয়ের সন্দেহ নাই।

দে যাথা হউক, বৈণিককালে সকল দেবভাই যে তুলারণে উপাসিত হইভেন

<sup>(</sup>১) " মত্র-ভাগব ড "— খংখদীয় মন্ত্র, ভাষ্য এবং বঙ্গাছবাদ সহ মুম্রাভি প্রাকাশিত হইরাছে। মূল্য ১, টাক্ষ। " জীভক্তি এভা " কার্যালয়ে প্রাপ্তবা।

তাহা বলা যায় না। যে হেতু, দেবতাগণের উত্তমাধমত :বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে স্পষ্টভাবে উল্লিণিত আছে। বেদের হুইটী ভাগ; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। বেদ বলিগে মন্ত্র একিগ উভয়ই ব্যাইরা পাকে। এই ব্রাহ্মণ ভাগে অরণো ও নগরে বাস কালে হজাদি, জীংনের যাবতীয় কর্ত্তবা কর্মে মন্ত্রভাগের কিরপ প্রয়োগ ক্রিতে হয় তাহার বিব্রণ এবং ভত্পলক্ষে ই ভহাস, প্রাণ, বিস্তা, উপনিষ্ণ,

বিষ্ণুই সর্বোজন

ক্ষিত্র বর্ণিত ইর্রাছে। ঋথেদীয়—" ঐতরের বান্ধা।

ক্ষেত্র বর্ণিত ইর্রাছে। ঋথেদীয়—" ঐতরের বান্ধা।

ক্ষেত্র শিক্তা করা ইর্রাছে। যথা—

" অভিনে বিশিষ্ক না বিষ্ণু: পর্বঃ তদন্তরেণ স্বর্ধা অন্তা দেবতাঃ।" ১١১

শ্বর্থাং আরা অবম, বিষ্ণু পরম, ইহাংই অস্তরে অন্থ সমস্ত দেবতা।

অবম ও পরম এই চুইটা শাকর অর্থ যথাক্রমে ছোট ও বড় ভিন্ন আর কিছুই

ইইতে পারে না। অর্থাং অগ্নিই কনিই, বিষ্ণুই সর্কোত্তণ এবং অন্থ সমস্ত দেবতা

যথন ইহার অস্তর্গত তথন তাঁথাদিগকে মধ্যম বলা যাইতে পারে। ফলতঃ অগ্রি

ইইতেই সমস্ত দেবতার পূজা আরম্ভ হইছা বিষ্ণুতেই তাহার পরিবমান্তি বা পূর্বতা

সম্পাদিত হয়; স্থতরাং এক বিষ্ণু আরাধনাতেই সমস্ত দেবতার আরাধনা সংসিদ্ধ

ইইয়া থাকে। স্থতরাং বিষ্ণুউপাসনাই বৈদিক মুখ্য বিধান। অন্ত-দেবোপাসনা

কেবল কর্মাক্ষ্ত্ত। এই জন্তই যাঁহারা কেবল বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁহাদের

অন্ত-দেবোপাসনা আর প্রয়েক্ষম হয় না। উক্তে ' ঐতরেয় ভান্ধনে,'' এবিষ্ণের

অমাণ কলিত হয়। যথা—

"বিষ্ণু সর্বাঃ দেবতাঃ।' ঐ।ঐ

অর্থাৎ বিষ্ণুই সকল দেবতার মূল। উহাতে আরও বর্ণিত আছে—

"অগ্নিশচ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপাদৌ।'' ১।>
অর্থাৎ অগ্নিও বিষ্ণুই দেবতাগণের দীক্ষার পালক।

আইরূপ শুরু বর্ত্বেদীয় " শতপথ-ব্রাহ্মণে "ও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রাধান্ত উক্ত হইরাছে। তদ ধথা—

> " তদ্বিকু: প্রথমং প্রাষা স দেব তানাং শ্রেষ্ঠোহ ভবৎ তত্মাদার্ভবিকুদে বিতানাং শ্রেষ্ঠ ইতি ।" ১৪।১।১৫

শতএব এই সকল বৈদিক সিন্ধান্তে বিষ্ণুই যে সমস্ত দেবগণের মধ্যে পরম শর্মাৎ সর্কোন্তম ভাহা প্রতিপন্ন হইল। স্বতরাং তদেতর কোন দেবতাকেই ভাঁহার সমতৃদ্য করনা করা বাইতে পারে না। করিলে, ভাহা বেদ-বিক্লন হেত্ শ্রশরাধের কারণ হয়। এই প্রোত-বাক্যান্সারেই পৌরাণিকগণ ঘোষণা করিরাছেন—

" यस नात्राप्रणः स्वयः अत्र कृष्णानि देववटेखः।

সমম্বেটনৰ বীক্ষেত্ত স পাষ্ঠী ভবেদ্ধ্ৰবং ॥" হঃ ভঃ বিঃ খুতু ১।৭ অৰ্থাৎ যে ব্যক্তি নারায়ণ বিষ্ণুকে ব্ৰশ্নক্ষস্ৰাদি দেবতার সহিত সমান জ্ঞান ক্রে, সে পাষ্ঠ নামে অভিহিত।

উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যে একলে এই মীমাংদিত হইল বে, (বৈষ্ণবধর্ম বেছপ্রাণিহিত ধর্ম এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণব শব্দও সম্পূর্ণ বেদ-মূলক।) বেদের প্রাচীন
সংহিতা ভাগে যে বিষ্ণু ও বিষ্ণু-উপাসনার উল্লেখ আছে, তাঃ। ইতঃপূর্বে বিবৃত
হইরাছে। সেই বিষ্ণুর উপাসক মাত্রেই যে বৈষ্ণুর নামে অভিহিত হইতে পারেন,
ইং। সহক্ষেই অনুমিত হয়। তথাপি বৈদিকগ্রন্থে 'বৈষ্ণুব' শব্দের যে ম্পাষ্ট উল্লেখ
আছে, এক্লে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা ঐতরের ব্রাক্ষণে—

" বৈক্ষংবা ভবতি বিষ্ণু বৈ ৰজ্ঞ স্বঃমেবৈনং তদ্দেবতয়া স্বেন চ্ছন্দদা সম্বন্ধীতি॥" ১:৩।৪

আর্থাৎ বিষ্ণুমত্রে দীকিত বাক্তিই বৈষ্ণুব নামে অভিহিত। মন্তই বিষ্ণুর নাম। সেই বিষ্ণু অরংরের অরং; তিনি অরংই আধীনভাবে সেই পুরুষের ( যিনি দীকা লইরা বৈষ্ণুব ইইরাছেন, তাঁহার) বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

٤>

বেদে ক্রিক্রের্করিপর্বর্গর পে কেবল ' বৈক্ষব ' শব্দ দেখা যায়। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপতা কিমা আর্ড আদি শব্দ প্রদান বিশেষণরপে বেনে দৃষ্ট হয় না। সভরাং বৈক্ষবন্ধই বৈদিক মুখ্য বিধান। অয়ং বেনই বৈদিক দেবভাগণের মধ্যে বিশ্বকে স্বের্মান্তম নির্দেশ করিয়াছেন। এই জন্ম বিশান প্রিতি প্রাণে ও ইতিহাসে সেই বিখবাগী বিশ্বর সমুজ্জল প্রতিচ্চবি এবং উপাসনার উপাদের ক্রপ্রণানী বিশাদরপে প্রকটিত আছে। সেই সঙ্গে তত্ত্পাদক বৈক্ষবের মহিমাও ভ্রিশঃ কীর্ত্তিত হট্যাছে। বেন-বেদান্তে, তল্পে, মধ্যে সর্ব্জেই সনাতন বৈক্ষবধর্মের বিমল-উৎস উৎসারিত আছে। স্প্রাং বৈক্ষবধর্ম যে অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্তিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকে বেদে কর্মান্ত কুড়ানি দেবগণের মন্ত্র দেবিছা ক্রন্তাদির সাল্প্রদায়িক
বিদার্থ-নির্বাহর নিয়ম।

বেদার্থ-নির্বাহর নিয়ম।

বেদের ছয়টী বিভাগে। শ্রুতি, শিল্প, বাক্যা, প্রাকরণ, স্থান ও সমাধ্যা। বেদের এই ছয়টী বিভাগের মধ্যে অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু পর-দৌর্কল্যই নিয়ম। এই বিভাগ সকলের লক্ষণ ও বাধাবাধক গ্রান্ডান ভিন্ন বেদার্থ-নির্বাহ সহজ-সাধ্য নহে।

"ফোমনিস্বত্রে " লিখিত আছে—

" मिकि- निक-वाका-अकद्रग-छात-न माथानाः नमवात्त शत्रात्ते सनामर्थ-वि अकदीः।"

উক্ত হুত্রাহ্নপারে বুঝা ষাইতেছে, প্রতির বাধক কিছুই নাই। প্রতিট সর্বপ্রধান, নিরপেক ও সর্ববাধক। "নাম মারেণ নির্দেশঃ ক্ষতিঃ" ক্ষর্থাং নাম মারেণ নির্দেশর নামই প্রতিঃ ইহাই প্রতির লক্ষণ। এই বিভাগনির্দেশ অহসারে বিচার করিয়া দেখিলে পুর্বোক্ত " বৈষ্ণবা ভবতি " ইত্যাদি বৈদিক বাকাটী প্রতি ও নিরপেক বালয়াই সিদ্ধান্তিত হইবে। স্তর্গাং বৈষ্ণব-সিন্ধান্ত যে সম্পূর্ণ বৈদিক ভাষতে আর সন্দেহ নাই। পরস্ক বেদের বড়্বিধ বিভাগ, লক্ষণ ও ভাষার বাধ্য-বাধকত। সম্বন্ধ না কানিয়া বেদমন্ত মাত্র দেখিলেই ব্যিতে হইবে

বে, ইহাই প্রমাণ ও এতৎ-প্রতিপান্ত বস্তু উপান্ত, তাহা কদাচ স্থবীজনের অনুমোদিত হটতে পারে না। কলং প্রতি প্রতিপান্ত বৈশুবত্বই বে মানবজীবনের চরন পরিণাত, নিরপেক-বিচারপরারণ বিজ্ঞানেরেই স্বীকার্যা।

বেদের এ.কাণ ভাগের কাবার হুইটা বিভাগ আহে। যথা আদাণ ও
আরণাক। সমস্ত উপনিষদ এই আদাণ ও অ বণাক বিভাগের অস্তর্গত। এই
কন্তুই উপনিষদ ভাগকে বেদের অন্তিম ভাগ বলা হুইরা পাকে। এই উপনিষদেই
উপনিষদে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত।
আদাণ ভাগ অবেগ্রুবের, ইহার অণর নাম প্রভা

মুতরাং ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের অন্তর্গত উপনিষদও শ্রুতি নানে অভিহিত।
বিষ্ণু ও বৈষ্ণুর ধর্মের প্রাণান্ত এই উপনিষদ ভাগেও পরিবৃষ্ট হয়। মুক্তরাং
সংহিতার কাল হইতে এই উপনিষদ প্রচারের কাল পর্যান্ত যে বিষ্ণু-উপাসনা
স্বাধাহতভাবে চলিয়া আন্সরাছে তাহা এতদারা পরিস্চিত হয়। হুহবারণ্যক
উপনিষদে কথিত আচে—

"বিষ্ণু গানিং কল্লয়ত্ ইন্টা রূপাণি পিংশতু। অধানিকত্ এলাপতিধাতা গৃহং দদাতু তে॥" ভাগাং স

তৈত্তিগীয়োপনিষদে —

"ওঁ শল্লো মিত্র: শং বক্ষা:। শল্লো ভবত্বগ্যমা। শল্ল ইংক্রো বৃহস্পতি:। শল্লো বিষ্ণুব্রুক্তকেমে:।" ১১১২১১

আবার কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে-

" বিজ্ঞানঃ সার থর্যস্ত মনঃ প্রপ্রহ্বাররঃ ! নোধননঃ পারমালোকে ভদিকোঃ পরমং পদং ॥" তাত

অর্থাৎ বিজ্ঞান যাহার সার্থিত্বরূপ এবং মন প্রগ্রহ ( অধানির শাগাম ) শ্বরূপ গে ব্যক্তি অধ্বার পাব বিষ্ণুর প্রমণনকে লাভ করে। বিষ্ণুর প্রমণন লাভই সে জ্ঞানের চরম সীমা লাভ, তাহা 'অধ্বার পার ' বাক্যে পরিক্ষুট এইয়াছে। বিষ্ণুর পরমপদ লাভ যে ব্রহ্মসমা ধর প্রায় করিছে অহভব মাত্র নয়, তাহা ইভঃপূর্বের পরিব্যক্ত হইয়াছে। উপনিষণ বিভাগের সময় জ্ঞাননিষ্ঠ অধিগণ ভগবজ্ঞোতি-ক্ষরপানার্বেশেষ ব্রহ্মেরই যে কেবল অনুসন্ধান ক্রিনেন তাহা নহে, তাহারা সেই ব্রহ্মেরোতির আশ্রেষ ভগবান্ বিষ্ণুণ সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্তও অহরহ চেটিত ছিলেন। এই বিষ্ণু দর্শনের সাধন এইরাণ নিণীত আছে। যথা—

" আয়ম্য ভদ্তাগবতেন চতসা।"

चार्थर्त्रन উপनियम्, हर्य चछ।

অর্থাৎ ভগবৎ-প্রবণ তিত্ত ঘারাই সেই বিষ্ণু-গর্শন আরন্ত। এই ভগবৎ-প্রবণতাই 'ভক্তি' ন নে অভিহিতা। বেনের সংহিত্য ভাগে কোন মন্ত্রে ভক্তি শব্দের স্পাই উল্লেখ নং থাকিলেও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি শাসনের স্পাতীত এক স্বাভাবিকী চিদ্ তিময়ী উপাসনা প্রাণাণী ঘারা যে প্রীভগবা নর উপাসনা বিহিত ছিল তাহা উক্ত প্রতি প্রমাণে স্প্রপ্রতীত হয়। "ভগবং-প্রবণ তিউ" এই বাক্যে প্রীভগবং শরণাপত্তির ভাবই পরিবাক্ত হয়। এই শরণাপত্তির বা অম্বরক্তির নামই ভক্তি। মহর্ষি শাণ্ডিলা ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন— "ভক্তিঃ পরাণুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ ভগবানে পরম অম্বর্যাপের নামই ভক্তি। এই ভক্তি প্রভাবনের স্বরূপ-শক্তি বিশেষাত্মিকা বিগয়া জ্ঞীভগবানের ক্রপা-সাপেক। যেহেতু প্রীভগবং-ক্রপা ভিন্ন প্রীভগবং-প্রাণ্ডির উপায়ান্তর নাই।

শ্ৰুতি বলেন---

নায়মাত্মা প্রবচনেন শভ্যো ন মেধরা ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ রুগুতে তেন শভ্যঃ ॥

कर्छापनिष् । अशस्य

এই আত্মাকে অর্থাৎ বিফুকে প্রবচন হারা প্রাপ্ত হওয়া হায় লা, কি বৃদ্ধি ছারা

কি বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ ঘারাও নয়, কিন্তু বাঁহাকে তিনি রূপা করেন তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন।

এই বিশদ বৈদিক সিন্ধান্তের নামই বৈশ্বৰ ধর্ম। গুদ্ধ-সত্ত ঋষিগণ সান্ধিক-ভাবে জ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তদীয় নাম প্রাণ-কীর্ত্তনাদি ছারা বে জাঁহার উপাসনা করিতেন, এই সকল প্রতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। অথকাশির উপনিষদ্ বংলন---

> "বিষ্ণু দেবত্যা ক্ষফাৰণেন যক্তাং ধ্যারতে নিত্যং স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং পদম্।" ৫।

আবার মৈতামুগুপনিষদ্ বলেন-

" হিরগ্নেরন পাত্রেণ সতাস্যাভিহিতং মুখম্।
তত্তং পুষরপারুণু সভ্যধর্মার বিষয়বে॥" ভাত

শুভি-প্রতিগান্ত অধর বন্ধতবও বে শ্রীবিষ্ণুরই আল্রিভতর এবং সেই শ্রীবিষ্ণুই শ্রম দেবকীনন্দন শ্রীরুষ্ণ, নারারণোপনিষদে তাহা স্পৃষ্ট পরিব্যক্ত আছে—

> ' বন্ধা দেবকীপুতো বন্ধগো মধুস্দন:। বন্ধগ্য পুশুরীকাকো বন্ধগো বিক্রুক্চাতে ॥'' ।

শ্রীরুন্ধাবনে নন্দপত্নী বশোদার একটা নাম " দেবকী " বলিয়া কথিত আছে, শ্রুক্তরাং এই শ্রুতাক ' দেবকীপুত্র ' বাক্য সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই যে নির্দেশ

বিশ্বর লকণ।

করিতেছে, এরপ সিদ্ধান্ত বোধ হর অসঙ্গত হইবে না।

আবার ছালোগায় উপনিবলে উক্ত হইরাছে—

" অথৈতদ্ মোর আঙ্গিরসঃ ক্লুফায় দেবকীপুত্রায় উক্বা উবাচ।"

অর্থাৎ অনন্তর আদিরস বংশীর খোর নামক খবি দেবকীপুত্র জ্রীরুক্তকে সংখাধন করিয়া কহিলেন। আবার বিষ্ণুই যে রুদ্র শরূপ তাহা "নমো রুদ্রার , বিষ্ণুর মৃত্যুর্গ্নে পাহি।"— এই বাক্যে প্রমাণিত হইল। এই বিষ্ণুর লক্ষ্ণ ক্রেডি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা নৃদিংহতাপ্যুগনিবদে—২।৪

" আথ কথাছচাতে মহাবিষ্ণ্মিতি যা সর্বালোকান্ ব্যাপ্নোতি ব্যাপারতি মেহো যথা পলনপিও মো হংগ্রাত মহ্ প্রাপ্তং ব্যতিষক্তে ব্যাপাতে ব্যাপারতে। যথার জাতঃ পরোহস্তোহন্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজ্ঞাপতিঃ প্রজন্ম সংবিদান স্ত্রীণি জ্যোতিংযি সচতে স যোড়শীতি তথাত্চাতে মহাবিষ্ণুমিতি।" ফলতঃ যিনি নিথিল জগতে অন্তর্গানীরূপে অন্ত্রাবিষ্ট থাকিয়া নিয়ম করিতেছেন, সেই সর্বব্যাপক পরভবই বিষ্ণু নামে অভিহিত। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণ্ও বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহে। শ্রীভগবান্ স্বীয় স্বরূপ-শক্তিতে অচিন্তা-তর্কেম্ব্যান্ মহিমবলে বিশ্ব-ব্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রপঞ্চে ভাঁহার বিবিধ শ্রীমৃর্থি প্রকটিত করেন। নৃসিংহতাপনী শ্রুতি বলেন—

" তুরীয়মতুরীয়৸গঝানমনাঝানম্থাময়গ্রং বীরমবীরং মহাস্তমমহাস্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং ্দ্রলস্তমজনস্তং সর্কতোঁমুখ্যসর্কাতোমুখ্যিত্যাদি।" ৬

শীভুগবানের শক্তি ও ঐশ্বর্যা একবারেই অচিন্তা! তিনি বিভূ হইরাও পরিচিন্নের, পরিচিন্ন হইরাও বিভূ। তবে তাঁহার বিজ্ঞান মর আনুন্ধবনত্বই শরুপ মূর্ত্তি। ক্রমবৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্তই শ্রুতি শীভগবানের "সচিদানন্দ" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ স্মগ্রে সৎ, তৎপরে চিৎ, অবশেষে আনন্দ এইরূপ পদ-বিক্তাস করিয়াছেন। (এই আনন্দবন-স্বরূপ শীভগবানই বৈষ্ণব-দর্শন মতে ভক্তগণের পরম উপাশ্ত-তত্ত্ব।) সচিচ্চানন্দৈক রস্মার্কণিণী ভক্তিই তাঁহার সাধন। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—

" ভক্তিরহা ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাছো নৈবামুন্মন্ মনসঃ কল্লনমেতদেব চ নৈক্ষ্যম্।"

শ্র্পাৎ ভক্তিই ইহার ভজন। তাহা কিরূপ ? ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় কামনা নিরাসপূর্ব্বক এই রুফাঝা পরব্রন্ধে মনের ইয় অর্পণ অর্থাৎ প্রেম তদ্বারা তন্মসম্ব হওয়া, এইটীই ইহার ভজন—এইটীই নৈম্বর্মা অর্থাৎ কর্মাতিরিক্ত জান। বৈদিকভাষার অনেক স্থলে উপাসনাকেও জ্ঞান বলা ইইরাছে। বেদাস্তস্ত্রের প্রাচীন ভাষ্যকার বৌধায়ন বলেন—

'' বেদন মুপাদনং স্থাত্তদ্বিষ্ট্নে শ্রবণাৎ !''

অর্থাৎ উপাদনাই জ্ঞান, যেহেতু তদ্বিবরে বহু শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যার।

এই জ্ঞান বা উপাদনার চরম তত্ত্ই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই
পরাভক্তি নামে অভিহিত। এই পরাভক্তি-প্রভাবেই
ধীর ব্যক্তিগণ সেই আনন্দ শ্বরূপ শ্রীভগবান্কে দর্শন করিয়া থাকেন। যথা

শ্বিতি

" তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশুস্তি ধীরাঃ আনন্দর্রণমমৃতং যদিভাতি।" মতুকে ২।২।৭ গোশাল তাপনী শ্রুতি তাই মুক্তকণ্ঠে ভক্তির জয় ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

> " ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সূীতি বিজ্ঞানানন্দ-ঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরনে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যান, ভগবানের চরণ দর্শন করান, অভগবান্ ভক্তিতেই বশীভূত, ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ট সাধন। বিজ্ঞানানন্দখন শ্রিভগবান্ সচিদানলৈকরসক্ষপিণী ভক্তিযোগে অবস্থিত।

অতএব বৈদিককালেও ভগবন্তক ঋষিগণ কর্ম ও জ্ঞানের উপরিচর এই বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে নাম প্রবণ-কীর্ত্তনাদি দারা যে ভগবানের ভজনা করিতেন তাহা নিম্নলিখিত প্রতি-প্রমাণে অভিব্যক্তিত হইয়াছে। যথা—প্রীহরিভক্তিবিশাস ১১শঃ, বিঃ ধৃত প্রতি—

" ওঁ আত জানতো নাম চিদ্ বিবিক্তন মহতে বিজ্ঞা স্থমতিং ভলামহে।"
।থেদ ২ অষ্টক, ২অঃ ২৬সু।

অর্থাৎ হে বিধেণ ! যে সকল ব্যক্তি তোমার এই বিষ্ণু নামের অনস্তান্ত্ত
মাহাত্মা অবগত হইরা বা বিচার করিয়া উহাই সতত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের
ভজনাদি নির্মের কোনও অক্সথা হয় না। কারণ, নামোচ্চারণে দেশ-কালপাত্রের বৈষম্য নাই। নামই মহ: অর্থাৎ সর্বপ্রকাশক, পরমানন্দ ও ব্রন্ধ-প্ররূপ,
স্মতি অর্থাৎ স্প্রেয়ের, আত্মস্বরূপাদিবৎ হস্তের্গ্ন নহে। অ্থবা (স্ক্—শোভনা মতি
— বিস্থারূপ) সাধাসাধনাত্মিকা শোভনা বিভারপ সেই নামকেই আমরা ভজনা করি।
ভক্ষ ধাতু হইতেই ভক্তি শব্দের উৎপত্তি। নাম প্রবণ-কীর্তনাদির্কণ
ভক্ষনাই ভক্তির সাধন। শ্রুতি আরও বলেন—

"ওঁ পদং দেবস্থা নমসা ব্যস্তঃ শ্রবস্থাবশ্র আরম্ভন্। নামানি চিদ্দিরে বিজ্ঞবানি ভদারাতে রণরস্তঃ সংদৃষ্টে।" জাজ।

অর্থাৎ হে পরমপূল্য! আপনার পদারবিন্দে আমি বারংবার নমস্কার করি।
ব্যাহত তোমার ঐ শ্রীচরণ-মাহান্মা শ্রবণ করিলে ভক্তজ্বন যশঃ ও মোকের
অধিকারী হইতে পারে। অন্ত কথা কি, যাহারা ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম নির্বাচনের জন্ত
বাদবিভণ্ডা করিয়া থাকেন এবং পরক্পর কীর্ন্তনে উহার অবধারণ করিয়া থাকেন,
সেই ভক্তগণের হৃদরে আসক্তির বিকাশ ঘটিলে তাঁহারা সাক্ষাতের জন্ত হৈতন্তস্বরূপ আপনার নামকেই আশ্রম করিয়া থাকেন।

শ্রতি আরও বলেন--

" ওঁ তমু জো হারঃ পূর্বং যথাবিদ ঋতন্ত গর্ভং জন্মা পিপর্তন।

আন্ত জানস্তো নাম চিদ্ বিধিক্তন মহন্তে বিষ্ণো স্থমতিং ভজামহে॥" ঐপ্রিক্তর্ন প্রাতিন, বেদের তাৎপর্য্য-গোচর ব্রক্তের সারভূত সচিদানন্দ্রন শীভগবান্ সম্বন্ধে তোমরা যেমন জান, সেইরূপ কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক কর। কিন্তু আমরা তাহা পারিতেছি না। অভএব হে বিষ্ণো! আমরা ব্যুন ভোমার স্তব্ব বা কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হয় জানি না, তখন ভোমার নামকেই ভঙ্গনা করি। নিরবচ্ছিয় নাম করাই আমাদের নিত্য কার্য্য।

এই যে বিশুদ্ধা শ্রবণকীর্ত্তনাদিমট্টী উপাসনা ইহা ভক্তিবাদেরই অন্তর্গত।

সর্বব্যাপী বিশাল বৈষ্ণবধন্ম এই ভক্তিবাদের স্থদ্দ ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত —

ভক্তিতত্ত্ব মোক্ষেরও

ত্যা মোক্ষ্য, মেই মোক্ষেও ভক্তির অ্তিছ উপলব্ধি

ইয়া ব্রদ-স্থান বলেন—

" আপ্রারণাৎ তত্তাপি হি দুইমিতি।" ৪৷১৷১২

কোন কোন শ্রুতিতে মুক্তি প্রান্তই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার কোন কোন শ্রুতিতে উহার পরেও উপাসনার উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সংশয় হইতে পারে, উপাসনার ফল যখন মুক্তি, তখন মুক্তি পর্যান্তই উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকৃত হউক। ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে— "আ্ঞারণাৎ মোক্ষাৎ ভ্রোপি মোক্ষেত ভক্তিরমূবত্তিত ইতি।"

মোক্ষ পর্যান্ত তো উপাসনা করিভেট হইবে, **আ্রার তাহার পরও উপাসনার** কর্ত্তবাতা আছে ৷ কারণ, শ্রুতি বলেন—

" মুর্বাদেন মুপাদীত যাব্রিমৃতি। মুক্তা অপি হোন মুণাদত ইতি।" দৌপর্বোপনিষদ্।

অর্থাৎ তাবৎ সর্বাদা উপাসনা কর, ফাবৎ বিমৃক্তি না হয়। মৃক্তির পরেও এই বে বিমৃক্তি, ইহাই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম। ইহাই পরাভক্তির ফল। অতএব মৃক্ত-পুরুষগণও এই প্রেম লাভের কা দর্বদা উপাসনা করিবেন। এই শ্রোভ-প্রমাণে মৃক্তির পরেও যে উপাসনা কর্ত্তবাতা আছে তাহা পরিব্যক্ত হইল। মৃক্ত ব্যক্তিগণ ফলাকাজ্ফারহিত, বিদি-নিবেদের অভীত হইলেও প্রভিগবানের অনস্ত সৌন্দর্য্যাদিতে সমারুই হইয়৷ উপাসনাতে প্রস্তুত্ত হইয়া ঝাকেন। পিত্ত-দথ্য ব্যক্তির শর্করা ভোজনে পিত্ত নাশ হইলেও যেরূপ শর্করা ভক্ষণে প্রস্তুত্ত দেখা
য়ায়, তক্ষপ ভগবহুপাসনারত নিতাহ স্চিত হইয়াছে।

ি অতএব ঔপনিষদ্ জ্ঞান বান জ্ঞানরপে এক্ষের সাধন, সাধন ভক্তিও তেমনি প্রেমরূপ ভগবদ্ধক্তির সাধন। জ্ঞান যেমন বৈদিক কাল হইতে এক্ষ্ণাধনার সম্বন্ধ ভক্তিও সেইরূপ বৈদিক কাল হইতে ঐভিগবানের সাধন-সম্বল বিদিক মন্ত্রগুলি ভক্তিময়ী উপাদনার স্থাপাই উচ্ছাস। বৈদিক উপাদনার ভক্তিরই প্রাধায় গ্রিকামার্ক্স-ভায়ে কথিত আছে—

" ঞৰানুশ্বতিরেৰ ভক্তিশক্ষেনাভিধীয়তে। উপাসন প্ৰধায়ত্বাস্ত্ৰক্তি শব্দস্তা॥"

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে, যাহা বেদন (জ্ঞান ) তাহাই উপাসন। উপাসন পুনঃপুনঃ অন্নটিত হইনেই গ্রবানুগ্মতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এই গ্রবানুগ্মতিই ভিক্তি। স্বতরাং জ্ঞান এই ভক্তিরই অন্তর্গত। গ্রেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—

" যশু দেবে পরা ভক্তিযথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্তৈতে কণিতা হথা প্রকাশন্তে মহীবান:॥" ৬।২৩

অতএব যে ভক্তিবাদের স্থল্চ ভিত্তির উপর বৈষ্ণবিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই ভক্তিবাদিও যে সম্পূর্ণ বৈদিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক এক্ষণে অনেকেই এই আপত্তি করিতে পারেন যে, বিষ্ণুর সর্ববেদবেল্ডত্ব যুক্ত বা অযুক্ত ? কারণ বেদসমূহে প্রায়ই কর্ম্মের বিধান দর্শনে

বিষ্ণু যজ্ঞান্তভূত বিষ্ণুর সর্কবেদবেশুত্ব অযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়।
বৃষ্ণু বজান্তভাল বাদ্ধান্ত বা

বলিয়া বেদে উক্ত হইগাছে, বিষ্ণুর প্রাণান্ত বাক্ত হয় নাই। তবে যে বিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল যজ্ঞের অঙ্গভূত দেবতারূপই জানিতে হইবে।—এরূপ পূর্ব্বপক্ষ কদাচ সম্পত বোধ হয় না। বিষ্ণুর সর্ববেদবেন্তওই যুক্ত। কারণ, স্থবিচারিত উপক্রম-উপশংহারাদি ষড়বিণ তাৎপ্র্যা লিষ্ক শ্বারা বেদের

ভাৎপর্য্য, ব্রন্ধেই পর্যাবসিত হয়। শ্রুতি বলেন-

" যোহসৌ সর্বৈর্ব বেইদগীয়ত "। ইতি গোপাল তাপক্সপনিষদে। " সর্বের বেদা যথ পদমামনস্তীতি "—কঠবল্লী। ২০১৫ .

" অর্থাং যিনি সকল বেদে গীত হয়েন," এবং " সকল বেদ যাঁহার স্বরূপ কীর্দ্ধন করিয়া থাকে " ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য গুলিই বেদে বিষ্ণুর প্রাধান্ত ঘোষণা করিতেছে। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

" (वरेमण मदेक्तंत्रश्रमव व्यव्छ।

বেদাস্তর্ভেদবিদেব চাহম।" ১৫।১৫

অর্থাৎ সকল বেদ কেবল আনার বিষয়ই বলিয়া থাকেন — আমিই বেদান্ত-কর্ম্মে ও বেদবেতা।

মহাভারতেও উক্ত হইরাছে---

" मदर्ख (वनाः मर्कविष्ठाः मर्कनाद्धाः

সর্বোযজ্ঞাঃ দীর্বে ইজগ্যান্চ কৃষ্ণঃ।"

বেদান্তের প্রধান ভাষ্য শ্রীমন্তাগবৎ বলেন-

" কিং বিধত্তে কিমাচটে কিমন্ত বিকল্পে। ইত্যস্তা হুদয়ং লোকে নাস্তো মদ্বেদকশ্চন॥

মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্পাপোহতে হৃহং।" ১১।২১।৪২

কর্মকাণ্ডে বিধিবাকা বারা কি বাক্ত হয় দেবতাকাণ্ডে মন্ত্র-বাক্য হারা কি

ব্যক্ত হয় এবং জ্ঞানকাণ্ডে কি উক্ত হয় তাহা আর কেহই জানে না, আমিই জানি।

বেদ্ধ সকল আমাকেই যজ্ঞরূপে বলিয়া থাকে আমাকেই দেবতার্মপে প্রকাশ করিয়া

কাকে এবং অমাকেই প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ এবং প্রপঞ্চকে আমারই মরূপে ব্যক্ত

করিরা থাকে। অতএব আমিই দর্মস্বরূপ।" আবার সাক্ষাৎ পরম্পরা ভাবে

বেদসকল তাঁহাতেই ( এক্ষেই ) প্রস্তুত্ত হইয়া থাকে। প্রীক্তগবানের স্বরূপ-গুণ

ক্রিয়াপানের হারা বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ স্বদ্ধে এবং জ্ঞানালভূত কর্ম

প্রতিপানন দ্বারা পরম্পরা সন্ধন্ধে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বৃষ্টি-পূত্র-স্বর্গাদিকল্দায়ক কর্ম দকল জীব-ক্লচি উৎপাদনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। বৃষ্টাছি
কল্ দর্শনে ক্ল্চি উৎপন্ন হইলে দে ব্যক্তি যাহাতে বেদার্থ বিচার পূর্ব্বক নিত্যানিত্তা
বন্ধ-বিবেক দ্বারা সংসারে বিভ্ন্ন ও জ্রন্ধার হন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বৈদিক
কর্ম্ম দকল কাম্যকল-বিধারক হইলেও, কি জ্ঞানোদরের নিমিত্ত অমুর্টিত হইলেও
বৈদিক কর্ম্মামুদ্ধান কেবল
উহারা চিত্তগুদ্ধি রূপ ফলও প্রদান করিয়া থাকে।
ক্রিটি উৎপাদনের নিমিত্ত।
কর্মান্দরেশেই বেদে অচ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব
বেধ বে শাস্ত্রে শিব, প্রাহৃতি, গণেশ, স্বর্যা ও ইন্রাদি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়,

বে বে শাস্ত্রে শেব, প্রস্কাত, গণেশ, স্থা ও হন্দ্রাদি দেবতা ডপাসনার ব্যবস্থা দৃষ্ট হর,
সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নিগুণ ব্রহ্ম শাভের করিত উপার বিশ্বা স্থির করা হইয়াছে: গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন—

> " যে২প্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধগায়িতা:। তেহপি মামেব কৌস্তেগ্র যজন্তাবিধিপূর্বকং॥" নাং৩

অর্থাৎ হে অর্জুন! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ত দেবতাগণের ভর্তনা করিয়া থাকে তাহারা অবিধি পূর্ব্বক আমারই ভর্জনা করিয়া থাকে।

শ্বতরাং ওগবৎশক্তিভূত ইন্দ্রাদি দেবতার আর্চনে গৌণ ভাবে ঐভিগবানেরই ' আর্চনা সিদ্ধ হয় এবং তন্ধারা চিত্ত-গুদ্ধি রূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এছলে আরও সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুত্তক রুদ্রাদি শব্দ শিবাদি দেবতা বিশেষেরই বাচক অথবা উহারা ব্রহ্মবস্তকেই বোধ করাইতেছে কিল্পা ঐ সকল শব্দ দেবতা বিশেষেই প্রাসিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে ? এরূপ আশহা কদাচ শব্দত বোধ হয়না। যেহেতু হয়াদি সকল শব্দ ব্রহ্মপররূপেই নির্ণীত হইয়াছে। সকল নাম তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শ্রুতি বলেন—

" নামানি বিখানি ন সন্তি লোকে যদাবিরাসীৎ
পুরুষস্ত সর্বং। নামানি সর্বানি যথা বিষত্তি

তং বৈ বিষ্ণুং পরমমুদাহরস্তীতি।'' ভারবেয়শ্রুতি। (অর্থাৎ এই বিশ্ব বা নাম কিছুই ছিলনা; সকলই সেই পরমপুরীষ ভগবান

হইতে আবিভূতি ২ইলাডে, সমগু নামট বাঁহাতে অমুপ্রবিষ্ট তি নই বিষ্ণু নামে অভিথিত। তাই পুরাণ সকলও মুক্তকতে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মাণ্ডে—

" ক্বন্তিবাসস্ততো দেৱবা বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাং।

বংখনাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিক্র উচ্যতে॥

এবং নানাবিবৈঃ শক্তৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেশ্দ্যু চ পুরাণেয়ু গীয়তে পুরুষোভ্রমঃ॥"

#### পুনশ্চ স্বান্দে---

" ঝতে নারায়ণাদিনি নামানি পুরুষোত্ম:। প্রাণাদভাত্র ভগবান্ রাজবং এয়াকং পুরং ॥"

### পুনশ্চ ব্রাহ্মে---

" চতুৰু ৰং শতাননো ব্ৰহ্মণঃ পদ্মভূৱিতি। উগ্ৰোভন্মনয়ো নথঃ কাপালীতি শিবভ চ॥ বিশেষ নামানি দদৌ স্বকীয়ান্তপি কেশবঃ॥"

ফলতঃ বেদ-পূরণাদিতে নানাবিধ শব্দ ছারা সেই এক ত্রিবিক্রম বিষ্ণুই ক্রীর্তিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান স্বয়ং, হরি-নারায়ণাদি ভিন্ন হরাদি নাম ঐ শিবাদি দেবতাকে প্রদান কবিয়াছেন। এস্থলে এইমাত্র নিয়ম জানিতে হইবে যে, স্বেছলে ঐসকল নাম ভাজকে বোধ করাইলেও কোন বিরোধ হয় না, দেই স্থলে শ্রমান্তের স্মপ্রাধান্ত এবং যে স্থলে বিরোধ হয় সেইস্থলে উহারা স্বজ্ঞকে বোধ না করাইরা বিষ্ণুকেই বোধ করাইবে।

আরও কুর্মপুরাণ, ৪র্থ অধ্যারে উক্ত হইমুচিছ। বথা—

"আদিআদাদিদেবোহসাবজাততাদজ; মৃত:।

দেবেমু চ মহাদেবো মহাদের ইতি মৃত:॥

পাতি যন্ত্ৰাৎ প্ৰজাঃ দৰ্শাঃ প্ৰজাপতিবিতি স্বৃতঃ।
বৃহস্বাচন স্থতো ব্ৰহ্মা প্ৰস্থাৎ প্ৰমেশ্বরঃ।
বিশ্বাদপাৰশুত্বাদীশ্বরঃ প্ৰিভাষিতঃ।
শ্বাধিঃ সর্ব্বজনে হরিঃ সর্ব্বহরো যতঃ॥
শ্বাধান্ত্ৰপাণ্ডাপুর্ব্বজাৎ স্বয়ন্ত্রিতি স স্বৃতঃ।
নরাণান্ত্রনং যন্ত্ৰাং ত্র্বালাবারণো স্বতঃ॥
হরঃ সংসার-হরণাদ্ বিভূতাধিকুক্রচ্যতে।
ভগবান্ সর্ব্ববিজ্ঞানাদ্বনাদোমিতি স্বৃতঃ॥
সর্ব্বজ্ঞানাৎ সর্ব্বস্বস্বারা যতঃ।
শবঃ স্থান্ত্রিশ্বনাং ব্রহ্মারং কর্পন্তো যতঃ॥
ভারণাৎ সর্ব্বজ্ঞানাং ভারকঃ প্রিগীরতে।
বহুনাত্র কিমুক্তেন স্বর্বং বিকুমারং কর্পং॥"

ু অর্থাৎ দেই বিষ্ণু সকলের আদি বলিয়া তঁ:হাকে আদিদেব কহে, এবং আজত্ব হেতু তাঁথার একটা নাম অল । দেবতাগণের মধ্যে তিনি মহান্দেই অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া তিনি মহাদেব নামে অভিক্তিত । প্রকাদকল অর্থাৎ নিশিল জীব-জগৎ তাঁহা হইতে রক্ষিত বা পালিত হর বলিয়া তাঁহার নাম প্রজাপতি । বৃহত্ব হেতুই তিনি ব্রহ্মা এবং পরত্ব হেতুই তিনি পরমেশুর নামে উক্ত । বলিত্বাদি- শিক্ষিতে তিনি বলীভূত হন না বলিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর কহে । সর্ব্যাগামী বলিয়াই থাষি এবং সর্বহ্বর বলিয়াই তাঁহার নাম হরি । নরের অরণ অর্থাৎ আশ্রম্ব হেতুই তাঁহার নাম নারায়ণ । সংসার হরণ হেতুই হর এবং বিভূত্ব বা সর্ব্যাপকতার নিমিত্তই বিষ্ণু নামে কীর্ত্তিত । সর্ব্ববিজ্ঞান হেতু জিনি ভগবান্ও অবন হেতু ওম্ নামে অভিহিত । ফলতঃ তিনিই সর্ব্বজ্ঞা, শিব, বিভূ এবং সর্বহ্ণথ-বিনাশের কারণ তারক নামে কথিত হইয়া থাকেন । স্বত্রাং এছলে আর অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই, নিশিক জগৎই বিষ্ণুমন্ব বলিয়া জানিবে ।

ক্ষিতএব জগৎ সংসারে যাহা কিছু পরিনৃষ্ট হয় সকলই বিশ্নুময়—সকলই সেই আনন্দস্বরূপ গ্রীভগবানের আনন্দ লীলার মধুর প্রতিছেবি। তাই শ্রুতি বলেন— "সর্ব্বং ধবিদং ব্রহ্ম।" ছান্দোগ্য ৩/১০/১

· আবার গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

" বিষ্টভ্যাহমিদং ক্রংমফোংশেন স্থিতো জগৎ।" >ৢ•।৪২।

স্বতরাং এই বিশ্বক্ষাপ্ত যে বৈষ্ণব-জগৎ নামে অভিহিত তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্ত্রকেই স্বীকার করিত্বত হুইবে। কি লৈব, কি শাক্ত, কি সৌর এমন কোন শাস্ত্রই
নাই যাহা <sup>©</sup>বৈষ্ণব শাস্ত্রের অহগামী নহে। অন্তান্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম অহথাবন করিলে
অহু মিত হুইবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার—বৈষ্ণব ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আত্রম,
বৈষ্ণবর্ম্ম জগতের সকল ধর্ম্ম মতকে সামপ্ত্রক্ত ভাবে ক্রোড়ে লইরা উদারতা ও মহডের পরাকাঠা প্রদর্শন করিতেছে। যাহারা ভ্রমান্ধ তাহারাই জন্ত্রান্ত শাস্ত্রের সহিত
বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভেদ জ্ঞান করিরা বৈষ্ণবী মারার আত্মবঞ্চিত হুইরা থাকে মাত্র)
ক্রম্মবামলে স্পাই উরিথিত হুইরাছে—

"নুশান্তং বৈক্ষবাদ্যাল্লদেবং কেশবাংপরং।" কদ্রবামলে, উত্তর থণ্ডে। 
এইজন্ম বৈক্ষবাদ্যাল্লদেবং কেশবাংপরং।" কদ্রবামলে, উত্তর থণ্ডে। 
থৈকান্ত বিক্ষাব ধর্মের উজ্জ্বল মহিনা সকল শান্তেই অনাধিক পরিমাণে 
বিবাবিত হইরাছে। বেদের সংহিতা তাগে যে সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষা ধারা 
দৃই হয়, ত্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ভাগে কিঞ্জিৎ প্রবল্গা প্রাপ্ত হইয়া বেদাব্যে তাহা 
প্রকারা তর্মিনীতে পরিণত হইয়াছে, পরে নীতা, ভাগবত, প্রাণ পঞ্চরাত্রাদিতে 
উচ্চ্নিত হইয়া অনত্ত-বিত্তার বহাসাগরে পরিণত হইয়াছে। এই বিষ্ণ্ণাবী 
বৈক্ষাব ধর্মের বিষয় বিবৃত করিতে হইলে একটা খতন্ত্র বিরাট গ্রন্থ হইয়া বাইবে। 
স্কারাং এক্ষলে অধিক আলোচনা অনাবশ্রুক।

## দিতীয় উল্লাস।

--:0:---

বৈদিক কালে গুদ্ধসত্ত্বাযিগণ কর্তৃকই যে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা ইত:পূর্ব্বে বিহ্বত হইয়াছে। বেদ বিপুল জল্ধির ক্লায় অনস্ত-বিস্তার ও অতল গভীর। এই বেদ-মহাুসমুদ্রে কত প্রকার বে দাদনতত্ত্ব-নিধি নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? বেদে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারী দিগের জন্ম বছৰিব বিধি সন্নিবেশিত থাকায় তন্মধ্য বৈঞ্চব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। হইতে গুদ্ধ ভক্তদিগের উপযোগী উপদেশরত্ব সংগ্রহ করা অতীব হুঁরহ ব্যাপার। শব্দের সহজার্থ যে শক্তি ঘারা উপলব্ধ হয় ভাহাকে অভিধা কছে। বেদ শাস্ত্রে সেই অভিধা দারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাই প্রাহ্ম। সমস্ত বেদ ও বেদান্ত বিচার করিলে দেখা যায় ভগবদ্ধক্তিই বেদ শাস্ত্রের অভিবেয়। জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদি অভিধেরের অবাস্তর সম্বন্ধ, মুখা সম্বন্ধ নহে। (যে সাধিকভাবাপন্ন ঝাষগণ যজাদি কর্মা পরিহার করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-মন্ত্রী ভগত্তক্তির সাহায্যে শ্রীভগবানের উপাদনা করিতেন তাঁহারা সাত্তত নামে অভিহিত। এই সাবত সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি-প্রবর্ত্তক 🐧 একই ব্যক্তির দারা সমান অমুরাগে সকল দেবতার উপাসনা অসম্ভব। এই জন্মই উপাসকের বস্ব প্রকৃতি ও ক্রচি অমুসারে একনিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক উপাসনার উৎপত্তি। ইহারই ফলে বৈদিক কালে যাজ্ঞিক-সম্প্রদায় ও সাস্ত্রত-সম্প্রদায় এই ত্রইটা বিভাগ पृष्टे रत्र। उदय देविक कांग इटेराउटे त्व शक्ष-छेशामक मध्यमात्रात्र उर्रशिख इटेन्नाएड ভাৰা নিঃসংশব্দমণে স্বীকার করা বাব না। বৈঞ্চবধর্ম-সম্প্রদার-অভ্যানরের অনেক পরবতী কালে যে সৌর-শাকাদি সম্প্রদারের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বহুল প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। বেদার্থ ই বৈঞ্চব্ধর্ম। পুরাকালে সমস্ত বেদার্থ ই ভগব-ভষ্মরূদ্রে পরিপ্রীভ হইত। এই ভগব্ৎ-জ্ঞানমূলক ভক্তিময় বেদার্থ, ক্রমে

কামনা-কুল্মাটিকার আর্ত হইরা ত্রেভায়্গের প্রারম্ভেই কন্মকাণ্ড রূপে প্রবৃত্তিত হয়। এ বিষয়ে শ্রোভ-প্রমাণ্ড পরিলক্ষিত হুইরা থাকে। যথা মুণ্ডকে—

> " তদেতৎ সভাং মন্ত্রেমু কন্মাণি কবন্ধো বাভাপঞ্চং স্তানি ভেত্রান্ত্রাম বছবা সম্ভতানি ৷' ১৷২৷১

অর্থাৎ ইংা সভ্য যে, কবিগণ বৈদিক মন্ত্রসমূহে যে সমস্ত ভগবন্ধক্তাত্মক কর্মাদৃষ্ট করিয়াছিলেন তাং। ত্রেতায়ুগে বীছ প্রকারে বিস্তৃত হইল অর্থাৎ সেই ভক্তিময় জ্ঞানের দৌর্বলো কর্মায়ুঞ্জানই বেদার্থক্রপে পরিক্রিত ইইল।

বেদমূলক পুরাণও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন—

" নারারণাং বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং ক্রত বুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিং তদভাগা জাতং ত্রেতারাং ধাপরেহখিলম্ ॥"

অর্থাৎ সত্য দূর্গে শ্রীন্তগবান্ ইইতে বিনিম্পন্ন জ্ঞান অধিকৃত ভাবে অবস্থিত ছিল। তেতাবুগে তাহার কিঞ্ছিৎ অন্তথা ভাব হন্ন অর্থাৎ অগবন্তক্তিমন্ন বেশের অর্থ কর্মানন্ত প্রতীতি হন। এই সমন্তেই বিকৃত্ব দর্শন-শাস্ত্র সকলের সৃষ্টি হুইয়াছে।

অবশেষে থাপরনূগে কামনা-কলুষিত জীবগণের হৃদয় এরূপ হুর্বল হইয়া
প্রাণের সৃষ্টি।

অকারেই উপলব্ধি ক্রিডে সমর্থ হুইল না। ক্রমেই

জ্ঞানের বিনাশে অজ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল। এই সময়েই ভগবান্, জ্ঞীক্ষদৈপান্তন ব্যাসরূপে অবভীণ হ'রা বেদের শাখাবিভাগ করিলেন এবং সেই বিপুল
বেদের অর্থ বিনির্গয়ের নিমিত্ত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিলেন।
আনস্তর সেই অজ্ঞান-তিমির।রত জন সমাজকে পুনরার ধর্মভাবে অম্প্রাণিত করিবার
নিমিত্ত এবং বেদ উপনিষদ্ ও মৃতি লাজের উচ্চ উপদেশ সকল সহজে ব্রাইবার
নিমিত্ত সরল সংস্কৃত ভাষায় পুরাণ সমূহের রচনা করিলেন। এইজন্ত বেদোক্ত দেবদেবীর ভার আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তিও পূজাবিধি পুরাণে,পরিক্রিত
ক্রিয়াছে। জ্রীভগবানের বে অনত শক্তি অনস্ত-প্রভাব এই ব্যক্ত বিশ্ববন্ধাঞ্র প্রচ্যেক অণু পর্মাণুতে ওতঃপ্রোভ ভাবে অমুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, দেই শাক্তর এক একটী বিকাশকেই এক একটী দেবতা নামে অভিাহত করা হট্য়াছে। এটরূপে বেদোক্ত তেত্রিশটা দেবতা, প্রাণে েত্রিশকোটী বলিয়া ধর্ণিত হইয়াছে। যথা—

" সদারা বিৰুদাঃ সর্কে স্থানাং সানাং গগৈঃ সহ।

ত্রেলোক্যে তে ত্রমন্ত্রিংশং কোটসংখ্যতমাভবন্॥" প্রস্পুরাণ I

কীলপ্রভাবে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ও গামর্থ্য অমুগারে ঐ সকল দেবতার আখ্যায়িকা ও অর্চনবিবি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ইয়াছে। উল্লিখিত প্রাণ সকল যে বেদেরই অগ্রবিশেষ—পৌরাণিক সিদ্ধান্ত যে

সম্পূর্ণ ক্রতিমূলক তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরাণ বেদের অন্ধ।

"বেদো নামালৌকিক: শব্দ: "— অথাৎ অলৌকিক

শব্দের নামই বেদ। বর্ত্তমান কালে সেই বেদার্থ-

নির্ণন্ন অন্ত্যন্ত হরত বলিয়াই বেদার্থ বিচারন্ধনে ইতিহাস-পুরাণায়ক শব্দই অবলম্বনীয়। এই শব্দ সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ এবং বেদার্থনির্ণায়ক। তাই শাস্ত্রে লিখিত হুইরাছে—

" ইতিহাদ পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ॥ "

অর্থাৎ ইতিহাদ ও পুরাণের দারাই বেদকে স্পষ্ট করিতে বা বেদের ক্ষর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বেদার্থকে পুরণ করে বলিয়াই ইহার নাম পুরাণ। তাই "তত্ত্বসন্তে" নিথিত হইয়াছে—

" श्रुवना९ श्रुवानम् न जारतरमन रवेमण दुःश्नः

সম্ভবতি, ন হৃপরিপূর্ণন্ত কনকবলম্বত্ত ত্রপূণ পুরণং যুদ্ধাতে।"

বেদ ভিন্ন বেদের পূরণ সন্তব হর না। অপূর্ণ কনক-বলরকে কি সীদক
ছারা পূরণ করা যার ? যদিও সীদক ছারা অর্ণবলক্ষেত্র অবকাশ অংশ পূরণ হইতে
পারে কিন্তু তাহাতে অর্ণাংশের পূরণ হইল একথা কে স্বীকার করিবে ? অতএব
ম্বর্ণ-বলরের অভাব পূরণে যেমন স্বর্ণই সমর্থ, সেইরূপ অপৌক্ষের বেদার্থ পূরণে
পূরাণই সমর্থ বিলিয়া পূরাণেরও বেদম্ব দিছ ইইল।

বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস আরও বিশ্বাছেন—

 "একত শচতুরে বেদান্ ভারত শচ তদেকতঃ।
 পুরা কিল স্থবৈঃ সক্রৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্॥
 চতুর্ভঃ সরহস্থেভ্যো বেদেভোগ হবিকং ফলা।
 তদা প্রভৃতি লোকেহন্মিন্ মহাভারত মুচ্যতে॥"

অর্থাং পুরাকালে দেৰতাগণ সমবেত হইয়া তুলাদণ্ডের এক দিকে চারিবেদ এবং অপর দিকে ভারতপুরাণ স্থাপন পূর্ব্বক ধারণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, সরহ্স্ত চারিবেদ অপেকা ভারতই অধিক ভারবিশিষ্ট। তদবিধি ভারত গ্রন্থ 'মহ্ভারত 'নাকে আখাত হয়। এই জন্তই লিখিত হইয়াছে—

'' বো বিজ্ঞাচ্ছতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদঃ দ্বিজ। ন চাথ্যান মিদং বিজ্ঞাৎ নৈব স স্থাদ বিচক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাঙ্গ চারিবেদ ও উপনিষদ পাঠ করিয়াও এই ইতিহাস.
শাঠ না করেন, তাহাকে, কদাচ বিচক্ষণ বলা যায় না।

ভবিষ্য পুরাণও বলিয়াছেন-

" কাষ্ণ কি পঞ্চমং বেদং ধন্মহাভারতং স্মৃতং।" অর্থাৎ রক্ষদৈপায়ন-কথিত যে মহাভারত তাহাকে পঞ্চম বেদ ৰলা হয়। আবার বেদান্তের অক্তিমভায়া শ্রীমন্তাগবতেক্স বেদোৎপত্তি-প্রাক্তরণে উক্ত ক্ষমাছে—

"ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীখরং।
সর্বৈজ্ঞ এব বজে ভাঃ সম্জে সর্বনশনঃ॥" ৩।১২।৩৯
. এই ইতিহাস ও পঞ্জ সকলও পঞ্চম বেদ। এই সকলও তাঁহার বদন
হইতে আবিভূতি হইয়াছে।

**শ্রীমন্তাগৰতের** আরও বছস্থলে ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষাৎ বেদশ্বরূপ উক্ত ইইয়াছে। যথা—
" ইভিহাস পুরাণ্ঞ পঞ্নো বেদ উচ্যতে।
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্॥"

সংখ্যাবাচক শব্দ সমান জাতিতেই প্রযুক্ত হয়। এইলে ইতিহাস ও
প্রাণকে পঞ্চমবেদ বলায় উভয়েরই বেদম্ব সিদ্ধ হইল। বেদ যাহা সংক্ষেপে বা
অস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন ইতিহাস ও প্রাণ তাহাই স্থবিস্তর ও সুস্পষ্টভাবে
পরিব্যুক্ত করিয়াছেন। বেদের ঋগাদি ভাগে উদান্ত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের
বিধিবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। প্রাণেতিহাস পাঠে তাহার কোন বিশেষ বিধান না
থাকায় উভয়ের মধ্যে তেদ স্চিত হইয়ছে। সমস্ত নিগম-কল্ললতার সংকল স্কেশ
প্রাক্ত নামে সেমন জাতি-নিবিবশেষে সকলেরই অধিকার আছে সেইরূপ এই
প্রাণেতিহাস বেদের অঙ্গবিশেষ হইলেও ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে। প্রাণও
ইতিহাস অপোক্ষমত্ব বিষয়ে যে ঋগাদির তুল্য, বৈদিক সাহিত্যেও তাহার যথেষ্ট

" অরে২ন্স মহতোভ্তন্ত নিঃশ্বদিতমেতদ্ যদ্ ঋথেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো২থর্বাঙ্গিরদ-ইতিহাদঃ পুরাণমিত্যাদি। ( বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৪।১০ )

অর্থাৎ ঋথেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদআদিংস, ইতিহাস ও পুরাণ এই সকল প্রমেশ্বের নিশাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার ছান্দোগ্যোপনিষদেও কথিত হইয়াছে—

" স হোরাচ শথেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং
সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং
বেদানাং বেদমিত্যাদি।" গাসাহ

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়ে 🐣

" यम् बाक्यभानी তিহাসান্ পুরাশানি করান্ নারাশংসীমে দাহতয়ঃ।" পুনষ্চ শতপথবান্ধণ, অখ্যেধ প্রকরণে—

'' অথ নবমেংহন্ তানুপদিশতি পুরাণং বেদঃ।
সেংমিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীতৈবমেবাধ্বযুঁ সম্প্রেয়তি।''
পুনশ্চ অথর্গবেদীয় গোপথ-এ।ক্ষণে—

'' ইমে দর্ব্বে বেদাং নির্শ্মিতাং সকলাং সরহস্তাং সব্রাহ্মণাঃ দোপনিবৎকাং সেতিহাসাং সাধাশ্যানাং স পুরাণা ইত্যাদি।''

এই সকল প্রৌত প্রমাণ ধারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে পুরাণ ও ইতিহাস বেদেরই অঙ্গবিশেষ। স্কুতরাং বাঁহারা উপস্থাসের করান-কুস্থম বলিয়া পৌরানিক সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা যে সম্পূর্ণ আন্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পৌরানিক উপাসনার কাল হইতেই সাম্প্রদায়িক উপাসকের সৃষ্টি হইয়াছে। তমধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে সকলের আদি এবং সম্পূর্ণ বৈদিক তাহা ইতঃপূর্বে

অক্তান্ত উপাসক সম্প্রদারের উৎপত্তি। বিশ্বত হইয়াছে। বৈশ্বব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবার পরবর্ত্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সৌর, শাক্ত, গাণ-পত্যাদি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান

করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বেদে স্থ্য, গণেশানি দেবতার নামযুক্ত মন্ত্র দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে সৌর-গাণপত্যানি সম্প্রদায়ও বৈনিক কাল হইতে প্রবর্তিত, তাহা কদাপি স্বীকার করা যায় না। শুক্ল যদুর্বেদে—

" গণনাং দ্বা গণপতি হ্বামহে প্রিয়ানাং দ্বা প্রিয়পতিং হ্বামহে "—২০০১।

এই যে একটী মন্ত্র শাহে, ইহাকে শনেকে গাণপত্য সম্প্রদারের মূল পত্র বলিয়া
মনে করেন। বস্ততঃ তাহা নহে; সত্যবুগে এই মন্ত্র ভগবং-তবে প্ররূপ ছিল;

ত্রেজার এই মন্ত্র অধ্যমেধ যজ্ঞে অধ্যাভিধানী গ্রহণে বিনিষ্ত্রু হয়, পরে দ্বাপরে এই
মন্ত্র দ্বাভিকর্ম্মে গণেশ পূকার বিনিষ্কু হয়াছে। আবার ঝ্রেদের ২য় মণ্ডলে,
২০ প্রেক্ত—২০০১১, "গণানাং দ্বা গণপতিং হ্বামহে, কবিং কবীনামুণমন্ত্রব

সম্ভ্রমমি গাদি '' যে ঋক্টা পরিদৃষ্ট হয়, ইহাও শ্রীভগবানেরই স্থাতিবাচক। স্বতরাং বৈঞ্জব-সম্প্রান্য প্রবর্তীত ংইব র বহুপরে যে দৌর-গাণপত্যাদি সম্প্রাদার প্রবর্তীত হুট্যাছে, তাহা সহজেই অমুমেয়।

উপাসনা প্রণাশীতেও দেখিতে পাওরা যার, সর্কবিধ বৈধকর্মের প্রারম্ভে " ওঁ তরিছে। পরনং পদামতাদি " বৈদিক বিষ্ণুনন্ধে আচমন করিয়া পরে ক্র্যার্থ্য প্রদান করিছে হয়। ইহাতে এই দিল্লান্ত করা যাইতে পারে বে. সর্কাত্যে বিষ্ণু-উপাসনা বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, পরে ক্রেটাপাসনা, তৎপরে গণেশ উপাসনা বিধি প্রবর্ত্তিত হয়াছে। ইহার বহু পরে শৈব ও শাক্তসম্প্রনারের উত্তব হইয়াছে। কেহ কেহ অলুমান করেন, বৌদ্ধ ও কৈন-ধর্মের প্রাবলো বেদোক্ত সনা তনধর্ম যে সময় নই-শ্রী ও বিল্পুপ্রায় হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই সাম্প্রনামিক উপাসনার উৎপত্তি। সে যাহা হউক, এই সময় হইতেই যে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের অভাদয় আরম্ভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণুব ধর্মের সহিত প্রতিয়েগি গার কলেই প্রথম "শাক্তব্দ্ম" পরে এই শাক্তব্দ্ম পরিবর্ত্তিত হইয়াই " স্মার্ত্তবন্দ্র " হইয়াছে।

# তৃতীয় উল্লাস।

---:0:---

### বৈষণ্ডবধর্ম্মের প্রতিযোগী স্মার্ক্তধর্ম।

স্কাতি দেখিতে হইবে, "আর্ডি" শব্দ কোন্সময় হইতে ব্যবস্থাত হাইতেছে। বৈদিক সময়ে কোথাও "আর্ডি" শব্দ ব্যবস্থাত হয় নাই। যেহেতু বেদের কোন হানে ধর্মের বিশেষণরপে "আর্ডি" শব্দ ব উল্লেখ দেখিতে পাওরা যায় না। বেদের কোনহানে "আর্ডি" শব্দ এমন ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কি ?— যাহার অর্থ "আর্ডি ধর্ম " বুঝাইয়া থাকে কিয়া আর্ডিগ্রাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিগ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিলে বিশ্বাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যাবিশ্যা

স্থাবার বেদের কোণাও "মন্থ-যাজ্ঞবন্ধানি" শুতির নামোলেথ দেখা যার
না। তবে কলগ্রান্থে গৃহ্যকর্মের বিষয়ে শার্তিশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাই
বিনিয়া কি উহা শ্বতির বাচক হইতে পারে ? "মুখাং নান্তি কুতঃ শাং।"? যখন
বেদের সময়ে শ্বতির ওচগনই ছিল না, তখন বেদে শার্ত্তবর্দের উল্লেখ কির্নাপে
সন্তব হইবে? তাও মহাব্রাহ্মণ, ২৪ স্ব্যায়, ১৬শ থণ্ডের এক স্থানে লিখিত
স্থাছে—

" यदेव कि क्षित्राञ्च वन उट एवक म्।''

এই বাক্যোক্ত 'মন্থ' শব্দের অর্থ আধুনিক কোন কোন মার্ত্ত পণ্ডিত সারস্থ্য মন্থ করিয়া লইয়াছেন এবং 'অবদং' পদের অর্থ 'কহিয়াছিলেন '— স্করাং মন্থ কি কহিয়াছিলেন ?—'মন্থ্রতি'। অতএব উাহাদের মতে বেদে মন্থ্রতির ইহাই প্রমাণ হইয়া গেল। যদি "তুয়তু হর্জনো ছায়েন"—উক্ত প্রকারে মন্থ্রতিকে বেদ-গ্রতিপাদিত বলিয়া মানিয়াই লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মন্থ্রতিক বেদ-গ্রতিপাদিত বলিয়া মানিয়াই লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মন্থ্রতিক প্রকাশনের বিধান (যাহা হইতে আর্ত্ত হয়ার্য হ কোণাম ? কোণাম হ কোণার ক্রাক্ষ ? কোণার ভ্রম ? কোণায় তির্যুক্ প্রত্র ? মন্থ্রতিতে এ সকল ব্যবহারের বিধান ত পরিকৃষ্ট হয় না ?

বেদার্থ-নির্ণায়ক ও বেদশাপাসমূহের বিভাগকর্তা ভগবান ব্যাসনেব স্বরং 'ব্রহ্মফুকে' (বেদাস্তদর্শনে ) মার্তিগতের নিন্দা করিরাছেন—

" ন চ স্মার্ক্তগভাদ্ধর্মাভিলাপাৎ শারীবশ্চ।" ১া২।২০

অর্থাং আর্প্ত - স্বৃত্তি-প্রতিপাদিত প্রধান এবং শাবীর-- বীরাবিহিত ধীব কদাচ অন্তর্থানী ২ইতে পাবে না। যেহেতু অন্তর্থানীর সক্ষদ্রস্থানি গুণ কণিত হইয়াছে কিন্তু প্রধান ও জীবের প্রকে দেগুণ গাকা অসম্ভর।

এন্থলে 'আছি 'শাবদ জড় প্রকৃতিরই গ্রহণ স্থাচিত ইইয়াছে ' প্রাচীনকাংশ স্থাউশান্তের লগণ এইরূপ ছিল—নে শান্তে এড় প্রকৃতিকই জগতের কারণ ব'লংগ সিদ্ধান্ত করা হয়, ভাহার নাম স্থাউশান্তঃ অতএব গাঁহারা জড়-প্রকৃতি ইইতেই জগতের স্থাষ্ট মানিয়া থাকেন, "আর্ত্তি" শব্দে শহাদিগকেই ব্যাইটা থাকে। কিন্তু জড়-প্রকৃতি হইতে জগতের স্থাষ্টি এই নির্দ্ধিত বেদ বিরুদ্ধে। সেই এন্ত ভগবান্ বাদ্রায়ণ ইহা এল্প্রের পুরণক মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদে ঈশ্বরকেই জগণ্ডের স্টে-ডিকি-প্রশ্বের কর্তা এবং প্রকৃতিকে তাহার বিভিন্ন শক্তি বলা হইয়াছে। এই প্রকৃতি ঈশ্বরের অবীনাও একান্ত বশব্দিনী। স্তরাং প্রকৃতিকে জগতের কারণ এবং প্রতত্ত্ব বলিয়া স্থাকার করা সম্পূর্ণ বেদ-বিক্লান্ত।

এই রূপে যথন শাক্ত ধর্ম্মের আচার ব্যবহারে সমাজ ব্যাকুণ হইয়া উঠিক এবং সমাজে ভয়ানক অশান্তি দেখা দিল তথন জন-সমাজ সেই শাক্ত ধর্ম ও ভন্তকে পুনুরায় হেয় দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

শাক্ত ধর্ম বৈশ্বর বংশের এবং ভদ্র বেদের প্রতিযোগীরূপে প্রচারিত। কারণ বৈশ্বর ধর্ম, যাহা বর্জন করিয়াছে – শাক্তবর্ম তাহা সাদরে অঙ্গীকার করিয়াছে । শাক্তবর্ম ও হন্ত কেবল হিংগা-প্রী-মন্ত-মাংস লইয়াই ব্যক্ত, বৈশ্ববর্ধ ঐ সকলকে দুরে র থিয়াও সন্ত্রত । বিশেহতঃ ভদ্র ও শাক্তবর্ম বেদবিরুদ্ধ ক্রডবাদেরই প্রচারক অর্থাৎ উহারা পূরুষ (ঈশ্বর) হইছে জগতের স্পৃষ্টি না মানিয়া শক্তিকে (প্রকৃতিকে) হুগতের কর্মী ও পাইতক্ব বিশ্বাস স্থীকার করেন। ভুড্বাদই শ্বান্তিমত। এইরূপে সমাজ যখন শাক্তবর্শ্ম ও তন্ত্রের প্রচারে ব্যাকৃল হইয়াছিল, দেই সময়ে শাক্তবর্শ্মবিগাই সমাজের বিশ্বাস-স্থাপতের জন্ত্র প্রধানের 'শাক্ত' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'প্রান্ত শাক্তর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'প্রান্ত শাক্তর বিশ্বাস পরিচর প্রদান করেন। যেহেতু, ঐ সময় উহারা আপনাদিগকে ' বৈশ্বব,' বিশ্বয়া পরিচয় দিতেও পারে না, অথচ সমাজের ভয়ে 'শাক্ত' বলিতেও সন্ধুচিত হন; স্কৃতরাং তথন স্মার্জ নামে অভিহিত করা একরূপ যুক্তি-সঙ্গতই হইয়।ছিল।

শাক্ত-জড়বান এবং জড়-দর্শন প্রতিপাদক গ্রন্থই "শ্বৃতি" নামে কথিত। এই শইরাই তথন উহারা "শ্বার্ত" নামে পরিচিত হইলেন। ধর্ম শদের সহিত এই শ্বার্ত নামের যে হইতে সংযোগ আরম্ভ হয়, ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ তংসম্বন্ধে নানা অমুমান করিছা পাকেন। শাক্তের শ্বভাব ছিল কি ?— বৈষ্ণর দর্যের সহিত প্রতিযোগিতা করা। বৈষ্ণর মহানাংস-হিংসা-ব্যভিচার আদি বর্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু উহাদের পক্ষে ঐ গুলি পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল; কাজেই তাঁহারা তথন 'শ্বার্ত' রূপ ধারণ করিয়া ঐ সকলেয় প্রতি কিঞ্চিং উদাসীত প্রকাশ করিবন। যথা—

" ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মন্তে ন চ মৈথুনে। প্রাবৃতিরেয়া ভূতানাং নির্ভিক্ত মহাফলা॥ । মহু ।।৫৬।

অর্থাৎ মাংগ ভক্ষণে দোষ নাই, মন্ত পানেও দোষ নাই, স্ত্রী-সগমেও দোষ নাই, কেন না, এই গুলি জীবের প্রবৃত্তি; সুতরাং ইহাতে দোষ কি আছে? তবে নিবৃত্তিতে মহাকল লাভ হয়।

শাক্তশর্ম বখন আপনার নিজ মূর্ত্তিতে ছিল; তথন মন্ত মাংসাদির অবাধ বিধান প্রবর্তন করিছাছিল, পরে স্মার্ত আকারে পরিণত হইমা এইরপ তটন্ত ভাব ধরণ করিল।—"মন্তপান কর, মাংস ভক্ষণ কর, কোন দোব নাই, পরস্ত যদি না কর, ভাগই হয়।" যে মন্তাদি পানের বিধান প্রথমে করা হইরাছিল, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ নিষেধ কিরপেই বা করা ঘাইতে পারে ? এবং নিষেধ করিলেই বা বৈষণ ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতা থাকে কই? কাজেই ঐ সকল বিধানের প্রতি উদাসীতা মাত্র প্রকাশ করিয়া শাক্তশুর্ম পরে 'স্মার্ত' আকারে পরিবর্ত্তিত হইল।

এইলে কেছ যেন মনে না করেন, আমি আওঁ ধর্মের নিন্দাবাদ করিছেছি, কি আওঁমন্ত মহাত্মাগণের হৃদয়ে ক্লেশ প্রদান করিছেছি। বেদ-বেদান্তে আওঁধর্মের কি নিন্দান্ত আছে, তাহা প্রতিপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। বেদে ত কোপাও আওঁধর্মের নাম পাত্তমা যায় না। বেদান্ত স্থাতি উক্ত মতের নাম আতি-প্রতিপাদিত মত

কথিত হইরাছে। এই মতে বেদবিকক্ষ এড় প্ররতিকে জ্বগংকর্তা বলিয়া মানিয়া লওরা হইরাছে। যদি মন্ত্র-যাজ্ঞবজনদি সংহিতার ঈশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি স্বীকৃত হয় এবং উহাদিগকে জড়বাদের কলঙ্কমুক্ত করা যায়, তাথা হইলে ভগবান্ বাদ-রায়পের লক্ষণান্ত্রসারে ইহাদিগকে স্মৃতি নামেই অভিহিত করা যায় না। স্মার্ত্ববর্ম অর্থার ইবার আরও এক প্রমাণ এই যে, উহা প্রস্পার স্মার্থাব্রোধ-বিজ্ঞভিত।

" মন্বৰ্থ-বিপরীতা যা ২1 স্মৃতি **ন প্রশন্মতে ॥**"

অর্থাৎ যে স্থৃতি মন্থা অর্থের বিপরীত ভাব প্রকাশ করে, দে স্থৃতি প্রশস্ত্র মনুস্থৃতির আধুনিকতা।

কিন্তু নিক্ত্র-অর্থ-প্রকাশিকা আরও বছ স্থৃতি বিজ্ঞমান ছিল। মন্ত্র, আপনার স্থাতির প্রশংসা এবং মাপনার মত বিরুদ্ধ স্থৃতিন সমুহের অপ্রাশস্ত্য অর্থাৎ নিরুদ্ধী ঘোষণা করিলাছেন। ধেরপ আজ্ঞ্জাশকার বিজ্ঞাপন-দাত্গণ আপনার পুস্তকের শতমুথে প্রশংসা করিয়া অন্তোগ পুস্তকের হেস্তা প্রতিপ্রদেশর চেষ্টা করেন। মন্ত্র বেন নিরুদ্ধি আপনার স্থৃতির প্রশংসা করিয়া উক্ত প্রেই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হর।

'' ইদং শাত্রং তুরুজারো মামের স্বর্মাদি এঃ। বিধেবদ্যাহয়ামাস মরীচ্যাদ্য স্থহং মুনীম্॥'' সহয়।

ষ্ঠাৎ স্টের আদিকালে এই শাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রহ্মা কেবল আমাকেই পড়াইরাছিলেন, পরে আনিই মরীচ্যাদি মুনিগণকে পড়াইরাছি।

সে যাহা হউক, প্রচনিত অগ্রান্ত অপেকা মনুস্থিতিরই অধিক সমাদর
দৃষ্ট হয়। কিন্তু সারণ রাখা কর্ত্তব্য বর্ত্তনান আকারে আমরা যে মনুস্থাত দেখিতে
পাই উহা আসল মনুস্থাতি নয়। উহা একখানে আধুনিক পুত্তক। পর্ত্তিগণের
মতে উহা খুষ্টীর ২য়, শতাজিতে রচিত। মনুসংহিত। অপেকাও অতি প্রাচীন
বাবহার শাস্ত্র আছে—যেমন 'আপত্তব হুতা, বৌবায়ন হুতা, আখলায়ন হুত্ত
শৃত্তি, এ স্কল গ্রন্থ খুষ্টীয় অক্রের ২০০ ইতে ৬০০ বৎসর পুর্বের রচিত। এই

অমুদ্বীপূছন্দে রচিত মমুদং হিতা প্রাচীন হত্ত শাস্ত্রের পরিবর্ত্তিত আধুনিক সংস্করণ বিশেষ। ইহা ক্লঞ্চ-যজুর্বেনাস্তর্গত নৈর্বায়ণ শাখার উপরিভাগ মানন-হত্তাচরণের ধর্মপ্র হইতে পত্মে রচিত হইয়াছে। মংঘি ভৃগুই ঐ মানবীয় ধর্মশাস্ত্রকে সংহিতাক্রণে নিবদ্ধ করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে আচার, বাবহার ও প্রায়শ্চিত এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত করেন। কিন্তু বর্ত্তনান কালে এই ভৃগু-সঙ্কলিত মমুস্থৃতিই মনুর রচিত বিদিয়া ক্রিত। ইহাও আবার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মেংবিতিথিভাষ্য পাঠে জানা যায়—আসল ভৃগুপ্রোক্ত মনুস্থৃতিও লোপ পাইরাছিল, নানাতান হইতে সাহারণ স্থৃত মদন উহা সঙ্কালিত করিয়া বর্ত্তনান আকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

শাক্তণশ্রের জভাস ছিল— নৈক্ষবধর্মের প্রতিযোগিতা করা। যথন এই শাক্তণশ্র মন্ত-মাংঘাদির প্রতি উদানীত প্রকাশ করিবা, 'শ্মার্ক'' রূপ ধারণ করিবা, তথন কি লইবা নৈক্ষব-ধর্মের সহিত বিরোধ করিবে, ইহা একটা চিন্তার বিষয় অবশ্য হইরাছিল। বহু অন্তন্ধানের পর "তির্ধাক্প্ত্র'' ও "বেব'' লইরা আর্ক্তি আকারেও, বৈক্ষবধর্মের সহিত এক প্রবল বিরোধের স্ত্রপাত হইল।

ৈক্ষবজন ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে উঠিয়া ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করেন। এই কারণ "অফ্রেন্স্বিন্থি" একাদশী পরিগ্রাগ করিয়া দ্বাদশীব্রত করিয়া থাকেন, কিন্তু স্মার্ত্তজন এই মতের বিরুদ্ধ 'সূর্বোনিয়-বেব" উল্লেখ করিয়া বিরোধে প্রবৃত্ত হন।

বৈষ্ণবন্ধন উর্জাতিকে লক্ষ্য করিয়া ' উর্জ-পুণ্ড্রু '' ভিলক দারণ করেন। কিন্তু স্মান্ত্রধর্মতে ' তির্যাক্পুণ্ড্রু ' প্রকাশ করিয়া স্মান্তর্জন আপনাদের হঠকারিতা পূর্ণ করিয়াছেন। এন্থলে বলা আবগ্রাক, মন্ত্র-বাজ্ঞবন্ধানি স্মৃতিগ্রন্থে ত কোণাও " স্ব্যোলয়বিদ্ধা" ' একাদ্দীর ত্যাগ এবং ' তির্যাক্ পুণ্ড্রের " নাম পর্যান্ত দৃষ্ট হয় না। স্মৃতরাং জ্ঞানি না স্মার্ত্তগণ স্মন্ত কোণা ২ই: ১ এই সকল ব্যানের ভঙ্কা বাজাইতেছেন।

" নিশ্র-সিন্ধু" আদি নি :দ্ধ গ্রন্থে একাদশীর বেধ-প্রাকরণে বৈষ্ণব ও স্মার্ক্ত মতের বিভিন্নতা ক্ষিত হইয়াছে। অরুণোদ্য-বেধ দাইয়া একাদশীর বচন স্ক্র বৈষ্ণবপর এবং প্র্যোদর-বে। লইরা একাদশীর বচন সকল স্মার্গ্রপর লিখিত হইয়াছে।

এইরপেই উহ্ তে উভর্নতের সমন্বর করা হইরাছে। স্মার্গ্র রঘুনন্দনও

শুক্রিকাদশী তব প্রভৃতি বিচারে বৈষ্ণব মত ও স্মার্গ্র মত পৃথক্ উল্লেখ করিরাছেন—

"ইতাবিশেষাদত্র বৈষ্ণবেনাশি পূর্ণোপোয়েতি। অর্মণোদরবিদ্ধা তু বাদশ্রাং
পারণম্বালাভের্মণ বৈষ্ণবৈনাপোয়া" ইতাদি।

সাধারণতঃ প্রত্যেক ধর্ম্ম-মতই এক একটা দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
কর্মনশান্ত ব্যতিরেকে কোন মতই বৃদ্ধিতে পারা ধার না। স্থতরাং "মার্স্ত বিলয়া বখন একটা ধর্মমত মানিরা লওরা হইরাছে, তখন উহার একটা দর্শন থাকা
। চাই। এইজন্তই বৈক্ষব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মারাবাদ-দর্শনকেই স্মার্জন্থগণ আপনাদের
স্মার্জনতের দর্শন মানিরা লইরছেন।

বে ২ইতে বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত একাদনী ও ির্যাক্পণ্ড প্রভৃতি লইরা বিতর্কবাদ
ভিপন্থিত হইরাছে, সেই হইতেই জগৎ মিথা। বলিরা ঝগড়াও বারিরাছে। বে স্থতিসমূহ লইরা আর্ত্রধর্ম পঠনের দাবী করা হইরা থাকে, ঐ সকল স্থতিশাল্লের মধ্যে
কোথাও "অবন্নবাদের" মাম পর্যান্ত দেখিতে পাওরা বার না এবং জগৎকে মিথা।
বিশিষ্যাও কোগাও উল্লিখিত হয় নাই।

ভগবান শ্রীশহরাচার্য। আমুরী জীবগণের বিমোহনার্থই মারাবাদ শান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে ব্যামোহকর অব্যুবাদের সহিত জগৎ মিথাা, পাপপুণ্য এম মাজ কৃত্যিছেন। ইহা উচিতই হইরাছে,—ইহা না বণিলে জীব মোহিত হইবে কিলে? কিন্তু সার্ভ মহাশর ইহাতে বড়ই গোলবোণে পড়িবেন। যথন পাপপুণ্য, অর্গনেরক সবই মিথাা, তথন সার্ভকর্মের বিজয়-ভেরী কিরূপে বাজিতে পারে? আর যদি ঐ সকলকে সত্যই বলা বার, তাহা হইলে ভ মারাবাদ, অবৈ ভ্রমত হইতে পৃথক হইরা পড়ে। এই উভর শহুটে পড়িরা সার্ভক্ষিণ বিচার পূর্কক গুইটা মার্গের স্থিট ক্রিলেন।

ষথা—১ম, ব্যবহার মার্গ, ২য়, পরমার্থ মার্গ। ব্যবহার মার্গে—ধর্মা, কর্ম, পাপ,
পুণা, স্বর্গ, নরক সবই সত্যা, আর পরমার্থ মার্গে—সব মিথ্যা!

কি অন্ত সিদ্ধান্ত! পাঠক বিচার করিয়া দেখুন দেখি। এক ব্যক্তির নিকট একখানি 'জাল নোট' আছে, সে ব্যক্তি তাহা ভাঙ্গাইতে গিয়া বলিভেছে—" যতক্ষণ তুমি আমার মত ধেঁাকার ( অন্ধবিধানে ) থাকিবে, ততক্ষণ এ নোট' আসল', তারপর যথন বুরিতে পারিবে, তথন ইহা 'জাল নোট'—ভা যাই হউক তুমি কিন্ত আমাকে টাকা দিরে দাও।" স্মার্ত ধর্মা ঠিক্ এইরপ ধরণের বলিয়াই বোধ হয় না কি? ধর্মাধর্মা, পাপপুণা, স্বর্গ-নরক সবই সত্যা অথচ ঐ সবই মিথাা; একণে সামান্ত বিচার-দৃষ্টিতে দেখিলেও বুরিতে পারা যায়, যে ধর্মা পরমার্থমার্গে মিথাা, সে ধর্মা কিরপ সারবান্? এবং উহার অনুষ্ঠানেই বা কি প্রেয়াজন আছে? মিথাা স্বর্গের নিমিত, মিথাা দানপুণা করা কি জগৎকে মিখা। ভামে কেন্সা উদ্দেশ্য নহে ?

মসু লিখিরাছেন—" যেন্থলে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিরোধ দৃষ্ট হর, সেহলে।
শ্রুতিরই প্রাধান্ত স্থীকার করিতে হইবে।" "শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরের গরীরদী।" পরস্ক এন্থলে এই আশক্ষা হইতে পারে, যখন শ্রুতির অর্থ লইরাই স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইরাছে, তখন শ্রুতির সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধ কিরুপে সম্ভব্
হইতে পারে? টীকা এবং মূলের বিরোধ কোথার? কোথার অর্থের সহিত মূলা
পাঠের বিরোধ দৃষ্ট হয় ? জানি না, ইহা কিরুপ স্মৃতিশাস্ত্র, যাহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ।

শ্বতির সহিত বিরোধ ঘটিলে শ্রুতিরই মাক্স করিতে হহঁবে, এই লইরাই মমুর গৌরবঃ কিন্তু আজকালকার শার্ত্তণভিতগণ এই মতের আদৌ অনুসরণ করেন না। বেলে এক শ্রুতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বাদ, শিখা রহস্ত।
ভাহাতে শিখা-মুগুনের বিধান লিখিত আছে এবঃ

শিথাকে পাপরূপ বলা হইরাছে। যথা—সামবেদ—তাণ্ডামহাব্রাহ্মণ—
" শিশু অম্বপ্রেস্থাপা্যানমেব তদপন্নতে

नचीत्राः नः वर्गत्नाकमत्रात्मि ।" 8 वाः > ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিখা-মুগুন করে, সে আপনার পাপরাশিকে নাশ করে, থেবং দ্বরু হইয়া স্বর্গলোক গমন করিয়া থাকে।\* এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন বেদে ত শিখামুগুনের কণা শিখিত আছে, তবে স্মার্ত্তমহাশরদের শিখা ধারণ সম্বন্ধে এক্ষপ উংকট আগ্রহ কেন? যাহার শিখা নাই, তাহাকে হিন্দু বলিতেও সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আরও স্মার্ত্তগ্রেছে কিরূপ প্রবল আগ্রহের কথা শিখিত আছে, দেখুন—

" থ্যাট্ডাদি দোষেণ বিশিধক্তেররো ভবেং। কৌশীং তদা ধারশ্বীত ব্রহ্মগ্রন্থিয়তাং শিখাম॥"

ষ্মর্থাৎ যে ব্যক্তি টাক-রোগাদি দোষের কারণ বিশিপ ষ্মর্থাৎ শিপাশৃত্য হয়, স্তাহারও মন্তকে ব্রহ্মগ্রন্থিক কুলের শিশা সংলগ্ন করিয়া দিবে।

ধন্ত, স্মৃতিশাস্ত্রে শিখা ধারণের আগ্রহ! ধন্ত শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে শ্রুতির মান্ত ! শ্রুতি বলিতেছেন—'' মুড়াইয়া ফেল শিখা—পাপ। স্মৃতি বলিতেছে—

এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যা এই যে, কেবল বহিঃস্থ ও মন্তকে এক
 গোছা কেল শিবা স্বরূপ ধারণ করিলেই ব্রহ্মবাদী বা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যেহেত্

" শিখা জ্ঞানমন্ত্রী যক্ত উপবীতঞ্চ ভন্মরং।

ব্রাহ্মণং সকলং তম্ম ইতি ষজ্ঞবিদোবিছ: ॥" ব্রহ্মোপনিষং।

বেদজ্ঞ স্থনীগণ বলিয়া থাকেন— যিনি জ্ঞানমন্ত্রী শিখা ও জ্ঞানমন্ত্র ধারণ করিয়াছেন, তিনিই নিখিল ব্রাক্ষণের অবলয়ন।

ক্রতরাং---

" অগ্নিরিব শিথামান্তা যক্ত জ্ঞানময়ী শিখা। স শিখীত্যচাতে বিধানিতরে কেশ্ধারিণঃ।

অগ্নির স্থার জ্ঞানমনী শিথাই মাক্তা, যিনি জ্ঞানমনী শিথা ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত শিথাধারী নামের যোগ্য। কেবল বাহু শিথা ধারণ করিলে কেলরাশি সাত্র শারণ হয়। না না, কদাচ মুড়াইওনা, কেশ না থাকে, কুলেক শিশাও লাগাইরা গড় শিশা ছাড়া থাকিও না।"

এই শিখা-রহন্ত হইতেও আর একটা বড় রহন্ত আছে। যে গায়ত্রী মন্ত্রকে গায়ত্রী রহন্ত।
নন্দা করিয়া আর্ত্রভাত্গণ ' সাম্প্রদায়িক ' মন্ত্রকে নিন্দা করিয়া থাকেন, বেণে লিখিত হইয়াছে,—সেই

গায়ত্রী দারা বর্গণাভ হয় না। যগা—সামবেদ—ভাগ্তামহাত্রাহ্মণে—

"দেবা বৈ চ্ছন্দাংস্ক্রবন্ যুদ্মাতি স্বর্গ-লোকময়মেতি তে গায়তীং প্রায়ৃত্বত তয়া ন ব্যাপ্লুবন্।" ৭ অং ৫ খণ্ড।

অর্থাৎ দেবতারা মন্ত্রাত্মিকা, তাই, দেবতারা ছন্দ বা মন্ত্রের প্রতি কহিলেন "আসরা তোমাদের ঘারা অর্গলোকে গমন করিব।" এই বলিয়া দেবতারা গায়ত্রীর প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গায়ত্রী ঘারা সেই দেবতাদের অর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিল না।

একণে পাঠকগণ! বিচার করিয়া দেখুন, আর্ত্তবর্ম্মে গায়ন্ত্রীর কি মহিমা এবং বেদে উহার কিরপ অকিঞ্চিৎকরতা! ইহাই শ্রুতি এবং শ্বুতির বিরোধ। আপনি মহস্মতির বচন অহসারে যদি শ্রুতিকেই প্রবল মান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গায়ন্ত্রীর প্রতি আপনার শ্রন্ধা থাকিতে পারে না, আর গায়ন্ত্রীর প্রতি শ্রন্ধা রামিতে গেলে, বেদের াসন্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পরস্ক গায়ন্ত্রী দ্বারা অর্গবানী দেব ভাগদেরও যথন অর্গপ্রাপ্তি ঘটে না, তথন ভোমার-আমার ত কথাই নাই—আমাদের অর্গপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

আরও এক বড় কৌতুকের বিষয়, যথনই ব্যবস্থা লইয়া বগড়া হয়,—তথনই "বৈষ্ণব ব্যবস্থা" আর " স্মার্ক্ত ব্যবস্থা " লইয়া, কিন্তু কথন শুনা যায় না যে, শৈব ব্যবস্থা আর স্মার্ক্ত ব্যবস্থা কি লাক্ত ব্যবস্থা আর স্মার্ক্ত ব্যবস্থা কি লাক্ত ব্যবস্থা আর স্মার্ক্ত ব্যবস্থার ব্যবস্থ

শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য কি জন্ত সার্ত্তধর্মের বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধজ্ঞান হয় না, কেবল বৈষ্ণৱ ধর্মের সহিতই প্রতিযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়। স্মৃতরাং
ইছাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, বৈষ্ণৱ-ধর্মের সহিত বিরোধ করিবার নিমিত্ত যে
"শাক্তধর্মের" স্পৃষ্টি হইন্নাছিল, , স্মার্ত্তধর্ম তাহারই রূপান্তর মাত্র। পাঠকজনই
বিচার করিন্না দেখুন, স্মার্ত্তনতালখী ব্যক্তিমণ যেরূপ বৈষ্ণবগণের উপর দ্বেষ
প্রকাশ করিন্না থাকেন, সেরূপ শৈব কি শাক্তগণের উপর দ্বেষ প্রকাশ করেন না;
অবশ্রু ইহার কোন কারণ আছে ত ? যথন স্মার্ত্তধর্ম্ম জড়বাদ, তথন চৈতত্তবাদের
সহিত অবশ্র ঝগড়া থাকিতে পারে। বৈষ্ণবধর্ম্ম হৈতত্তবাদ বিনিয়াই স্মার্ত্তধর্মের
সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে।

অন্তবিধ কারণ এই যে, শৈব, শাক্ত, গাণপত্যাদি ধর্ম, সাম্প্রদারিকরপে প্রেচলিত হইলেও পৃথক পৃথক সমাজবদ্ধ হয় নাই; এই জন্তই উহাদের উপর তাদৃশ দৃষ্টি পতিত হয় নাই। কিন্তু বৈঞ্চবদর্ম চারি সম্প্রদায় ও উহাদের শাখা-প্রশাখার কর্মিত হইয়া পৃথক সমাজবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে আন্দাও বৈঞ্চব ঠিক পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত আছেন; বিশেষতঃ পারমার্থিক ব্যাপারে আন্দা অপেক্ষা কৈঞ্চব মহিমার উৎকর্ম শাস্তে ভৃরি ভূরি বর্ণিত হওয়ায় সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ইহার উপর পতিত এবং অনেকেরই চক্ষুতে অসহ।

শার্ত্তবর্ষের এই এক শ্রুতির সহিত বিরোধ দেখা যায় যে, স্মার্ত্তবর্ষ ভত্মধারণ অর্থাৎ বিভৃতি ধারণ সম্বন্ধে বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রুতি,( বেন ) ভক্ষকে পাপরূপ ও অগুত্ব বণিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

" হচ্চ রাত্রোপদমাদগতি তহ্যারস্থ জগ্ধলৈয় পাপাা দীদতি ভন্ম, তেনৈন মেতদ্বাবর্ত্তয়তি॥" শতপথ বাহ্মণ ৬ কাঃ ৬ অঃ ৪ প্রেপাঃ

যে ব্যক্তি রাত্রিতে সমিধ অর্কন করে, তাহার আন্তর পাণস্বরূপ সেই ভক্ত হয়; এজন্ত ভক্ষ অব্যন্ত বর্জন করা কত্তব্যি। পাপের তাৎপর্য্য মশ। যেরূপ ভোজন করিলে অন্নের মল তাজ্য ও অপবিত্র হয়, দেইরূপ অগ্নির সমি।
ভোজনের পর সমিধের মল—ভত্ম হয়, স্কুতরাং উহা পরিত্যাগ করা উচিত। এরূপ
বুঝিবেন না, আমি নিজের মতলবে ভত্ম শব্দের —'মল' অর্থ থ্যাপন করিতেছি ?
বেদের এক শ্রুতিতেই ভত্মকে মল বলিয়া বর্ণনা করা ইইয়াছে। যথা—

" অগ্রেভিদ্যান্তগ্নেঃ পুরীবমদীতি।"

শতপথ ৭ কা ১ অঃ ১ প্রঃ।

অগ্নি হইতেই ভন্ম হয় — উহা অগ্নির পুরীষ (মল)।

এই জন্মই বৈষ্ণবন্ধন জ্রীগোপীচন্দনাদি ধারণ করিয়া থাকেন। বেদামুসারে ভশ্মকে পাপ ও পুরীষস্থরণ মনে করিয়া পরিহার করিয়াছেন। তবে স্মার্ডধেশের উদ্দেশ্য এই, যাহা বৈষ্ণবন্ধন করেন না, উহাই স্মার্ডজনকে করিতে হইবে, তাই ভশ্মধারণ প্রথা প্রচার করিয়া দিলেন। কিন্তু বেদ ভশ্মকে যে পাপ ও পুরীষ স্বরূপ বিলিয়াছেন, তাহা কেহই আর দেখিলেন না। উহাঁদের সিদ্ধান্তই এইরূপ—বৈষ্ণব যাহাকে ভাল বালভেছেন, তাহা উহাঁদের পক্ষে মন্দ—আর বৈষ্ণব যাহাকে মন্দ বিলভেছন তাহাই উহাঁদের ভাল,—ইহাই শান্ত্র, আর ইহাই বেদ।

ত্বনন্তর সমুস্থতির মধ্যে পরস্পর কিরূপ বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ আছে, তাহার ছই চারিটা উদাধরণ এছলে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

> " উদ্বহাত্মনশৈচৰ মনঃ স্কুস্কাত্মকম্। মনসংচাপাহ্লার মভিমন্তারমীধ্রম্ ''॥ ১৪॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা পরমান্সা হইতে তৎস্বরূপ সদসদাত্মক মনের স্থাষ্ট করিলেন এবং মন ষ্টুতে অহঙ্কার উৎপন্ন করিলেন।

কি আশ্চর্যা! পরমাত্মা স্বরং কি মনকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ ছিলেন না ? তাই ব্রহ্মা স্বরং পরমাত্মা হইতে মন উৎপন্ন করিলেন এবং মন হইতে সহস্কার স্থি করিলেন ? এন্থনে মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু এই অধ্যায়ের ৭৫
সংখ্যক স্লোকে উক্ত হইয়াছে---

ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া মনকে স্থাষ্ট করিতে নিয়োগ করেন। মন স্থাষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে প্রথম সেই মন হইতে—

" আকাশং জায়তে তত্মাৎ তম্ম <del>শস্ব-</del>গুণং বিহুঃ।"—

আকাশ জন্ম-শব্দই ঐ আকাশের গুণ।

মনুই যদি সকলের স্রষ্টা হইলেন, আর মনুই যদি চাতুর্ব্বর্ণোর স্থাষ্ট করিরা থাকেন, তাহাহইলে ত ব্রহ্মার মুখ, বাছ, উরু ও পাদদেশ হইতে চাতুর্ব্বর্ণোর উৎপত্তি অসত্য হইরা পড়ে?

" অহং প্রজা সিম্পুল্প তপগুপ্ত বা মহ শচরম্।
পতীন্ প্রজানামস্থলং মহবীনাদিতো দশ ॥
মরীচিমতাঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেত্যং বসিষ্ঠক ভৃগুং নারদমেব চ।" মহ ১।৩৪।৩৫

মন্থ বলিয়াছেন—আমিও প্রজাস্টির মানসে সুত্শ্চর তপস্থা করিয়া প্রথমত: দশ জন মহর্ষি প্রজাপতির স্টি করিলাম দেই দশ জন যথা,—মরীচি, আত্রি, অন্ধিরা, পুলস্কা, পুলহু, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

মন্থ এই দশ মহর্ষিকে আপনার পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্ত এই মন্থর বচন বেদবিক্ষর। যেহেতু ধার্যেদ ৯ম, ৬৫ স্থাক্ত ভৃগু, বক্রণের পুত্র বলিয়া উক্ত ইইয়াছেন।

স্থাবার যজুর্বেদ, শতপথব্রাহ্মণেও বিথিত ইইরাছে— " ভৃগুর্ভ বৈ বাফুণিবকুণং পিতরং

বিশ্বয়াতিমেনে।" ১১কা, ৩প্রপা, ৪বা, ১কং।

অর্থাৎ বৃদ্ধণের পূত্র ভ্গু আপনার পিতা বৃদ্ধণকে বিভাগ নিমিত্ত অতি মান্ত ক্ষিরাছিলেন। ইহাতেও ভ্গুকে বৃদ্ধণের পূত্র বণিয়া লেখা হইয়াছে। স্বত্তরাং ই শ্রতির হুইটা বচন ধারা মহস্মতিয় বচন বিক্লন্ধ বৃণিয়া প্রতিপন্ন ইইতেছে। মহুস্থতির ও অধার ১৬ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

"শূজবেদী প্রত্যুত্তের্জ্বতথ্যতনমুক্ত চ।
শৌনকস্থ স্থাতেংপত্যা তদপত্য ত্রা ভূগোঃ॥"

অর্থাৎ অত্রি ও উত্থাতনয় গোতম ঋষির মত এই বে, শৃদ্রবেদী অর্থাং শৃদ্রাকে বিবাহ করিলে ধিল্ল পতিত হইতে হইরা থাকে। শোনকের মত এই বে, শৃদ্রার সহিত্ত বিবাহ হইলেই যে পতিত হইতে হইবে, তাহা নহে, শৃদ্রাতে প্রোংপাদন করিলে পতিত হইতে হয়। ভৃগুর মত এই য়ে, শৃদ্রাকে বিবাহ করিলে বা শৃদ্রাতে প্রোংপাদন করিলে পাতিতা হয় না, শৃদ্রার প্রের পুত্র হইলে পতিত হইতে হয়। অর্থাৎ য়থন শৃদ্রের বংশ হইয়া পড়ে তথনই পতিত হইয়া ঝাকে, নতুবা অত্য কোন সময়ে পতিত হইবে না। এই মতভেদ লইয়া অধিক আলোচনা করিতে আমি নিরস্ত হইলাম। আমি এই স্লোকটার সক্ষের সামান্ত মাতে আলোচনা করিতেছি। যদি মালোচা শ্লোকটা স্বয়ং মহয়ই রিতিত হয়, তাহা হইলে তিনি নিজ প্রের মত পৃথক সংগ্রহ করিলেন কেন? তবে কি ভৃগু, য়য়র মত মানিতেন না ?

যদি বলেন, মন্থ প্রীতিবশতঃ আপনার পুত্রের আগ্রহে এ বিষয়ে আপনার
মত কিছু প্রকাশ করেন নাই! হইতে পারে,—ইহা অবশু মানিয়া লইতে পারা
যায়? কিন্তু এই শ্লোক মূল মন্তুম্বতিতে কিরপে থাকিতে পারে ? যেহেতু মন্তু
মূলস্থতি ভ্গুকে পড়াইয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় স্থতির ১ম, অধ্যায় ৫৯ শ্লোকে
লিখিত হইয়াচে—

'' এতংগাহয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং প্রাবিষয়ত্যশেষতঃ। এতদ্বি মতোহধিজনে সর্বমেষোহশ্রিলং মুনিঃ॥''

অর্থাৎ মহর্ষি ভৃগু আপনাদিগকে এই শাস্ত্র আগ্রোপাস্ত প্রবণ করাইবেন, বেছেতু ভৃগুই নিথিল শাস্ত্র আমার নিকট সমাক্ প্রকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে, মহুস্থতি যদি ভৃগু অধ্যয়ন করিলেন, তবে ভৃগুর মত মহু-স্থাতিতে কোথা হুইতে আগিল? আর যদি ঐ শ্লোকটী ভৃগুই পরে মমুস্থ ভিতে লিখিয়া দিয়া থাকেন, এই কথা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও উহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ভৃগু যদি পরবর্তীকালেই লিখিতেন, তাহা হইলে ''ইহা আমার মত " এই কথাই লিখিতেন, "ইহা ভৃগুর মত " কদাচ লিখিতেন না। স্বতরাং ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্চনটী অবশ্র কোন ন্তন মহু কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে।

আরও দেখুন—মন্ত্রস্থৃতিতে কিরপ একটা অন্ত্ত সিদ্ধান্ত দিখিত হইরাছে—
" ধ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বদন্ত মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্রস্তম্মাৎ ভস্তাশুচিধ্ব নিঃ "॥
৪ অ, ১২৪ শ্লোক।

অর্থাৎ ঝথেদের দেবতা দেবগণ, যজুর্ব্বেদের দেবতা মনুষ্যগণ এবং সামবেদের দেবতা পিতৃগণ। এ কারণ সামবেদের ধ্বনি থাক্ যজুর ধ্বনি অপেক্ষা অপবিত্র। বাং! কি সিদ্ধান্ত ? যে সামবেদকে গীতায় শ্রীভগবান্ আপনার স্বরূপ কহিয়াছেন,
— "বেদানাং সামবেদোহিম্মি"। মনুষ্ঠি সেই সামবেদের ধ্বনিকে অশুদ্ধ বিশিয়াছেন।

অতএব পূর্ককালে বৈদিক সম্প্রদাহিদের মধ্যেও পরম্পর বিশ্বেষ ও

দিলা পরিক্ট ইইরা উঠিয়ছিল। বর্তমান কালেও শৈব, শাক্ত ও বৈশ্বব
সম্প্রদারের মধ্যে পরম্পর বোরতর বাদ-বিসন্ধান দৃষ্ট ইয়। ভক্তিবাদী সাম্বতগণের
সহিত হুড়কর্মবাদী স্মার্তগণের কি ভক্তি-বিহীন পায়গুগণের যে চির-বিরোধ, তাহা
কেবল সাম্প্রদারিক অসামঞ্জন্তা ও বিশ্বেষিতার ফল বুরিতে হইবে। এই জন্তই
শাক্ত ও বৈশ্বেবে চির-ম্বন্ধ। উল্লিখিত মন্তর উক্তিতে সাম্প্রদায়িক বিশ্বেষের স্পষ্ট
আজাস পরিক্ষ্ট। আরও দৃষ্ট হয় যজুর্কেন ছই ভাগে বিভক্ত; গুরু যজুর্কেনিদিগকে
চরকাধ্বয়্য নাম দিরা ভাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি মুদ্ধত

স্থানে বলিদান দিতে নির্দেশ করিয়াছেন—'' হন্ধতায় চরকাচার্য্যমৃ ।'' ৩০।১৮ ( বাজসনেম্বি-সংহিতা )

অর্থাৎ গ্রন্থতের নিকট চরকাচার্যাকে বলিদান দিবে। অথব্ববেদীরা কিরূপ ত্রয়ী-খবিকগণকে নিন্দা করিতেছেন, দেখুন---"বহব চো হস্তি বৈ রাষ্ট্রং অধ্বয় নি শয়েৎ স্মতান। ছান্দোগো ধনং নাশয়েত্তস্থাদাথৰ্কণো ওকঃ ॥"

অথর্বপরিশিষ্ট-->>২ জ:।

আবার অনেক পণ্ডিতশ্বন্ত ব্যক্তি অপর তিন বেদের তুলনায় অথর্ববেদের উপযোগিতা স্বীকার করিতে কুন্তিত হন। এমন কি ইহাকে হিন্দুর পবিত্র বেদের মধ্যে গুণা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন।

यक्कामिकार्रा " जही " वर्षा अक-नाम-यकः এই जिन त्रमहे अभन्न, এজন্ত বেদের নাম " এয়ী"। কিন্তু বস্ততঃ বেদের মধ্যে পতাংশ ( ঋক ), গদ্ধাংল ( যজু: ) ও গান ( সাম ) এই তিনই আছে বলিয়া বেদ সাধারণের নাম ত্ররী। অথবাবেদের মধ্যেও এরপ পছ, গছ, গান (ঋক্-যজু:-সাম) তিনই আছে: স্থতরাং পরস্পর অবিচ্ছেদ নিত্য সম্বন্ধ।

যজের অন্ধ চারিটা। হোড় কর্মা, উল্লাত, অধ্বর্যু এবং বন্ধ কর্ম। এই চারিটী কর্ম বথাক্রমে খংখদ, দানবেদ, যজুর্বেদ ও অথব্ববেদ ছারা নিষ্পন্ন হয়। व्यथम जिन्तदासत्र बाह्य वाड्यत व्यक्तिक मण्यात रहा, এवः व्यथक्तितासत्र अक्रकर्य वातारे यक शूर्वाक इहेबा बाटक ।

> " যথৈকপাৎ পুরুষো যন অমুভয়চক্রো বা রথো ভ্রেষং ক্রেডি এবমেবাক্ত যজে। ভ্রেষং ক্রেডি।"

গোপথ-আহ্মণ ৩৷২

একপদ-বিশিষ্ট পুরুষ যেমন গমন বিষয়ে অশক্ত অথবা একটী মাত্র চক্রবুক্ত त्रथं रामन भगतन व्यन्क महिता अजाहीन वर्धार व्यथ्स मह्रहीन यक्छ निक्न । बिनश कानित्व।

আরও উক্ত হইয়াছে—

" প্রজ্ঞাপতির্যজ্ঞসতন্ত । স ঋচৈব হৌত্তমকরোৎ, যজুষাধ্বর্য্যবং সামৌলগাব্রং অথব্যাদিরোভি ব্রন্ধিং " ইতি প্রক্রম্য "স বা এস ব্রিভির্ব্ধেণে ইজ্ঞভান্ত তরং পক্ষং সংক্রিয়তে। মনগৈব ব্রহ্মা যজ্ঞভান্ত তরং পক্ষং সংক্রিয়তে। শেশিপ-ব্রাহ্মণ ৩২।

প্রজাপতি একটা যক্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি গকের দারা হোত্রকর্ম, যজুর্বেদ দারা আধর্বগ্র কর্মা, সামের দারা উদ্গাত্র কর্ম এবং অথবি-বিদ দারা ব্রহ্ম-কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব এয়ী দারা যক্তের এক পক্ষ সংস্কার করিয়াছিলেন আর ব্রহ্মা (আথবিণ্) মনের দারা অক্সপক্ষ সংস্কার করিয়াছিলেন।

ঐতবের বান্ধণেও উক্ত হইয়াছে—

" তদ্ বাচা ত্রয়া বিছয়েকং পক্ষং সংস্কৃর্কস্তি, মনসৈব ব্রহা সংস্করোতি "। ৫।৩৩।

তবে যেথানে শ্রেষ্ঠ অথব্ধবিদ ব্রাহ্মণের অভাব হয়, সেই স্থলেই সেই সোধাতে যেরপ ব্রহ্মকর্ম উক্ত হইয়াছে, তদ্বারাই যজ্ঞকর্ম নিশান্ন হইবে, এই অভিপ্রায়েই "স ত্রভির্বেশৈবিধীয়তে"—এই শ্বৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অগীতে ( ঋক্ বছু সাম ) কেবল পারত্রিক বিষয়ই অভিব্যক্ত হইয়াছে—
অথর্ধবেদে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় কল্যাণকর তত্ত্বসমূহ বিশুন্ত থাকাই উহার
বিশেষত্ব। অথর্ধা নামক ব্রহ্মা এই বেদের দ্রষ্টা বলিয়া এই বেদের নাম অথর্ধবেদ
ইইয়াছে। প্রাকালে স্বয়ন্ত্ ব্রহ্মা স্পষ্টির নিমিত্ত ওপস্থা আরম্ভ করিলে তাঁহার
লোমকূপ হইতে ঘর্মধারা নিঃস্ত হয়। সেই স্বেচন্দ্র বারি মধ্যে স্বকীয় ছায়া
অবশোকন হেতু তাঁহার বীর্যাপাত হয়। সেই রেতঃপাতে জল দ্বিবিধ রূপবিশিষ্ট হয়। তর্মধ্যে একত্রন্থিত সেই রেতঃ ভূজ্জামান হইয়া ভূগু নামে মহর্ষি
হইলেন। ভৃগু স্বীয়ে জনক ব্রহ্মার দর্শন জন্ম ব্যাকৃল হইলে—এইরূপ দৈববানী
হইল—' অথার্কাগেনং এতান্বেবাস্মৃষিচ্ছ "। গোঃ বাঃ ১।৪।

অর্থাৎ তুমি যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহাকে এই জলের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা কর। দৈববাণী দারাই তিনি "অথর্ব " আখ্যাশাভ করেন। অনস্তর অরশিষ্ট রেতোযুক্ত জল দারা ব্রহ্মার মুথ হইতে "বরুল " শক্ত উচ্চারিত হইল এবং সমস্ত অঙ্গ হইতে রস ক্ষরিত হইয়াছিল, দেই ব্রহ্মার অঙ্গরস হইতে "অঙ্গরস " নামক মহর্ষি উৎপন্ন হইলেন। অনস্তর স্পৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মা এই অথর্কা ও অঙ্গরাকে তপস্থা করিতে বলিলেন। তাঁহাদের তপস্থা-প্রভাবে একর্চাদি মন্ত্র সমৃহ্রের দুটা বিংশতি সংখ্যক অথ্বর্মা ও অঙ্গরা উৎপন্ন হন। এই 'খ্যিগণ সকাশে ব্রহ্মা যে মন্ত্র সমৃহকে দেখিয়াছিলেন, তাহাই "অথর্কাঙ্গির" বেদ নামে অভিহিত। একর্চাদি ঋষিগণ বিংশতি সংখ্যক বলিয়া, এই বেদও ২০শ, কাণ্ড-বিশিষ্ট। অত্যান্তর সকল বেদের সারভূত বলিয়াই অথর্কবেদ শ্রেষ্ঠ বেদ। "শ্রেণ্ঠো হি বেদ স্তপ্সোহধিলাতো ব্রন্ধজানং হদয়ে সম্বত্র।" গোঃ ব্রা: ১০। তপস্থা দারা সমুৎপন্ন এই শ্রেষ্ঠ বেদই ব্রক্ষজ্ঞাদগের হদয়ে বিরাজিত হয়। ইহা সকলের সারভূত ব্রহ্মাত্মক কর্ম্মনির্কাহক বলিয়া ইহার অপর নাম

"চড়ারো বা ইমে বেদা ঋষেদো যজুর্ব্দেদঃ সামবেদো ব্রহ্মবেদঃ। সোঃ বাঃ ২।১৬ এই অথব্যবেদের মন্ত্র, দ্বিদ্ধ মন্ত্র ইহাতে তিথি, নক্ষত্রাদি বিচারের আবশুৰুঙা নাই। অষ্টাদশাক্ষর প্রীক্ষণ্ণমন্ত্রনাজ যে "গোপাল-ভাপনী" ক্রতিতে বর্ণিত আছেন, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রাদ্ধরের অবলম্বনীয় তাপনী-ক্র্তি এই অথব্যবেদ বা বন্ধাবেদের পিপ্লাদ শাখার অন্তর্গত। কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভূ এই ক্রতিকেই সর্ব্যোত্তম জানিয়। গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলির জীবকে অলীয় ও হ্রব্দ বোধে কর্মণা করিয়া এই প্রান্তর দিন্ধ-মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্ৰন্মবেদ -

"ন তিথি নঁচ নক্ষরং ন গ্রহোন চ চক্রমাঃ। ক্ষথেকা মন্ত্র সংপ্রাপ্ত্যা সর্ক্রিক্তি ভিবিয়তি॥" পঃ ২া৫।

অথর্ববেদের সংপ্রাপ্তি ঘটিলে, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ও চক্রভদ্যাদির কোন প্রামেজন হয় না ; এই মন্ত্র দার। দর্ম বিষয়ে দিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তাই ব্রীহরিভজিবিলাদে শ্রীমন্ত্ররাজ-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রেদক্ষে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও প্রসঙ্গতঃ এন্থলে লিখিত হইতেছে। যথা—

বুহদগোত্মীয় তন্ত্রে—

" সর্বেষাং মন্ত্রব্ধাপাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে। বিশেষাং ক্ষমনবো ভোগমোকৈক সাধনং॥"

অগস্তাসংহিতা ৰলেন—

" সর্ব্বেষ্ মন্ত্রবর্গেষ্ব শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণৰ মুচ্যতে। গাণপত্যেষ্ শৈবেষ্ শাক্ত সৌরেম্বভীষ্টদং॥" অতএব—

> " শ্রীমদেগাপালদেবস্থ সর্বৈশ্বর্য্য প্রদর্শিনঃ। তাদুক্ শক্তিযু মন্ত্রেযু ন হি কিঞ্জিচার্য্যতে ॥''

তথা ঐীকেশবাচার্য্য-বিরচিত ক্রমদীপিকায়—

" সর্বেষু বর্ণেষু তথাপ্রমেষু , নারীষু নানাহ্বয়ঙ্গনভেষু। দাতা ফলানা নভিবাঞ্ছিতানাং জাগেব গোপালকমন্ত এবং ॥"

আরও স্বন্ধপুরাণে কমলালয়থতে উক্ত হইয়াছে—

'' যন্তত্রাথর্কান্ মন্ত্রান্ জপেচ্ছুদ্বাসময়িত:। তেযামর্থোন্তবং রুৎক্ষং ফলং প্রাপ্নোতি সঞ্জবং ॥''

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক অথব্যদের মন্ত্র সমূহকে জ্বলা করে সে নিশ্চরই সেই বেদমন্ত্র-কথিত সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মংস্থপুরাণে কথিত হইয়াছে---

" পুরোহিতং তথাথর্কমন্ত্র ব্রাহ্মণ-পারগং।" অথর্কমন্ত্র-ব্রাহ্মণ-কাণ্ডাভিজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত পুরো**হিত পদবাচ্য।** মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে—

" অভিষিক্তো ২ ধর্মনিষ্ক্রম হীংভূঙ্কে সদাগরং।" অর্থাৎ রাজা অর্থর্মর জারা অভিষিক্ত হইলে সদাগরা ধরণীর অধিপতি হন।

শান্তি-পৌর্টিকাদি কর্ম, বাস্ত্রসংস্কার, গৃহ-প্রবেশ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, জাতকর্ম, বিবাহ প্রভৃতি সকলই অথর্মবেদের অমুনরণ। অত এব ঘাঁহারা বৈদিক তত্ত্ব না জানিয়া অথর্মবেদকে—'যবংনর বেদ'—যজ্ঞাদি কর্মে অথর্ম অর্থাৎ অমুপ-যোগী ইত্যাদি নিন্দা করেন তাঁহারা কতদ্র ভ্রান্ত—কত বিদ্বেষপর তাহা সহজেই অমুমেয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ এই অথর্ম বা ব্রহ্মবেদের মন্ত্রভাগের অমুসরণ করেন বলিয়া শাক্ত বা আর্ত্তগণ এই বেদকে এতটা মুগার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই চারি বেদের\* মন্যে সাম ও অথর্মবেদেই বৈষণ্ডব বেদ। বৈষ্ণবদিগের দশকর্ম প্রভৃতি সমন্ত ক্রিয়াকাতে এই ত্ই বৈদিক মতেরই অমুসরণ করা হইয়া থাকে। শ্রীমন্ত্রীদাশাক্ষর গোপালমন্ত্রাশ্রিত বৈষণ্ডবমাত্রেরই বেদ—অথর্মবেদ, শাখা—পিপ্লগাদ শাখা। বহন্ চ অর্থাৎ ঋথেদী ঋত্বিক মক্ষমানের রাজ্য নাশ করেন, অধ্বয়া অর্থাৎ

বছৰ চ অৰ্থাৎ ঋথেদী ঋত্বিক যক্ষমানের রাজ্য নাশ করেন, অধ্বয়ু । অৰ্থাৎ যজুর্বেদী ঋত্বিক যক্ষমানের পুত্র নাশ করেন, ছলোগ অর্থাৎ সামবেদী ঋত্বিক যক্ষমানের অর্থনাশ করেন; অত্ত্রব আ্থর্বণ ঋত্বিকই প্রকৃত গুরু।

বৈদিক কালে—দেই স্থানি যুগেও বৰ্থন এরূপ সাম্প্রদায়িক বিষেষ ভাব দৃষ্ট হয়, তথন বর্ত্তমান কলিকালে এই বৈষ্ণব-প্রধান মুগে কর্মবাদী স্মান্তর্গণ অস্মা বশতঃ বিষেষপরবশ হইয়া বৈষ্ণবগণকে নিন্দা ও অপদন্থ করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আরু বিচিত্রতা কি?

<sup>\*</sup>চারিবেদের ভাষ্য সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য নামক ছুই সহোদরে মিলিরা রচনা করেন, এজন্ত এই ভাষ্য সায়ণ-মাধবীর নামে প্রচারিত। উভরেই বিজয় নগরের রাজা বুক নরপতির সভাসন ছিলেন। এই বুক নরপতির বংশণর শ্রীংরিহর। ইনি অথর্ববেদের ভাষ্য রচণা করিতে সায়ণাচার্য্যকে অফুমতি করেন। খুইীয় ১৩৭৫ অবেদ সায়ণ-মাধব ছুই প্রাতা বিজয়নগরের রাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব সায়ণাচার্য্য প্রায় ৫৫০ বংসরের পূর্ক্রবর্তী বিলিরা প্রতিপন্ন হয়।

আরও দেখুন-

" যো যক্ত মাংস মগ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।

মৎস্তাদঃ দর্বমাংদাদ স্তস্মাৎ মৎস্তান বিবর্জয়েং॥ ৫ অ: ১৫।

অর্থাৎ যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে তন্মাংসাদ কহা যায়, যেমন বিভালকে মৃষিকাদ, নকুলকে সর্পাদ বলে; স্থতরাং ম্ংস্তভোজীকে সর্পামংসাদ বলা যায়। অত্যব মংস্তভোজন পরিত্যাগ করিবে।

যাহাতে মংস্তভোজনের এইরূপ কঠিন নিষেধ ণিখিত হইরাছে, আবার সেই গ্রন্থের ৪র্থ, অধ্যায়ে উহার প্রতি কিরূপ অবাধ আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে দেখুন—

"ধানান্ মৎস্থান্ পক্ষো মাংদং শাকং চৈব ন নির্গুদেৎ। ৪।২৫ • অর্থাৎ ধানা (ভৃষ্ট যবত খুল), মৎস্থা, হয়া, মাংস ও শাক অ্যাচিতভাবে উপস্থিত হুইলে গ্রহণ করিবে—প্রত্যাধ্যান করিবে না। অর্থাৎ যে দিবে ভাহার নিকট হুইতেই লইবে। মৎস্থা এবং মাংদের এমনই মাহান্ম্য কি যে, কাহাকেও মানা করিও না, যে দিবে, ভাহার নিকট হুইতেই লইবে?—বাঃ! কি অন্তত দিলান্ত!

"নিযুক্তন্ত যথাস্থায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ। স প্রেত্য পশুতাং যাত্তি সম্ভবানেকবিংশতিম॥"

ম্মু ছেখঃ, ৩৫।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বা মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়া মাংদ ভোজন না করে, সে মৃত হইয়া ক্রমে একবিংশতি জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

ধন্ত! মাংস-ভক্ষণের মাহাত্মা,—মাংস-ভক্ষণে কি অপূর্ব্ব ধর্ম-গৌরব লাভ!
মাংস না খাইলে একুশ জন্ম পশু হুইতে হুইবে। ইহা যে সন্ধ্যাৰন্দনা অপেক্ষাও
ৰড় ধর্ম! যেহেতু সন্ধ্যাবন্দনা না করিলে শৃদ্দের সমান হুইতে হয়, পরস্ত মাংস
না খাইলে একুশ জন্ম পর্যান্ত পশু হুইতে হুইবে। অতএব উহাই একটা বড় ধর্ম—
মাহাতে মাংস না খাইলে পশু হুইতে হয়। এই বাক্যামুসারেই আর্ত্ত মহাশমগণ.

বৈষ্ণবের প্রতি এ ভদ্র 'নারাজ' হইয়াছেন। বৈশ্বৰ মাংস ভক্ষণ ত দ্রের কথা, কদাপি স্পর্ন পর্যান্ত করেন না। স্মার্ক্ত মাংসভোজন না করিলে ২১ জন্ম নরকে পড়িবেন। অতএব এই বাক্য অনুসারে বেশ বুঝা যায় যে, "শাক্তবর্দ্মই" স্মার্ত্ত আকান্দ্রে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই জন্মই উহাতে মাংস-ভক্ষণের উৎকট মহিমা এরপভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আরও দেখন—

"বেণো বিনষ্টোহবিনয়াস্থ্যটেশ্চব পার্থিব:। স্থাবিনা যবনশৈচব স্থমুখো নিমিরের চ॥ পৃথ্য বিনয়াজাজাং প্রাপ্তবান্ মন্থরের চ। কুবেরশ্চ ধনৈম্বর্যাং ব্রাহ্মণ্যকৈর গাধিকঃ॥"

মমু १ আঃ। শ্লোক ৪১।৪২।

অর্থাং বেণ, নছষ রাজা, স্থদাস, যবন, স্থমুথ ও নিমি ইহাঁরা সকলেই অবিনয়
জন্ত বিনষ্ট হইয়াছেন। বিনয়-ধর্মাবলে মহারাজ্ঞ পৃথু এবং মম্ম সাম্রাজ্য লাভ
করিয়াছেন, কুবের ধনৈর্ম্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গাধি-তন্তর বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়
ইইয়াও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন।

একলে প্রচলিত মনুস্থতি যে সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন এবং বিরাট্ প্রথমের পুত্র
মন্থ কর্তৃক বিরচিত, তাহা উল্লিখিত লোক-প্রমাণে অসম্ভব বিশার বোধ হয়। ইহা
সৃষ্টির বহুকাল পরে যে রচিত হইন্নাছে, ভাহা বেশ বুঝা যায়। যেহেতৃ উহাতে
বেণ, নহুষ, নিমি, পুথু ও বিশ্বামিত্রের যথন বর্ণন রহিন্নাছে তথন এই স্মৃতি যে
উহাদের পরে বিরচিত হইন্নাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্মই এই সব পুরুষ্ত্রত্ত ইহাতে সংগৃহীত হইন্নাছে। আর যদি এই স্মৃতি মনুকর্তৃকই রচিত হইত, তাহা
হইলে "মন্থ বিনয়-বলে রাজ্যপ্রাপ্ত হইন্নাছিলেন"—একথা মনু স্বর্গ লিখিতে
যাইবেন কেন? আবার ৯ম, অধ্যায়ের ৬৬।৩৭ লোকে বেণরাজা মনুর পুর্ববর্ত্তী বলিয়া স্পষ্ট লিখিত হট্যাছে। যথা-

"অয়ং বিজৈষ্টি বিষ্কৃতিঃ প্রধর্মো বিগাইতঃ।
মন্ত্র্যাপামপি প্রোক্তো বেণোরাজ্যং প্রশাপতি॥
স মহীমথিলাং ভূঞ্জন্ রাজ্যিপ্রবরঃ পূরা।
বর্ণানাং স্করং চক্রে কামোপ্রতচেতনঃ ॥"

অর্থাৎ এই বিধবা-বিবাহ পশুধর্ম বলিয়া হাবিদান্ ধিজগপ কর্তৃক নিন্দিত হুইরাছে। পূর্মে বেপরাজার রাজ্যশাসনকালে এই ধর্ম মন্থ্যসমাজে প্রচলিত হয় বনিয়া উক্ত হুইয়াছে। এই রাজ্যিপ্রবর পুরাকালে সমস্ত ধর্মীর অধীশ্বর হুইয়া কামানি রিপুর বশীভূত হুইয়াই এই বিদি-প্রচলন পূর্ব্বক বর্ণসঙ্করের স্ঠি করেন।

এক্ষণে বেশ বুঝা ঘাইতেছে যে, এই বিধি মন্ত্র পূর্ব্ববর্তীকালে প্রচলিত হুইয়াছিল। স্থতরাং বেণ রাজার রাজ্যশাসন-সময়ে বিধবা-বিবাহের প্রচার, এই মন্তুশ্বতির যে বছপুর্বের সংঘটিত হুইয়াছিল, তাহা এই বচনেই সিদ্ধ হুইতেছে। (১)

অতএব এই স্মৃতির যে বচন প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যার উক্ত হইয়াছে, তাহ অভ্রান্ত-সত্য বলিয়া কিরূপে গ্রাহণ করা যাইতে পারে ?—

'খা পূর্ন্ধং পতিং বিশ্বাধান্তং বিন্দতেহপরং।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ ॥
সমান লোকো ভবতি পূনর্ভ্বাপরঃ পতিঃ।
যোহজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণা জ্যোতিষং দদাতি ॥ ৯।৫।২৭।২৮।

বে রমণী পূর্ব্বপতি সত্তে অগুপতি গ্রহণ করেন, অজ-পঞ্চোদন দান করিলে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে না। াঘতীয় পতিও যদি দক্ষিণা ধারা দীপ্তিমান অজ পঞ্চোদন দান করেন তাহা হইলে তিনি এবং ভাঁহার পুনরুষাহিতা পত্নী উভয়ে একলোকে গমন করেন।

<sup>(</sup>১) বৈদিক কালেও স্ত্রীলোকেরা প্রথমে একপতির পানিগ্রহণ করিয়া পুনরায় অক্সপতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। যথা অথর্কবেদ-সংহিতায়—

"ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাহুসৌ মামেব স্বরমাদিতঃ। বিধিবদ্গ্রাহয়ামাদ মরীচ্যাদীস্বহং মুনীন॥"

অর্থাৎ স্থান প্রথমে ব্রহ্মা এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিরা বিধিপূর্ব্বক স্বরং আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন এবং আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছি।

এই প্রামাণের দারা বৃঝা যাইতেছে যে, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী-গ্রহণ কেবল দৈব ঘটনা নয়, তাহা শান্ত্রীয় বিধান ও সামাজিক প্রথারই অমুগত। আবার তৎকালে বিধবা-বিবাহও যে প্রচলিত ছিল, এই মন্ত্রটী পাঠ করিলে তাহা অনামাদে বৃথিতে পারা যায়—

"উদীর্ঘ নার্যান্ত জীবলোক মিতাক্সমেতমুপশেষ এছি। হস্তগ্রাভস্তাদিবিষোদ্ধমেতং পত্নজনি দ্বমভিসংবভূব।।'' তৈত্তিবীয় আরণাক ৬ প্রপা, ১লমু, ১৪ মন্ত।

শারণাচার্ঘ্য উহার ভাষ্য এইরূপ করিয়াছেন—

"তাং প্রতি গতঃ সব্যে পাণাবভিপাছোখাপনতি। হে নারি ! দ্বং ইতাহ্যং গতপ্রাণং এতং পতিং উপশেষে উপেত্য শর্মং করোনি, উদীর্ঘ অত্মাৎ পতি-সমীপাছন্তির্চ, জীবলোকমভি জীবন্তং প্রাণিসমূহং অভিলক্ষ্য এই আগছে। দ্বং হস্তগ্রাভক্ত পাণিগ্রাহ্বতঃ দিখিয়োঃ পুনর্বিবাহেছোঃ পত্যুঃ এতৎ জনিদং জান্নাদ্বং অভিসংবভূব অভিক্ষান সম্যক্ প্রাপ্ন হি।"

অর্থাং ঝত্তিক মৃতপতির সমীপে শারিত স্ত্রীর নিকটস্থ হইরা বাম হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—"হে নারি! তুমি মৃত পতির সমীপে শর্মন করিতেছ কেন? উহার নিকট হইতে উত্থিত হইরা জীবিত লোকের নিকট আগমন কর। তোমার পুনর্ববার পাণিগ্রহণাভিলাষী পুরুষের পত্নীয় প্রাপ্তি ডোমার সম্যগ্রুপে সম্ভব হুইরাছে।

এই ব্যাশাস্থদারে বিধবা-বিবাহ বেদবিহিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এবং বেদব্যাশ্যাতা দায়ণাচার্য্যেরও যে নিঃসংশয় অভিনত, ভাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। যদি স্টির আরন্তেই এই শাস্ত্র-রচিত হুইত, তাহা হইলে স্টির অন্ততঃ শক্ষবর্ষ পরে যে সকল ঘটনা বটিরাছে, তাহার ইতিবৃত্ত উহাতে সংগৃহীত হুইল কিরূপে? অতএব ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রচলিত মনুস্তৃতি আমল মনুস্তৃতি নহে— যাহা ব্রহ্মা মনুকে এবং মনু, মনীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পড়াইরাছিলেন। দশম অধ্যায়ে বামদেব, ভরদ্বাঞ্জ ও বিশ্বামিত্র আদি ঋষির কথা লিখিত থাকার এই শহের আধুনিকতা সহজেই সিদ্ধ হইতেছে। যথা—

'শ্বমাংসমিজ্জনার্জ্ঞাং ত্রুং ধর্মাধর্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণানাং পরিরক্ষাথং বামদেবো ন লিপ্তবান্॥
ভর্মাজঃ কুণার্ক্তম্ব সপ্ত্রো বিজনে বনে।
বহুবীর্গাঃ প্রতিজ্ঞাহ বুধোস্তক্ষো মহাতপাঃ॥
কুধার্কশ্চান্ত, মভ্যাগাদিখামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্মাধর্মবিচক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ ধর্মাধর্মবিচক্ষণ ঝিষ বামদেব ক্ষুধার্স্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ কুরুর-মাংদ ডোজনাভিলাধী হইয়াও পাপণিপ্ত হন নাই। সপুত্র মহাতপন্থী ভরয়াজ ক্ষার্স্ত হইয়া বিজ্ঞন বনে রধুনামক হত্তধরের বহু গো গ্রহণ করেন। তাহাতে ভাহার পাপ হয় নাই। ধর্মাধর্মবিচক্ষণ ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষ্ৎকাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হইতে কুকুর-মাংদ লইয়া ভোজন করিলেও পাপে লিপ্ত হন নাই।

. আবার একাদশ অধারের ১২শং হইতে ১৫শং সোকে আরও এক বড় কৌ তুকের কথা লিখিত হইরাছে যে, ধনি মজ্জকার্য্য সম্পাদন জন্ত ধনের অভাব হয়, তবে বৈশ্র ও শুদ্রের নিকট হইতে সহজে না হয়, বলপূর্ব্বক লুঠন করিয়া লইয়া আসিবে। বাং! কি ফুন্দর অনুশাসন! মনুশ্বতি কি তবে ডাকাতের "ওন্তাদ"? বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এইরূপ শত শত বিরোধ ও অসঙ্গতি এই আধুনিক মনুশ্বতিতে স্থান পাইয়াছে। কয়েকটা উদাহরণ দেখান হইল মাত্র। এইরপ বিরোধ ও অসঙ্গতি অস্তান্ত স্মৃতিতেও যথেষ্ট আছে। সর্বস্থৈতি-চক্রবৃত্তিনী মন্ত্র্যুতিরই সামান্ত দিগ্দর্শন মাত্র করিয়া '' যথা রাজা তথা প্রজা '' এই স্তায়কেই নিমিত্ত করা হইল। বৃদ্ধিমান্ জন উহা দেখিয়া অবশু বিচার করিবেন। তবে ইহা অবশু স্বীকার করিতে হইবে যে, মন্ত্রাদি স্থৃতিতে শত শত উত্তম সিদ্ধান্ত আছে, দেহাভিনানী কর্মাজড়গন তদকুশারে কন্মান্ত্রান কবিলে অবশু লাভবান হইতে পাথিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্ত যে সকল আর্ত্রিক্স মহোপয় আপনাদের উচ্চ জ্ঞানত্তা প্রকাশ করিতে গিয়া বৈষ্ণবের উপর অয়থা আক্রোশ প্রকাশ করেন, তাহাদের নিজের ঘর-তল্লাস করিয়া দেখাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়াস, নতুবা স্মৃতির মত খণ্ডন হা আর্ত্তি-জনের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নহে।\*

মন্ত্র ও বান্ধণভাগই অপৌক্ষেয়—ভগবদ্বাকা। কলপুর ও অপরাপর যাবতীয় শাস্ত্র পৌক্ষেয়ে অর্থাৎ মন্ত্র্যু-রাচত। মন্ত্র-রান্ধণের নাম প্রতি, উহা মত:-প্রমাণ। উহাতে অমপ্রমাণাদি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কলপুত্র ও মনুস্মৃতি প্রভাতির যে যে অংশ প্রতিমূলক ভাহাই সর্ক্বাদিসক্ষত প্রমাণ্য, প্রতি-বিক্লম্ক অংশ অপ্রামাণ্য। যথা—

" শ্রুতিশ্বতি বিরোধেষু শ্রুতিরের গরীয়দী ."

শ্রতি ও শ্বতির মধ্যে পরম্পার বিরোধ দৃষ্ট হুইলে শ্রুতিকেই প্রধান বিশিষ্টা মানিতে হুইবে ৷ এ বিষয়ে স্বয়ং মন্ত্র-সংহিতাও বলিয়াছেন—

" যা বেদবাহাঃ স্মৃত্যো যাশ্চ ক।শ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বান্তা নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥"

১২ আ; ৯৫।

যে দকল স্থৃতি ও তর্ক বেদ-বিকৃদ্ধ সে সমুদর নিফল জানিবে, এবং সে সকল তমোনিষ্ঠ বা নরক-সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অধিকাংশ স্থাতি বেদ হইতে সক্ষণিত বা বেদসম্মত নহে। পীরবর্তি-থাইদের স্বকপোল-কল্লিত ও সমাজ-শাসনের অনুকৃলে স্বার্থপ্রাণাদিত শাসন-শাস্ত্র বিশেষ। আধার কোন কোন অংশ পরম্পরাগত লোকার্চার অবলহন করিয়াও বিধিত ইইমাছে। কুমারিল ভট্ট-প্রাণীত 'তস্ত্রবার্তিকে' লিখিত আছে—

"তত্ত যাবদ্ধর্ম যোক্ষ সমন্ধি তত্তেদ প্রভন্। যত্ত্বর্ধ প্রথবিষয়ং তল্লোকবাবহার পূর্ব্বক মিতি বিবেক্তব্যন্। এবৈবেতিহাস পুরাণয়ো রপ্যাপদেশ বাক্যানাং গতিঃ।"

উহার মধ্যে যে যে অংশ ধর্ম ও মোক্ষ সম্বন্ধীয়, তাহা বেদ হইতে সন্ধলিত,
আর ধে যে অংশ অর্থ ও স্থাবিষয়ক তাহা লোকিক আচার-ব্যবহার দৃষ্টে সংগৃহীত
ইইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। ইতিহাস ও পুরাণের উপদেশ
বাক্যেরও এইরূপ গতি জানিবে।



# চতুর্থ উল্লাস।

পৌরাণিক প্রকরণ।

----:0:----

সাত্ত সম্প্রদায়।

বৈদিক বিশুদ্ধ হৈঞ্ব-সম্প্রদায়ই সাম্বত নামে অভিহিত। ইতিহাস ও সাম্বত সম্প্রদায়। পুরাণাদিতে এই বৈঞ্ব-সম্প্রদায়ের আাদ-প্রবর্ত্তক সাম্বতগণের বিশেষ পরিচয় ও লক্ষণ গতিদৃত্ত হয়।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে —

" সন্ধান্ত সন্ধান্ত সন্ধান্ত কেশবন্।
বোহনক্তেন মনসা সাত্ত সমুদান্ত ।
বিহায় কাম্যকর্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিং।
সত্তং সত্তপ্রেণিপেতং ভজ্ঞা তং সাত্তং বিহুং॥
মুকুলপাদ সেবালাং হলান শ্রবংগালপি চ।
কীর্তনে চ রতো ভোজা নামঃ স্থাৎ অরপে হরেং॥
বন্দনার্চনরাউলি রনিশং দাস্তসন্থারোঃ।
রতিরাত্মপূর্ণে যক্ত দুর্নক্ত সাত্ত ॥"

অর্থাৎ দক্ত ও সংস্কর আশ্রম, সক্তগ্রহমণ শ্রীহরিকে যে ব্যক্তি অনগ্রমনে সেবা করেন, তিনিই সাত্তত নামে অভিহিত। যিনি কাম্য-কল্মাদি পরিভাগ করিয়া সক্তগাবল্পনে সন্ধ্যুত্তি শ্রীভগবান্কে একান্ত ভক্তি পূর্মক ভজনা করেন তাঁহাকে সাত্তত বলিয়া জানিবে। শ্রীমুকুন্দের পাদপল্ল সেবায়, তদীয় নাম শ্রবণ-ক্রীতনে, তাঁহার প্রবলে, অর্চনে, দান্তে, সথ্যে ও আল্মসমর্পণে বাঁহার দৃঢ়া রতি বা অস্থরাগ তিনিই সাত্তত।

এই প্রমাণে বৈদিককাণের সাত্বত-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভগ্বস্তজন প্রণাণীর ভাব প্রাষ্ট্ররূপে পরিক্ষৃত্ত আছে। ফলতঃ এই সাত্বিক-বিধানই যে প্রাচীন বৈষ্ণব-মত তাহা মহাভার ভপাঠে নিঃসন্দেহরূপে অবগত হওয়া যায়।

> " ভক্তা। পরময়া যুক্তৈশ্মনোবাক্ কণ্মভিস্ততঃ। নারায়ণপরে। ভূজা নারায়ণ্-জপং জপন্॥" শান্তিপদ।

অর্থাৎ পরমাভক্তির সহিত মন, বাক্য ও কর্মদারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া নারায়ণমন্ত্র জপ করিবে।

বৈদিক-সাহিত্যে বিষ্ণু ও নারায়ণের নাম মথেষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। সেই শ্রাচীনযুগে বিষ্ণুই যে সত্ত নামে অভিহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজা উপরিচর বহু বৈদিক দেবতা, ইন্দ্রের সমসাময়িক ও তাঁহার সথা।
বৈদিককালে সাত্বত
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।
ত্তিত সহজেই উপলব্ধ হইরাছে। যথা, মহাভারতে—

" রাজোপরিচরো নাম বভ্বাবিপতি ভ্বা:।
আধণ্ডলদথং থাতো ভকো নারায়ণং হরিং॥
থার্মিকো নিত্যভক্ত পিতুর্মিতামত ক্রতঃ।
সাম্রাজাং তেন সম্প্রাপ্তং নারায়ণবরাৎ পুরা।
সাম্বভবিধি মান্ধায় প্রাকৃত্য্য মুথনিংস্তম্।
পুজয়ানাসদেবেশং তচ্ছেবেণ পিতামহান্।" মোক্ষধর্ম।

রাজা উপারচর বহু যে বৈদিককালের সম্রাট তাহা নি:সন্দেহ। তিনি ধার্ম্মিক ও হরিভক্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নারায়ণের বরেই সামান্ত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি ক্র্যা-মুখনি:স্ত সাত্বত-বিধান অনুসারে নিত্য ক্রেশ্বর বিফুর পূজা করিতেন। স্থতরাং অতি প্রাচীন যুগেও যে সাত্বত-সম্প্রদারের প্রভাব ছিল, তাহা এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। অধিকন্ত রাজা উপরিচর বস্তর বহু পূর্বেও যে সাত্ত বা বৈষ্ণব বিধানের প্রচলন ছিল তাহা " প্রাক্ স্থান্ম্থ-নিংস্তম্ " এই বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। ফলতং সাত্ত বিধির আদিম প্রবর্তকই স্থা। কিন্তু সাত্ত ধর্ম অনাদি; ইহার পূর্বেও যে সাত্ত ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া বায়। শ্রীভগবান্ দ্বায়ং এই সাত্ত ধর্মোর প্রবর্তক; কালের কুটিল আবর্ত্তে এই ধর্মা কথন প্রকট, কথন বা অপ্রকট হয়। মহাভারত মোক্ষণম্ম পর্বের্ব এই সাত্ত ধর্মোৎপত্তির এক বিস্তৃত ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয়। ছদ্ য্থা—

" যদাণীন্ মানসং জন্ম নারায়ণ মুখোদগতম্। বন্ধবং পৃথিবীপাল তদা নারায়ণঃ শ্বয়ং॥ তেন ধঁশ্মেণ কতবান্ দৈবং পৈত্রঞ্জারত। ফেনপা ঋষয়শ্বৈত্ব তং ধর্মং প্রতিপেদিরে॥"

ভগবান নারায়ণের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, তাঁহার মুখ হইতে আবিভূতি হইরা এই ধর্মা অবলম্বন পূর্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মার আবিভাবের সময়ে নারায়ণ স্বয়ং এই সাছিক ধর্মা প্রকটন করেন। পরে ব্রহ্মার মানস পত্র ফেনপা ও বৈধানস নামক ঋগিগণ ঐ ধর্মের অনুবর্তী হন। অনস্তর চন্দ্র ইহাদের নিকট হইতে এই ধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে ভগবদিচ্ছার এই ধর্ম অস্তর্হিত হইয়া যায়।

অতঃপর এন্ধার বিতীয়বার চাকুষ জন্ম পরিগ্রহের কালে অর্থাৎ এন্ধা শীনারায়ণের চকু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সোমের নিকট হইতে এই সাত্বিক ধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। পরে রুজ্জদেবকে উহা প্রদান করেন। তৎপরে বান্থিশ্য ঋষিগণ সেই যোগান্ধঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হয়েন। অবশেষে নারায়ণের মারা প্রভাবে সেই স্নাত্তন সাত্বত ধর্ম আবার তিরোহিত হইলা যায়। অনন্তর তৃতীয়বার ব্রহ্মার বাচিক জন্মের পরে অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের বাক্য ইহতে জন্মগ্রহণ কুরিলে, ভগবান্ স্বর্গই উহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করেন। মহর্ষি স্থপণ ওপস্থা, নিয়ম ও দমগুণ প্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাহ তিন বার উহার আর্বতি করিতেন। ঐ ধর্ম ধ্যেদের মধ্যে কীর্তিত আছে, এজন্ত তিনি এতৎ সংক্রাপ্ত ধ্যেদে প্রত্যাহ তিনবার পাঠ করিতেন। এই নিমিত কেই কেই এই সাম্বত ধর্মকে ব্রিনৌপ্রণ নামে অভিছিত করেন। যথা—

" ব্রি: পরিক্রান্তবানেতং স্থপণ্টে ধর্মমূরমম্। যন্মান্তন্মাদ্ ব্রতং হেতৎ জিসৌপর্ণ মিহোচ্যতে ॥"

পরে স্থপণ হইতে বায়ু এই স্নাতন ধর্ম লাভ করিয়া বিদ্যাভ্যাসী মহর্ষি-গণকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তংপুরে এই ধর্ম পুনরায় নাবায়ণে লীন হইয়া বায়।

চতুর্থবার ব্রহ্মা, বিষ্ণুর কর্ণ-বিবর হইতে প্রাত্ত ত হইলে, তাঁহার বদন
নিঃস্ত আর্লাকের সহিত সরহস্থ এই শ্রেম প্রাপ্ত হরেন। তথন ব্রহ্মা সেই
নারায়ণের মুখোদিত ধর্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্মের
প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাগ্না আরোচিব মন্থকে উহা প্রদান করেন। অনস্তর মন্থ স্বীয়
পুত্রে শঙ্খাপদকে এবং শঙ্খাপদ আপন পুত্র স্থবণাভকে এই ধর্মোপদেশ প্রদান
করেন। পরে ত্রেভাষ্গ উপস্থিত হইলে আবার ঐ ধ্যা অস্তহিত হইয়া যায়।

ভাগবান স্বাহ পঞ্চম বারে ব্রহ্মা ভগবানের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান স্বাহ গোঁহার নিকট এই ধর্ম কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মা এই ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া পরে সন্ৎকুমারকে উহা প্রদান করেন। অনস্তর সন্ৎকুমার হইতে প্রজাপতি বীরণা প্রাপ্ত হরেন। তৎপরে বীরণ স্বীয় পুত্র রৈভাকে এক রৈভা স্বীয় পুত্র দিকপতি কুন্দিনামাকে প্রদান করেন। পরিশেষে সেই ধর্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইরা বার।

ষষ্ঠ বাবে একা অও হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণের মুধ হইতে প্রনায় ঐ ধর্ম সমুদ্ধ হয়। একা বিধি পূর্বক ঐ ধর্ম গ্রহণ করিয়া বহিষদ নামক অফি পান করেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামক এক সামবেদ-পারাদর্শী আহ্মণ ভাহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহার জ অরিকম্পীকে প্রধান করেন। প্রিশেবে ঐ সনাতন ধর্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনস্তর সপ্তম বার ব্রহ্মা, নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে,
শীক্ষাবান্ পুনরায় ঐ ধর্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে,
দক্ষ স্বীয় দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্থানকে প্রদান করেন। অতঃপর
ক্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্থান মন্থকে এবং মন্থ, লোক-প্রতিষ্ঠার জন্ম স্বীয় পূত্র
ইক্ষাকুকে প্রদান করিলে, তিনি ত্রিলোক মধ্যে উহা প্রচার করিলেন। তদবিধি
সেই সাম্বত ধর্ম অভাপি বিভ্যমান রহিয়াছে। প্রশার কাল উপস্থিত হইলে পুনরায়
উহা নার্মাণে বিলীন হইবে। ফলতঃ সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ এই বেদসন্মত ঐকান্তিক ধর্ম বা সাম্বত ধর্মের স্পষ্টি করিয়া তদবিধি হয়ং উহা ধারণ করিয়া
রহিয়াছেন। দেবর্ষি নারদণ্ড নারায়ণের নিকট হইতে এই সাম্বত ধর্ম প্রাপ্ত
হইরাছেল। এই সনাতন সত্যধর্মই সকলের আদি, হজ্জের ও ছর্মত। এই
সাম্বত ধর্ম বে সম্পূর্ণ ও বেদসম্মত, তাহা মহাভারতে পুনঃপুন লিখিত হইরাছে—

" তৈরেকমতিভি ভূপা যৎ প্রোক্তং শান্তমূত্তমং।
বেদৈশ্চতুভি সমিতং কৃতং মেরৌ মহাগিরৌ ॥
প্রান্তনী চ নিরুত্তৌ চ যন্মাদেভম্ভবিশ্বতি।
ঋক্ যজুং সামভিজু প্র মথকাজিরদৈ তথা॥"

আধুনিক পুরাবিদ্গণ এই সাথত ধর্মের বিপুল ইতিহাস বিশ্বাস করুন বা না করুন, কিন্তু যিনি বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নাম প্রাপ্ত হইয়ছেন, সেই বেনবাস স্বয়ং বখন বলিতেছেন, সাম্বভধর্ম বৈদিক, তখন শাস্তপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই এই শাস্তবাক্যে যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে বাহা হউক, কুর্মপুরাণ পাঠে অবগত হওলা যায়, ছাপর ধূগে যত্তবংশীর
সম্ভত নরপতি ছারা এই সাছত ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি
ইইয়াছিল। যথা—

" অথাংশো সম্বতো নাম বিষ্ণুভক্ত প্রতাপবান্।
মহাম্মা দাননিরতো ধরুর্বেদবিদাং বর: ॥
স নারদক্ত বচনাদ্ বাস্থদেবার্চনা, মতঃ ।
শারং প্রবর্তমাস কুপুগোলাদিতিঃ ক্রুতম্॥
তক্ত নামাতু বিধ্যাতং সম্বতং নাম শোভনম্।
প্রবর্ততে মহাশারু কুপুদীনাং হিতাবহম্।
সাম্বত স্তক্তপ্রোহভূৎ সর্বলাক্সবিশারদঃ ।
পুশ্যমোকো মহারাজ ক্রেন চৈতৎ প্রকীর্তিতম্॥
সাম্বতঃ সন্বদ্পারঃ কৌশলান্ স্বব্বে স্থতান্।
মন্ধকং বৈদেহং ভোজং বিষ্ণুং দেবাব্বং নুপ্ম॥ " আঃ ২৪।

অর্থাং যত্তবংশীর অংশু নৃপতির পুত্র মহাত্মা সত্ত পরম বিষ্ণুভক্ত ও
দানশীল ছিলেন। তিনি দেবধি নারদের নিকট সাত্ত ধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত
হইরা নিরস্তর বাহ্দেবে অর্চনায় নিমগ্র থাকিতেন। তিনি কুগুগোলাদি হারা
সাত্ত ধর্মশাক্ত প্রবর্তিত করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাত্তত। তিনি সর্বনাক্তবিশারদ ও পুণালোক নুপতি ছিলেন। ইহার হারাও সাত্তত ধর্মের যথেষ্ট প্রচার
হইরাছিল।

পাবার বেদের দর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ-নির্ণায়ক ও বেদান্তের অক্যত্তিম ভাষ্য বলিয়া

ক্রীমন্তাগবত সমস্ত প্রাণাণেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এবং সান্থতী শ্রুতি বা বৈষ্ণবীশ্রুতি নামে

ক্রিছিত। এই শ্রীমন্তাগবতেও আমরা বৈষ্ণব-সাম্প্রদারিকভার স্বস্পাঠ পরিচর

শ্ৰীৰম্ভাগৰত বোপদেব শ্ৰীৰমূল প্রাপ্ত হই। এক শ্রেণীর পণ্ডিতশ্বস্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সর্ববেদান্তসার শ্রীমন্তাগবতকে মুশ্ধবোধ ব্যাকরণ-রচমিতা বোপদেবের দিখিত বদিরা মন্তব্য শ্রেণাশ

করেন। তাঁহাদের এই অসার মন্তব্য ভ্রান্তি-বিজ্ঞিত। তাঁহাদের জানা ছিল না যে, বোপদেব হিমান্ত্রির সভাপত্তিত ছিলেন। হেমান্তি-কৃত "চতুর্বর্গ-চিন্তামণি" গ্রন্থের দানধণ্ডে পুরাণ-দান প্রস্তাবে, শ্রীমন্তাগবতের প্রশংসাস্থচক মংশু-পুরাণীয় বচন উদ্ধত হইরাছে। এতদ্বাতীত হেমাদ্রি-কত গ্রন্থের পরিশেষ খণ্ডে কালনির্ণয়ে কলিয়গ-ধর্ম-নির্ণয় স্থলে "কলিং সভাজয় স্থার্যাঃ" ইত্যাদি শ্রীমন্তাগ্রহের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমন্তাগবত-প্রতিপাদিত ধর্মাই কণি কালের জন্ত অঙ্গীক্রত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় পর্গীয় ভরতচক্র শিরোমণি মহাশ্র লিথিয়াছেন " বোপদেব নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত দেবাগরি (দৌলতাবাদ) স্থিত মহারাজ মহাদেবের ার্মাধিকরণের পণ্ডিত ছিলেন। আবির্ভাবকাল খুষ্টীয় ১২৬০ অব। পিতার নাম কেশব কবিরাজ। ইনি পণ্ডিত ধনেখারর ছাত্র। বৈাপদেব একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে তদ্বিধয় বিশনভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিতে কাশীরাজ শুব নানা স্থান হইতে ভাগবত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে পর বোপদেব বহু কটে তাহার উদ্ধার সাধন প্রশ্নক তিন খানি টীকা বা পমন্বর গ্রন্থ রচন। করেন। যথা- হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংস-প্রিয়া। ভট্টির মুগ্রবোধ, কামধেমু প্রভৃতি বছ গ্রন্থ রচনা করেন। ফলতঃ বোপদেব ভাগবত-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রস্তু রচনা ও ভাগবতোদ্ধার করিয়াছিলেন বুলিয়াই ভাগবত বোপদেবকুত বলিয়া লোকের এক ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে।"◆ ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীনর স্বামীপাদ এ আশ্বা নিরাশ করিয়া দিয়াছেন— "ভাগৰতং নাম অন্তৎ ইতাপি—নাশকনী জং" অর্থাৎ ইহা ছাডা অপর ভাগৰত অহাপুরাণ আছে বলিয়া কেহ যেন আশকা না করেন। এই শ্রেণীর অজ্ঞদের ইছাও ব্বা উচিত ছিল যে, শ্রীভাগবত যদি শ্রীক্লঞ্চরৈপায়নের বিরচিত না হয়, তবে ব্যাসদেবের গৌরব কোথার ? যদি প্রীভাগবত, বেদব্যাদের ভক্তি-সাধনার মধুমর ফল না

এ বিষয়ে বিহুত বিবরণ বোধায়ে মুদ্রিত—" ভাগবত-ভূষণ " গ্রন্থে স্রন্থবা।

ইইবে, তবে শতাধিক স্থবিখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিত ইহার টীকা করিবেন কেন? শত প্রাচীন স্মার্গ পণ্ডিত শ্রীমন্তাগবতের বহন উদ্ধৃত করিবা স্ব স্থ নিবন্ধগুলিকে সমল্ছত করিবেন কেন? এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্যান্ত অতি প্রাচীন কাল ইইতে অন্তাবধি এই শ্রীমন্তাগবত পরাণধানি শ্রীভগবৎ-বিগ্রাহ স্থানে সম্পৃত্তিত ও ব্যাখ্যাত হইন্না আদিতেছেন কেন? কি প্রসন্ধ গন্তীর ভাষান্ত, কি প্রশান্ত সমূল্লত ভাবান্তিয়া, কি উচ্চতম কার্যা-প্রতিভার, কি দার্শনিক বিচার মহিমান্ত, কি সক্রোপরি ভগবৎ-প্রেরিত-শক্তি সাহাযো ভগবতত্ব বিচার-নৈপুণ্যে শ্রীমন্তাগবত্তী সমগ্র স্থান্ত, নাহিত্য ও দর্শনাদি প্রস্থের মধ্যে শ্রীমন্তাগবতের সর্বাহ্ন ও শ্রেইতা কীর্ত্তিত হইন্নাছে এইন্যান্ত ক্রিকাগবতের সহিমা ও শ্রেইতা কীর্ত্তিত হইন্নাছে এইন্যান্ত ক্রিকাগবতের সহিমা ও শ্রেইতা কীর্ত্তিত হইন্নাছে এই

যথা, মৎস্তপুরাপে—

" যথাবিক্বত্য গায়ত্রীং বর্ণতে ধর্মবিক্তরঃ। বুত্তাহ্বর-বধোপেঃং তন্তাগবত মিস্ততে॥

লিখিবা তচ্চ যো দভাদ্ধেম সিংহাসনায়িতম্। প্রোষ্ঠপভাং-পৌর্ণমান্তাং স যাতি প্রমাং গতিম্। তাঃ ৫৩।

অর্থাৎ গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া যাহাতে ধর্মের বিভাগ সবিস্তার বর্ণিত হইরাছে, যাহাতে বৃত্তাহ্বরের নিগন-বৃত্তাস্ত বণিত আছে, তাহাই শ্রীমন্তাগবত নামে অভিহিত। যে বাক্তি এই শ্রীমন্তাগবত লিখিয়া ভাত্র মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে বর্ণসিংহাসনের সহিত দান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

পুনশ্চ স্বন্দপুরাণে---

" শ্রীমন্তাগবতঃ ভক্তা। পঠতে হরিসন্নিগৌ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবুল-সমস্বিভঃ॥"

অর্থাই যিনি ভক্তি পূর্বাক ধরিবাদরে প্রীভগবানের নিকট প্রীমভাগবত পাঠ ক্রেন, তিনি কুগব্দের সহিত ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। আবার পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে-

" অম্বরীয় ও কপ্রোক্তং নিতাং ভাগবতং শৃগু। পঠত্ব ত্রমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভব-ক্ষয়ম্ ॥"

অর্থাৎ হে অম্বরীর ! যদি সংসার-বন্ধন বিমোচনের বাসনা থাকে, তাহা হইলে কালাকান বিচার না করিলা নিত্য এই গুকপ্রোক্ত শ্রীমন্তাগবত প্রাণ প্রবণ ক্র কিম্বা নিজমুখে পাঠ কর।

এই শ্রীমন্তাগৰত অভিশয় পূর্ণ অর্থাৎ ইহা সর্কাক্ষণসম্পন্ন হওরার ইহার পূর্ণতের আভিশয় উক্ত হইয়াছে। যথা, গরুড় পুরাণে—

> " অর্থোহরং ব্রহ্মস্ত্রাণাং ভারতার্থ-বিনিণরঃ। গায়ত্রীভায়ারূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংছিতঃ॥ পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষান্তগবতোদিতঃ॥"

ু অর্থাং ব্রহ্মস্থ্রের অর্থদরপ, ভারতার্থের নির্ণারক, গার্মনীর ভারত্রশ বেলার্থের বিস্তারক সাক্ষাং ভগবান্ কর্তৃক গ্রাথিত এবং বেদের মধ্যে সামবেদের ক্লার পুরাণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ পূর্বে বেদব্যাসের মনে স্বন্ধাকারে ব্রহ্মস্ত্রকরপে বাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে প্রবিষ্ঠতভাবে শ্রীমন্তাগবভর্মপে প্রচারিত হয়াছে।

কেহ কেহ অন্তান্ত প্রাণের বেদ-সাপেক । মনে করিতে পারেন, কিছ শ্রীমদ্ভাগরতে সে সম্ভাবনা নাই। শ্রীমন্তাগরত স্বয়ংই সাত্তী-শ্রুতি স্করণ। যথা শ্রীজাগরতে—

> " কথং বা পাওবেয়ন্ত রাজর্ষে মুনিনা সহ। সংবাদঃ সমভূৎ ভাত যুৱৈষা সাদ্ধতী শ্রুতি॥" ১।৪।৭

অর্থাৎ হে ভাত ! কি প্রকারে এতাদৃশ শুক্দেবের সহিত পাপ্তবকুল-সন্ত্ত রাজ্মি পরীক্ষিতের সংবাদ হইল, বাহা হইতে এই সাত্তী শ্রুতি বা বৈষ্ণবীশ্রুতি ভাগ্নবত-সংহিতার প্রচার হইয়াছে। আবার শ্রীমন্তাগবতের উপসংহারে শ্রীভাগবত-মাহায়া বর্ণনা করিয়া নিশিত শুইরাছে—

" রাজতে তাবদ্যানি প্রাণানি সতাংগণে। যাবভাগৰতং নৈব শ্রুয়তেহ্মৃতদাগরম্ ॥" ১২।১৩ ১৪

অর্থাৎ যে পর্যান্ত অমৃতসাগর তুলা শ্রীমন্তাগরত প্রবণ না করা যায় সেই পর্যান্তই সাধুগণের সভায় অভাভ পুরাণ বিরাজিত হয়।

অভএব শ্রীমন্তাগবত যে নিখিল প্রাণাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ এবং বৈক্ষবন্ধনের পরমা শ্রুভি-শ্বরূপ তাহা বগা বাহুল্য মাত্র। স্কুল্যাং এই শ্রীমন্তাগবত প্রাচীন বৈক্ষব সম্প্রদায়ের যে প্রাচীন বৈক্ষব-সম্প্রদায়ের প্রাণাদিপি প্রিয় ও প্রধানতম ধর্মগ্রছ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতন্তির প্রাচীন সাত্বতগণের আর একধানি

ধর্ম গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম নারদপঞ্চরাত্র বা জ্ঞানামৃতসার। বৈষ্ণব মাতেই এই গ্রাছের মান্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রসঙ্গতঃ ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বাইতেছে।

এই গ্রন্থানি পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইণ কেন? তন্ত্তরে **বি**থিড আছে—

" রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং। তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদস্তি মনীষিণঃ॥"

জ্ববিং জ্ঞানোপদেশ বাক্যকে রাজ বলে। এই জ্ঞান পঞ্চ প্রকার। বে প্রাছে সেই পঞ্চ প্রকার জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইরাছে তাহাই পঞ্চরাত্র নামে জ্বভিছিত। এই পঞ্চরাত্র সাত প্রকার।(১) যণা—

> " পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরং। ব্রাক্ষা শৈবঞ্চ কৌমারং বালিষ্ঠাং কাপিলং পরং॥ গৌভনীরং নারদীয় মিদং সপ্তবিধং স্থতং॥"

<sup>(</sup>১) এতবাতীত " ভরবাজ-সংহিতা" ও একণানি প্রাচীন বৈষ্ণৰ গ্রন্থ।

### প্রাচীন বৈষ্ণৰ সম্প্রান্তি ধর্মগ্রন্থ

নারদপঞ্চরাত্ত্বের কর্তা নারদ মুনি। ব পঞ্চরাত্র থানি সপ্তম বা শের প্রঞ্চরাত্র বলিরা, ইহাতে ব্রাহ্ম, শৈবাদি ছরখানি ব্দেরাত্র এবং বেদ, প্রাণ, ইতিহাদ, ধর্মশান্ত্র ও সিদ্ধ যোগিগণের ধর্মশান্ত্রের সার সীর মুর্ম লিখিবছ হইরাছে। একভা শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিবছেন—

" শ্রুতি-শ্বতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিবিং বিনা। আ ভান্তিকী হরেভক্তি কংপোভারৈর কল্পতে॥" ১।২।৪১

অর্থাৎ শ্রুতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র বিধি বিনা আতান্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের নিমিত্ত হইরা থাকে। প্রতরাং পঞ্চরাত্র প্রাচীন বৈষ্ণববিধান হইলেও বর্তমান মাধ্ব-গোড়েশ্বর-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পক্ষেও পঞ্চরাত্র-বিধি অপ্রতিপালা নহে। তবে এছলে স্ব সাম্প্রদায়িক অধিকার অন্থসারে অন্তর্কুল বিধিগুলিই অবশ্রু গ্রহণীয়, ইহাই ভাৎপর্যা।)

কলত: প্রাচীন কালে বৈষ্ণব ধর্ম, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ-প্রতিপাদিত ধর্মমত লইয়া
ভিন্ন ভিন্ন লাম্প্রদায়িক ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। স্মৃতরাং সেই একই বৈষ্ণবসম্প্রদান তথন সাত্মত-সম্প্রদান, ভাগবত-সম্প্রদান, বৈধানস-সম্প্রদান, পঞ্চরাত্রসম্প্রদান প্রভৃতি বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয় পড়িয়াছিল। অতএব সাম্প্রদানিক
বৈষ্ণব ধর্ম যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শীরবর্তী কাল হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ভাহা
এক্তরারা নি:সন্দেহ প্রতিপন্ন হইতেছে। আবার শ্রীমন্তাগবত পাঠে জানা বার
যে, শ্রীশুক্রদেব, সম্প্রদান্ত্রক্রেই ভাগবত-ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। য়ধা—

" ভন্মাদিদং ভাগবন্ধং পুরাণং দশলক্ষণং। প্রোক্তং ভগৰভা প্রান্ত প্রান্ত ভূতকুৎ॥ নারদ: প্রাহ মূনয়ে সরস্বভাগ তটে নূপ। ধাারতে ব্রহ্ম প্রমং ব্যাসালমিতভেজসে। ১১৯১৪৩।৪৪ অর্থাং পূর্বে ভগবান্ চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রথমে ব্রহ্মাকে বিশ্বাছিলেন, পরে ব্রহ্মা প্রতি হইয়া সেই ভাগবত স্বীয় পূত্র নারদের নিকট বিশ্বার করিয়া বিশিলেন। তৎপরে মহামুনি বেলব্যাস সরস্বতী-তটে অধ্যাসীন হইয়া যথন ভগবানের ধানে করিতেছিলেন তথন নারদ তথায় যদৃচ্ছাক্রমে উপনীত হইয়া ভাগবত উপদেশ করেন। এইরূপ সম্প্রদায়ক্রমে পরে আমি (শুকদেব) ঐ ভগবত জ্ঞাত হইয়াছি।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লেকের টীকার সাম্প্রদায়িক ভাবের ম্পষ্ট উল্লেখ করিরাছেন। বথা—

" তৎ সম্প্রদারতো ভাগবভং ময়া জ্ঞাতমিত্যাশয়েনাফ নারদ ইতি।"

আরও তৃতীয় ক্ষমের টীকার প্রারম্ভ লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণব-দম্প্রদারের শ্রীমন্তাগবতে বৈষ্ণবপ্রপ্রতি ছই প্রকারে হইয়াছে। প্রথম শ্রীনারায়ণব্রন্ধা-নারদাদিক্রমে, দ্বিতীয় শেষ-সনৎকুমার-সাংখ্যাস্বনা,দক্রমে, ৷ যথা—

" বিধা হি ভাগবত-সম্প্রদার প্রবৃত্তি:। একতঃ সক্ষেপতঃ শ্রীনারারণাধুন্ধ-নারদাদি ঘারেণ। অন্তত্ত বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি ঘারেণ॥"

অ ১ এব বৈদিক সাথ চ-সম্প্রদায়ই কালে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় নামে আজিছিত হইরাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপিচ প্রাচীন ভক্তগণ, সাক্ষাৎ ভগবত-প্রনীত এই ভাগবত-ধর্ম, সম্প্রদায়ক্রমেই যে প্রাপ্ত হইরাছিলেন এবং এই ভাগবত ধর্মই যে সর্ব্বোত্তম ধর্ম এবং পরম পবিত্র, তাহা নিয়োদ্ধত প্রমাণে অবগত হওরা বার। তদ্ যথা—

"ধর্মং তু সাক্ষান্তগবৎ-প্রণীতং ন বৈ বিছ ঋরিয়ো নাপি দেবাঃ। ন সিন্ধমুখ্যা অসুরাঃ মমুন্তাঃ কুতো মু বিজ্ঞাধর-চারণাদক্ষ ॥ শ্রীভাঃ, ৬।৩।১৯ অর্পাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত যে ধর্ম তাহা কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষি, কি দেবপণ, দির সকণ, কি অস্ত্র-নিকর, কি মানবকুল কেইই জানেন না, বিদ্ধাধর চারণাদি কি প্রকারে জানিতে পারিবে ? তবে বাহারা নামসন্ধীর্ত্তনাদি ধারা ভগবান্ বাস্থাদেবে ভাকিত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিকট সে ভাগবত-ধর্ম ভ্রেম্বি নাহে। সংখণ মৃতিশান্তাদিতে কি কর্মী-জ্ঞানীদের অর্থবাদাদি-দোষ-দুষ্ট অস্তঃকরণেই ইহা হর্মোধ ও হুজ্রের বিলিয়া জানিবে।

ধর্মরাজ আরও বলিলেন---

" স্বন্ধুর্নারদঃ শস্তুঃ কুমারঃ কলিলো মহঃ।

প্রহাদো জনকো ভীমো বলিবৈয়াস্কির্বয়ং ॥" 💐 ভা:, ভাতাং-

অর্থাৎ হে দূতগণ! কেবল স্বয়ন্ত্, শন্তু, সনৎকুমার, নারদ; কপিল, মনু, প্রহ্মাদ, জনক, ভীয়, বলি, শুকদেব এবং আমি—আমরা এই গ্রাদশজনই ভাগবত ধর্ম অবগত আছি।

স্থাত এব বৈদিক কালে যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সাত্ত-সম্প্রদায় নামে প্রচলিত ছিল, তাহা পৌরানিক কালে ভাগবত বা পঞ্চরাত্ত-সম্প্রদায় নামে কথিত হয়। ক্রমে আরও পরিবর্ত্তিত হুইয়া মধ্যযুগে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হুইয়া পড়ে। এই সকল প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাগতের কোন্ কোন্ প্রদেশে প্রবদ্ধরণ প্রবর্ত্তিত হুইয়াছিল, বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে তাহারও যথেই প্রমাণ পাওয়া

প্রাচীন বৈক্ষবধর্মপ্রাচীন বৈক্ষবধর্মপ্রাচীনের স্থান-নির্ণর।

ক্ষিত্র সেই প্রাচীন বৈক্ষবগণের ইতিহাস ও তাঁচানের

ধর্ম-প্রচার-কাহিনী এত অপ্পষ্ট যে বছষত্ব করিয়াও উহার আলোকরেখা অমুগ্রান করিতে সমর্থ হওয়া যায় না । তবে প্রাচীন সাত্বত, ভাগবত ও বৈধানস প্রভৃতি বৈক্ষব-সম্প্রদায় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রাচীন কালে বৈদিক ও পঞ্চরাত্র-তব্র সম্বন্ধীয় বৈক্ষব-ধর্মের বিজয়-কেতন বছকাল সমুক্তীন রাধিরাছিলেন, তারাজে কোন সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-ধর্মের অমল-প্রবাহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতে হইতে কালে সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি পরিপ্লুভ করিরা তুলিয়াছিল। তখন গোলাবরী, রুষ্ণা, কাবেরীর পবিদ্রতম তটে তটে অমল-ক্ষম বৈষ্ণবগণের কণ্ঠোখিত ভগবানের ভূবন-মঙ্গল নাম-গানে দিগ্ দিগস্ত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শ্রীমন্তাগবত পাঠে অবগত হইতে পারি, কোন সময়ে স্রাবিড দেশে ভাগবতগণ বৈষ্ণব-ধর্মের পূত-প্রবাহে জনসাধারণকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে রুতমালা ও তামপর্ণী নদীতট বৈষ্ণবগণের আবাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যথা—

" কচিৎ কচিমহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশ:। ভাষ্রপর্ণী নদী যত্র কৃত্যালা প্রস্থিনী॥ কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী। যে পিবস্তি ললং ভাষাং মহজা মহজেশর॥ প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাহুদেবেহ্মলাশরাঃ॥" শ্রীভাঃ, ১১)৫

করভাজন কহিলেন—"হে মহারাজ! সতা প্রভৃতি যুগের উৎপন্ন প্রজাগণ কিন্তুগে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কারণ, কলিতে উৎপন্ন লোক সকল 'কোন কোন স্থানে 'অবশুই নারারণপর হইবেন। এস্থলে 'কোন কোন স্থানে ' বাক্যে গৌড়দেশকেও স্থানিত করিবাছে। কিন্তু হে মহারাজ! জবিড়দেশে ভূরি ভূরি জগবন্তক লোক জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই জবিড়ে জাম্রপণী, রুতমালা, পরস্বিনী, কাবেরী, মহাপুণ্যা প্রতীচী নদী বিশ্বমান রহিয়াছে। হে মহজেশ্বর! খাহারা সেই সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহারা নির্মালচিত হইরা প্রায় ভগবান্ বাস্থদেবের ভক্ত হয়েন। আরও লিখিত আছে—

" কলং দৃষ্ট্র। যথে রাম: শ্রীশোলং গিরিলালরং ॥ ফ্রবিড়েয়ু মহাপুণাং দৃষ্ট্রান্তিং কেকটং প্রভুঃ। কামকেশীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীঞ্চ সরিষ্কাং ॥ জীরঙ্গাধ্যং মহাপুণাং যত্র সন্নিহিতো হরি:। ঋষভাজিং হরে: ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মাথুরং তণা ॥'

গ্রীভা:, ১০।৭৯ খঃ।

অনস্তর শ্রীবলরাম স্কলতীর্থ দর্শন করিয়া গিরিশালয় শ্রীশৈলে যাত্রা করিলেন। পরে তথা হইতে দ্রবিড় দেশে মহাপূণ্য কেকট পর্মন্ত দর্শন করিয়া কামকেশী, কাঞ্চীপুরী, সরিষরা কাবেরী ও মহাপূণ্য শ্রীরঙ্গাথ্য তীর্থ দর্শন করিলেন। এই শ্রীরঙ্গাথ্যতীর্থেই শ্রীহরি সন্নিহিত আছেন। অনস্তর হরিক্ষেত্র শ্বহান্তি দর্শন করিয়া দক্ষিণ-মথুণ গমন করিলেন। স্থতরাং দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই যে বৈষ্ণব-ধর্মের লীলাভূমি স্বরূপ হইরাছিল, তাহা এডজ্বারা সহজেই অফুমিত হইতে পারে।

শ্রীতৈত্য-চরিতামৃত পাঠে জানা ষায়, কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভূ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া বছল প্রাচীন বৈষ্ণবৃতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ দেশ হৈতেই ভগবত্তবপূর্ণ "ব্রহ্ম-সংহিতা।" ও ভগবন্মাধুর্য্যের অমৃত-উৎস স্বরূপ " শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত " নামক শ্রীগ্রন্থ অতীব যত্নের সহিত আনরন করিয়া এদেশে প্রচারিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীরানামুকাচার্য্যের প্রান্ধ্রভিবের বছ বছ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অমৃত-নিয়ান্দিনী ভক্তি-মন্দাকিনী-শ্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

বে সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে পরস্পর স্বার্থ বশতঃ শাস্তিভক্ষ উপস্থিত হইল, ক্ষত্রিয়াণ সর্ববিষয়ে ব্রাহ্মণের শাসনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইলা নিজেদের প্রাধান্ত ঘোষণা করিলেন, ব্রাহ্মণগণও আপনাদের গৌরব অক্ষ্ম রাখিবার জন্ত কখন স্বার্থণের শাস্ত্র রচনা করিয়া, কখন বা প্রকাশভাবে যুক্ক করিয়া ক্ষত্রিয় দিগকে প্রায় আয়ন্তাধীনে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; জানি না শ্রীভগবানের কিরূপ ইচ্ছা, ঠিক সেই সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্মষ্টি হইল। ক্ষত্রিয়গণ সেই বৌদ্ধধর্ম ক্ষেবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া স্নাতন হিন্দুধর্মের মূলে

কুঠারাঘাত করিয়া বদিলেন—ব্রাহ্মণ-শক্তির প্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধান্ত ব্রাধানত প্রকাশন করিছে দাখনে তৎপর হুইলেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্বঃ পাসমান্ত প্রকাশনান্ত উপরই বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপিত হুইল—বেদোক্ত যাগয়ত্তে পশুবলিদানাদি অবৈধ—স্মৃত্যাং পাপদনক বলিয়া ঘোষিত হুইল। বেদ অপৌক্রমের নহে—ক্ষবিবাক্য মাত্র বলিয়া প্রচারিত হুইল।

বৌদ্ধনীতি ও বৈষ্ণবধৰ্ম। আর প্রচারিত হইন —" জীবে নরা ও সামাভাব।" শ্রীচগৰতাব-বর্জ্জিত জ্ঞানার্জন হারা আত্মলক্তি লাভই চরমা সিদ্ধি। বৌধ্ব মতে পুনর্জন্ম স্বীকার আছে:

কিন্ত আত্মার নিত্যতা স্বীকার নাই। আত্মার নিতাতা স্বীকার না করিলে পুনর্জ্জন্মনাদের ভিত্তি থাকে কোথার ? সে যাহা হউক, বৌদ্ধধর্শ্বের ঘোর খন-বাটার বখন ভারতের সনাতন ধর্ম-রবি সমাজ্জন হইরা পড়িতেছিল, সেই সমন্ত ভারত-গগনে আর একথানি মেঘের উদর হর,—তাহা জৈনধর্মা। একদিকে ক্ষত্রির রাজগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচার, অহাদিকে বণিক-স্বভাববিহীন বৈশ্রগণ কর্তৃক জৈনধর্ম প্রচার হইতে লাগিল। ভারতে ঘোরতর ধর্মবিপ্লব উপন্থিত হইল। বৈরাগ্য, জীবে দরা, শম ও সাম্য প্রভৃতি গুণগুলি বেদাদি ধর্মণাল্লের অম্বা উপদেশ;— এই সাত্মিক ভাবগুলি বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান অঙ্গ। ইহা বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদারের মধ্যে অম্প্রবিষ্ট রহিরাছে। কেহ কেহ অম্থান করেন " অহিংসা প্রম ধর্মা," এই ভাবটা বৌদ্ধধর্ম হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদারে প্রবেশ করিরাছে, ইহা বাতৃলের প্রলাণ বলিরা বোধ হয়। যে হেতু বেদে হিংসা করিতে স্পষ্ট নিষেধ আছে। যথা—

#### "মা হিংভাৎ সর্কা ভূতানি।"

অর্থাৎ সমস্ত ভূতমাত্রকে হিংদা করিবে না। অতএব অহিংসারূপ সাত্বিক ভাবটা বেদ হইতেই বৈষ্ণব-সম্প্রদারের মধ্যে প্রবেশ শান্ত করিবাছে। ভারত যুদ্ধের পর অজ্ঞান-তমস হারা ভারতের ধর্মাকাশ সমান্ত্র হইবা

পড়িলে বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের আলোচনা একবাবে হ্রাস হইরা বায়, মাত্র কশ্ব-কাণ্ডের অমুষ্ঠানের ফলে লোকের জীবহিংশা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে । ফলতঃ এই সময় হইতেই ভারতে বৈদিক ধল্মের অধােগতি আরম্ভ হয়। এই স্থােগে বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের গভীর তবের ভিতর প্রবেশ্ব করিতে না পারিরা বেদমুলক দকল প্রকার ধর্মের মুলোচ্ছেদ করিতে চেটা করিছে থাকেন। তদানীস্তন বেদজ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন কেহ না থাকার সেট নৰ অভানিত ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হটতে পারিলেন না। কাজেই জন-সাধারণ সেই অভিনব ধর্মের মোহন-সৌন্দর্য্যে আরুত্ত হইরা দলে দলে সেই टेक्सन-(बोधामि (वन-विक्रक धर्म व्यवश्वन कविए गानिन। एहे ममरहरे (बोधानाक ও বেদাচার এই উভয় আচার সংমিশ্রণে এক অভিনব তান্ত্রিকার্দ্দ স্পষ্ট হুইয়া সর্বাত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। পঞ্চ-মকার সমন্বিত এই তান্ত্রিক ধর্ম প্রার্থত-মূলক সাধন ব্যাপার বিশেষ ৷ নব অভাষিত বৌদ্ধ, জৈন, তাল্লিকাদি ধর্মের উচ্ছক चारमाक पर्गत्म माघ छ, देवधानम्, शाक्षवाद्यापि देवधव-मध्यमात्रञ्च वह अछ वास्ति আক্রা হইয়া সেই সকল ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, ভাষা সংক্ষেই অনুমিত হয় ! অধিকন্ত বৈদিক ধর্মের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হওরায় এই সময়ে বেদমূলক বৈষ্ণব ধর্মেরও যে ঘার হর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অবগ্রই স্বীকার্য্য। তবে ভগন 📤 বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তিছের বিলোপ ঘটে নাই— প্রভাব হাস হইরাছিল মাত্র।



## পঞ্চম উল্লাস।

---:0:---

#### তন্ত্ৰ ও বৈষ্ণব ধৰ্ম।

প্রবৃত্তিপর জীবকে তাহার প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া নিবৃত্তির পথে—শেষে আননন্দরাজ্যে পাঁছছাইয়া দেওয়াই তয়্তসাধনার মুখা উদ্দেশ্য। এই তয়মতেয় প্রচারক দেবদেব পরমযোগী মহাদেব বলিয়া প্রসিদ্ধা। তয়মত নিতাস্ক আধুনিক নহে এবং ইহা কুলবধ্ব স্থায় অতি গোপনীয় শাস্ত্র। কলিতে তয়মতই বলবান্ উক্ত হইয়াছে।

" আগমোক্ত বিধানেন কলো দেবান্ যতেৎ স্থবী:।"

এই তন্ত্রমতে—

পঞ্চ-মকার অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব—মন্ত, মাংদ, মৎক্ত, মুদ্রা ও দৈথুন। সপ্ত-আচার—বেদাচার ১, বৈষ্ণবাচার ২, শৈবাচার ৩, দক্ষিণাচার ৪, বানাচার ৫, সিন্ধান্তাচার ৬ ও কৌলাচার ৭। ভাবত্রর—দিবাভাব ১, বীরভাব ২ ও পশুভাব ০। বৈদিকাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত; সিন্ধান্তাচার ও বানাচার বীরভাবের অন্তর্গত আর কৌলাচার দিবাভাবের অন্তর্গত!

এই তন্ত্রমত বা আগম শাস্ত্র করিত। জীবকে ভগবস্থাক্তি-বিমুখ করিরা প্রের্জির অবাধ মোহমন হিলোলে ভাসাইবার নিমিত্তই ইহার স্থাটি। জীতগবান্ জগতে স্থাটিধারা বৃদ্ধি করিবার জন্তই মহানেবকে এই আগমশাস্ত্র প্রচার করিতে আদেশ করেন। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণাদি, অভিচার ও সকাম বিবিধ কর্মের আপাতমনোরম ফল দর্শন করিরা বাভাবিক প্রজঃ তম-স্বভাবের জাব উহার প্রতি সহজেই আরুই হইয়া থাকে। নির্ভিপ্রধান নিদ্ধাম বৈষ্ণ্যব ধর্ম্মের প্রতি সহজেকারও চিত্ত আরুই হর না। জীপাদ কবিরাজ গোলামী জীচরিতামুতে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি লিপিবন্ধ করিরাছেন—

"ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কর ॥
আর যে যে কহে কিছু সকলি করনা।
স্বতঃ প্রমাণ বেদবাকো কল্লেন লক্ষণা।
আচার্যোর দোষ নাই ঈর্যর আজা হৈল।

অভএব কল্পনা করি নান্তিক শাস্ত্র কৈল। "

এই সকল ক্রিত তথ্রকে নান্তিক শাস্ত্র বলিয়া কেবল শ্রীমন্মহাপ্রাভূই বে আজিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে,—অবশ্র এই উক্তি আমরা গৌড়ীয় বৈক্ষব-সম্প্রানায়ভূক্ত হেতু অমাদের নিকট বেদবাক্য অপেক্ষাও অধিক মাননীয় ও প্রামাণা; কিন্তু যাহারা এই বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত, যাহারা ইহাকে বৈক্ষবদিগের বিষেষ-প্রণোদিত গোড়ামী বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহাদের জানা উচিত, বৈক্ষবদিগের কোন সিদ্ধান্ত স্বক্পোল করিত নহে— স্কুচ্চ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের জন্ম পৌরাণিক প্রমাণেরও অভাব নাই। পদ্মপুরাণ, উত্তরধণ্ড ৬২ম, অধ্যায়ে প্রীক্ষম্ব মহাদেবকে বলিতেছেন—

'' স্বাগমৈঃ কলিতৈ অঞ্জনান্ মিরম্থান্ কুরু।

মাঞ্চ গোপয় যেন স্থাও স্প্তিরেষোত্তরোতকা॥ ৩১॥

হে দেব! তুমি কল্পিত আগমশাস্ত্র সমূহ রচনা করিয়া তত্বারা জীবগণকে আমার প্রতি বিমুখ করিয়া দাও এবং আমাকেও গোপন করিয়া রাখ। ভাহাতে আমার এই সৃষ্টি-প্রবাহ উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাড়িয়া চলিবে।

শতএব তন্ত্রমার্গ নিরন্তি-প্রধান মার্গ নয়—বরং জীবকে প্রবৃত্তির দাস করিয়া জন্মজন্মান্তর প্রবৃত্তির পণে প্রধাবিত করায়। স্পটি-প্রবাহ অকুন্ন রাখিবার সহায়তা করে। তাই, শ্রীভক্তমাদ গ্রন্থেও ধর্ণিত হইয়াছে—

> " প্রকৃতি থণ্ডেতে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে। ভগবান্ কহিলা ঐ মত পঞ্চাননে॥

তোমার শক্তির আরাধনা আদি মন্ত্র। আমারে গোপন করি কর নানা তন্ত্র॥"

অতএব বৈষ্ণব ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে যে স্মার্ত্তধর্মের স্কৃষ্টি হইরাছে ধ্যেই স্মার্ত্তধর্মের প্রধানু অঙ্গ তন্ত্র। এই তন্ত্রও জীবের মোহকর এবং করিড বিশির্মান্তে উক্ত হইরাছে। আবার স্মার্ত্তধর্ম্ম যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেই শাস্কর ভায়াঃ আবার বৌদ্ধ বিমোহনের নিমিত্ত বেদাস্তের করিত ভায়া।

" ভগৰং আজ্ঞায় শিব বিপ্রারূপ ধরি। বেদার্থক্ষিত্র কৈল মাদাবাদ করি॥"

যথা, পদ্মপুরাণে উত্তর থওে ২৫শ, অধ্যায়ে মহাদেব ভগবতীকে ৰলিতেছেন—

" মারাবাদ মদচ্ছাক্তং প্রচ্ছন্তং বৌদ্ধ মূচ্যতে।

ময়ৈৰ বিহিতং দেবি ! কলো আহ্বাণ মূৰ্ত্তিণা ॥"

অর্থাৎ শ্রীনং শক্ষরাচার্য্য-প্রণীত বেণাস্তভায় বা মারাবাদ অসং শাস্ত্র। উহা প্রচহন বৌদ্ধ মত বলিয়া কলিত। কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিশ্রহ করিয়া আমিই উহার প্রচার করিয়াছি।

অতএব তন্ত্র ও মারাবাদ উভরই বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী। এই জক্ষ বৈষ্ণবগণ তান্ত্রিক ও মারাবাদী বৈদান্তিকগণের সংস্রব হইতে দ্রে অবস্থান করেন। স্মার্স্তধর্ম্মও, মারাবাদ ও তন্ত্রের মতবাদ লইরা অভিনব আকারে রূপাস্তরিত বলিরা উহাও বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী। এই জন্তুই স্মার্স্ত বা শাক্ত এবং বৈষ্ণবে চির-বিরোধ দৃষ্ট হইরা থাকে।

এই তান্ত্রিক মত কতকটা ৰৌদ্ধনতেরই রূপান্তর মাত্র। বৌদ্ধাচার বেরূপ বর্ণাপ্রম ধর্ম ও বেদ-বিরোধী, তল্পের আচারও সেইরূপ বেদশান্ত্র, সমাজ ও সদাচার বিক্রম। এই অক্সই অতি গোপনে চক্রের অফুষ্ঠান করিরা তান্ত্রিক সাধন-প্রশালী অফুস্ত হইরা থাকে; নতুবা প্রকাশভাবে অন্ধ-বিচার না করা কি আবাধে পরনারী-প্রচণ করা সমাজের চক্ষে অতীব দূষ্ণীর বোধ হয়। অবশ্ব তন্ত্রমত প্রথমত: মহহদেশ্যেই প্রচারিত হইরাছিল। শেষে অনধিকারীর হত্তে পড়িরা এবং বৌদ্ধ মতের সহিত মিলিত হইরা এক বীভৎস বাাপারে পরিণত হয়। মহারাজ লক্ষণ সেনের (খুষ্টার ১২শ, শতাব্দের প্রারম্ভ) সমর হইতে শ্রীগোরালদেব ও মার্ভ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমর পর্যান্ত প্রার সার্দ্ধ তিনশত বৎসর কাল এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের অবাধ প্রাবনে গৌড়বঙ্গ ভাসিয়া গিরাছিল। ফলতঃ ঐ সমর তান্ত্রিক সাধনাই সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দুসমান্ত্রকে একরূপ গ্রাস করিরাছিল ব্লিলেও অভ্যক্তি হর না।

তবে এই তাদ্ধিক ধর্ম-সাধনার ফলে একদিক দিয়া একটা জ্বাতিবর্ণের অগ্রীত সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল। তত্ত্বের সর্ব্বোচ্চ ঘোষণাবাণী—

" প্রবর্ষ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ বিজোন্তমাঃ।
নির্ত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥" কুলার্ণব ভন্ত।

হাড়ী মুচি, হীন শৃদ্র, চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষজ্রির বৈশ্রাদি যে কোন বর্ণের বা বে কোন জাতির লোক, ভৈরবী চক্রের মধ্যে আসিলেই তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইবেন। কিন্তু চক্রের বাহির হুইলেই তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণত প্রাপ্ত হন। ফলতঃ তব্রের চক্রমধ্যে জাতিভেদ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। যথা—

> '' যে কুৰ্কস্তি নরা মূঢ়া দিবাচক্ষে প্রমাদতঃ। কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছস্তাধমাং গতিম্॥''

বে মৃত্ মহয় দিবাচক্রে ভ্রমবশতঃ কুলভেদ ও বর্ণভেদ বিচার করে সে
নিশ্চনই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

তরের এই সার্বজনীন উদারভাব ততটা বিস্তারণাভ করিতে পারে নাই। বেহেতু উহা অতি অন্তরক সাধনার অক ছিল। পঞ্চ মকার—মন্ত, মাংস, মংস্ত, মুদ্রা ও মৈথুন—ইহাই তারিক সাধনার উপকরণ। " মন্তং মাংসং তথা মীনং মুদ্রা মৈথুন মেব চ।

এতে পঞ্চ মকারাঃ স্থ্য মে কিলা হি যুগে যুগে ॥" কালীতন্ত্র।

মন্তপান সম্বন্ধে উদ্বের উপদেশ এই বে, মন্তপান করিতে করিতে যে পর্যান্ত

নেশার ভরে ভূতলে পতন না হয়, তাবং মন্তপান

তব্রের পঞ্চতন্ত্র।

করিবে। পরে উঠিবার শক্তি ২ইলে উঠিয়াও পান

করিবে—ভাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে না। যথা, মহানির্ব্বাণ তত্ত্বে—

" পীত্রা পীত্রা পুনঃ পীত্রা যাবং পত্তি ভূতলে।

পুনরুখায় বৈ পীতা পুনর্জনা ন বিছতে॥"

এই সকল তন্ত্রবাকোর আবাে ত্রিক বাাঝা করিয়া অধুনা অনেকেই সমাজকে ভুলাইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু নিরপেকভাবে বিচার করিলে, এই সকল তন্ত্রমত বৌদ্ধাচার-ত্রষ্ট স্বেচ্ছাচারী লােকদিগকে সংযত করিবার জন্তুই যে প্রচারিত ইয়াছিল তাহা সহজেই অন্থাতিত হইবে। তাহাদের সেই তামন স্বেচ্ছাচারের প্রবাহে ধর্মজাবের বাঁব দিয়া বাবা প্রদান পূর্বকি তাহাদিগকে সংযত করিয়া বৈাদক আবােরের দিকে উন্মুণ করাই তান্ত্রিক ধর্মের মুণ্য উদ্দেশ্য।

মন্তপানের উপকরণ মাংস, মংস্ত ও মুদ্রা বা চাট্; এ সকলের বিষয় বর্ণনা, বাহুল্য মাত্র। শেষ তত্ত্ব মৈথুনের সম্বন্ধে তন্ত্র কি ভয়ানক উপদৃশে দিয়াছেন দেখন—যথা, জ্ঞানগ্রুগনী তন্ত্র—

" মাত্যোনিং পরিতাজা বিহরেৎ সর্কযোনিষু।"

কেবল গর্ভধারিণী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া তারপর বধ্. কন্তা, ভগিনী হইতে আচণ্ডাল সকল বর্ণের সকল স্ত্রীলোককেই সন্তোগার্থ গ্রহণ করিবে। বেদশাস্ত্র পুরাণাদিতে এরূপ ভাবে পরস্ত্রীহরণ মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাই উক্ত তন্ত্র বলিতেছেন—" দূর করিয়া দাও ঐ সকল শাস্ত্রের কথা—ঐ সকল শাস্ত্র তক্ষাধারণ বেশ্রার স্তায় !—

" বেদশান্ত পুরাণানি সামান্তা গণিকা ইব। একৈব শান্তবী মূদ্রা গুপ্তা কুলবংরিব॥" একমাত্র শিবপ্রোক্ত তান্ত্রিক ক্রিনাই কুলবধুর ন্তায় অতি গোপনীয়। ভৈরবী চক্রে যে সকল নরনারী লইয়া চক্র গঠিত হয়, তন্মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রধান আছে। তবে ভাহাদের বর্ণ-বিচার নাই। যথা, মহানির্বাণ তম্ত্রে—

> " বরোবর্ণবিচারোহত্ত শৈবোদ্ধাহে ন বিস্ততে। অসপিশুাং ভর্তুহীনা মুদ্ধহচ্ছস্ত শাসনাৎ॥"

অর্থাৎ শৈবোরাহে বয়স বা বর্ণ-বিচার নাই । ভর্তৃহীনা ও অস্পিণ্ডাকেও বিবাহ করা যাইতে পারিবে, ইহাই শস্তুর শাসন। ইহাদের মধ্যে আবার সন্তানও হইত এবং তাহারা নিম্নলিখিত বিধানে জাতিবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইত। যথা—

> '' শৈবো ভাবীেস্কবাপতা মন্ত্রোমেন মাতৃবং। সমাচরেদিলোমেন তভ**ু**সামান্ত জাতিবং॥'' ঐ

অমুলোমক্রমে বিবাহিতা ভাগাার গর্ভগাত পুত্র মাতৃতুলা বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, বিলোমক্রমে বিবাহ হইলে তদ্গর্ভজ পুত্র সামান্ত জাতির স্থায় হইবে।

দিব্যভাব-প্রাপ্ত সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকের আচরণ সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলিয়াছেন ভয়ন। যথা জ্ঞানসম্বলনী তন্ত্র—

> "হালাং প্রিতি দীক্ষিতভা মন্দিরে স্থপ্তো নিশারাং গণিকাগৃহের্ বিরাজতে কৌলব-চক্রবর্তী।"

যিনি মন্ত-বিক্ষেতার দোকানে মন্তপান করিয়া রাত্রিতে বেশ্রালয়ে অবস্থান করেন—অর্থাং যিনি সমস্ত শান্ত, সদাচার ও সমাজের শাসনকে পদ-দলিত করিয়া ঐক্রপ যথেচ্ছ আচরণ করেন, তিনিই কৌল-রাজচক্রবর্ত্তী।

তান্ত্রিক সাধকগণ, এইরূপে যে কোন পরনারীকে বা যে কোন আগ্রীয়াকেও শৈবমতে বিবাহ করিয়া তাহাকে স্বকীয়া পত্নীরূপে—সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ তন্ত্রে বীভৎস আচার।
করিলে কোনরূপ পাতকের আশ্বাধা নাই। কেবল মাতৃথোনিই বিচার আছে; কিন্তু লিখিতে হস্ত কিম্পুত হয়,—মাতৃদী বিষ্ঠার উপাসকাণ সে বিচারও মানেন না। তাঁহাদের চক্রমধ্যে স্বীর জননী আসিলেও "মাতরমপি ন ত্যজেৎ"—তাহাকেও ত্যাগ করেন না। ইহা অপেকা নারকীর বীভৎস কাও—ইহা অপেকা পাশব-প্রবৃত্তির পরিচর আরও আছে কি না জানি না। পশুদের মধ্যে মহিষও স্বায় মাতৃযোনি বিচাব করে, ভনিয়াছি, ইহারা বে তদপেকাও অধম! হউক তন্ত্রের উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির মধ্য দিরা জীবকে নিবৃত্তির পথে উন্নীত করা—হউক, শেষতত্ত্বে জীবের সর্বতি নারীজাতির মধ্যে মাতৃত্বের বিকাশ সাধন; কিন্ত ধর্মের নামে এরপ জবন্ত নারকীর দৃশ্য একবারেই অস্ক !

তন্ত্রে সতীধর্ম্মের আদে আদের নাই। বরং নীচ-জাতীরা স্ত্রী-সংসর্গে অধিক পুণ্য-সঞ্চয় হয়—পবিত্র তীর্থক্কত্যের ফল লাভ হয়। যথা, রুম্রধামল তত্ত্বে—

> "রজঃম্বলা পুছরং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্বন্ধং কালী। চন্দ্মকারী প্রয়াগঃ স্থান্দ্রকৌ মধুরা মতা॥"

অর্থাৎ রক্ষান্থলা স্ত্রী পূচ্চর-ভীর্থ-স্বরূপা, চণ্ডাল-রমণী কাশী-ভীর্থ-স্বরূপা, চামার বা মৃচির মেয়ে প্ররাগ-তীর্থ-স্বরূপা, রক্ষকের রমণী মধুরা-ভীর্থ-স্বরূপা। বোধ হয়, এই চ্চন্তই বৈঞ্চব-ভাদ্রিক চণ্ডীদাস রক্ষকিনী রামীর প্রেমে আবদ্ধ হইরাছিলেন।

বৈদিক ধর্মের প্রভাব হ্রাস হইরা গেলে, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের অবাধ প্রচারে বাঙ্গলা দেশে কিরূপ বীভৎস আচার প্রবর্তিত হইরাছিল তাহা উপরোক্ত বর্ণনার আভাসেই বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বৃথিয়া লইবেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারের এই পশুবৎ স্থাপ্য আচরণের কলেই এই গৌড়বঙ্গের বহুতর সঙ্কর জ্বাতির উৎপত্তি হইরাছে।
আর্য্য-অনার্য্যের সংমিশ্রণে ঐ সঙ্কর জ্বাতির পৃষ্টি-প্রবাহ বন্ধিত হইরাছে।

এই ত গেল তত্ত্বের কথা, তারপর যে মারাবাদ বা অবৈতবাদের উপর সার্ত্তধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপিত হইরাছে, দেই মারাবাদও কিরুপ ভাবে ব্যক্তিচারকে প্রশ্রম্ব দিয়াছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে। পৌরাণিক যুগে নিয়োগপ্রথানুসারে স্বামীর অভিনতে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের বিধি ছিল। ইহার প্রমাণ বরূপ নিম্নেদ্ধত শ্রৌতবাক্য উল্লিখিত হইয়া থাকে। যথা ছালোগ্যে—

" উপমন্ত্রতে স হিন্ধারো, জ্ঞাপরতে স প্রস্তাবঃ, স্ত্রিরা সহ শেতে স উদ্গীথঃ, প্রতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তল্লিধনং পারং গচ্ছতি, তল্লিধন-মেতবামদেবাং মিথুনে প্রোতম্।

স য এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেলং মিথুনী ভবতি। মিথুনান্দিথুমাৎ প্রজায়তে সর্ব্ধ মার্রেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্
কীর্ত্তান কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্রতম্॥" ২য় প্রপাঃ ১০ শশু।

কোন রমণী অপতালাভের অভিলাবে কোন ব্রহ্মচারীর সমাগমার্থিণী হইলে, তাহার বাক্যের দ্বারা সঙ্কেত করণের নাম হিন্ধার, জ্ঞাপনের নাম প্রস্তাব, জীর সহিত শয়ন উদ্পীণ, জীর অভিমূপে শয়ন প্রতিহার, কাল্যাপন নিধন, এই বামদেব্য নামক সাম মিখুনে সন্নিবিট।

যিনি এই বামদেব্য সামকে মিখুনে সন্নিবিষ্ট জানেন, তিনি মিখুনীভাব লাজ করিয়া থাকেন। তিনি প্রত্যেক মিখুনে প্রজা লাভ করেন, পূর্ণায়ু লাভ করেন, প্রেছা জীবন লাভ করেন, প্রজা, পশু ও কীর্ত্তিতে মহান্ হয়েন। স্বতরাং কোন জীকেই পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই ব্রত।"

বেদ-বিভাগকর্তা শ্বরং ব্যাদদেবও বখন ক্ষেত্রক প্রেরংপাদনে নিমুক্ত হইরাছিলেন, তখন উক্ত প্রমাণ, এই বিধানের পোষক হইতে পারে; সমাগমার্থিণী জ্বীলোক স্থলারী, কুংসিতা, মুবতী কি প্রোঢ়া, কি উচ্চবর্ণা কি নীচবর্ণা এরূপ বিচার করিয়া কিশা পরাশনা-গমন-পাপ ভরে তাহাকে তাগা করিবে না. ইহাই ব্রত।

অতি প্রাচীন কালে—যে সমরে বিবাহের তাদৃশ বাধাবাধি নিরম প্রবর্তিত হর নাই—কি জাতিভেদ প্রথার স্থাষ্ট হর নাই, সেই সময়ের জ্ঞাই এই বিধি প্রবর্তিত হইরাছিল। । ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গের আশস্কার "জীবনং বিন্দুধারণং মরণং

<sup>\*</sup> মহারাজ বলালসেনের সময় পর্যান্ত এই প্রথা আক্রাছিল। পরে পোক্ত-পুত্র প্রহণ প্রথা প্রবর্তিত হওরায় এই কুর্মসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়।

বিন্দুপাতনাং "—এই নিধন আশকায় স্ত্রী-সংসর্গ ২ইতে দুরে থাকিতেন, জীব-সৃষ্টি প্রবাহে বাধা প্রদান করিতেন, তাঁহাদের জন্তই এই শ্রৌতবাকা লিপিবন্ধ ইয়াছিল—" সমাগমার্থিণী কোন স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করিবে না।"

শ্রীপান শঙ্করাচার্য্য এই শেষ বাক্যাংশের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন—
"ন কাঞ্চন কা,ঞ্চদপি স্ত্রীয়ং স্বায়তন্তপ্রপ্রাপ্তং ন পরিহরেং, সমাগমার্থিনীং
বামনেবাং সামোপাসনাস্পত্বেন বিধামাদে তদগুত প্রতিষেধ স্কৃত্যঃ বচন-প্রামাদ্যাচচ
শান্ত্রেণাস্থা বিরোধঃ।" শান্তরভাষ্য।

কোন স্ত্রীশোককে নিজতন্নে সমাগম-প্রাণিণীরূপে প্রাপ্ত হইলে ভাহাকে

মান্ত্রাবাদে ব্যাভিচার।

পরাঙ্গনাগমন-নিষেধ-স্চক স্থৃতির প্রেমাণ অপেক্ষা
উপনিষদের শ্রোত-প্রমাণ অধিক প্রামাণ্য।

আবার আনন্দগিরি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকে আরও বিক্ত ও বিস্তৃতভাবে বাাখ্যা করিয়াছেন —

" কাঞ্চিদপীতি পরাঙ্গনাং নোপগছেদিতি স্থৃতিবিরোধ মাশকাহে। বাম-দেবেতি বিদি-নিষেধরোঃ সামান্ত বিষয়ত্বেন ব্যবস্থা প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ। কিঞ্চ শাস্ত্র প্রামাণ্যাদিত ধ্যোবিগমাতে। ন কাঞ্চন পরিহর্নেদিতি চ শাস্ত্রাবগমতাদবাচ্য মিপি কর্ম্ম ধর্মো ভবিতৃমইতি। তথা চ শ্রোতার্থ চুর্ব্বলায়া স্থৃত্যেন প্রতিস্পদ্ধতেভ্যাহ বচনেতি। যথোক্তোপাশনাবতো ব্রহ্মচর্য্য নিয়মাভাব ব্রত্ত্বেন বিব্যক্ষিত তম্ম প্রতিষেধ-শাস্ত্রবিরোধাশকৈতি ভাবঃ।"

স্থৃতিশান্তে পরাঙ্গনাগমন-নিষেণস্টক বিধি দৃষ্ট হর, স্কুতরাং কিরুপে পরাঙ্গনাগমন করিবে? এই আশকার উত্তরে বলিতেছেন ' বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা সামাক্ত বিশেষ লইয়া হইয়া গাকে। এছলে পরাঙ্গনাগমন-নিষেধের ব্যবহা দামাক্ত বিধিমাতা। স্কুতরাং এই শাস্ত্রোক্ত পরাঙ্গনাগমন বিশেষ-বিধি হওয়ার ইহার নিষেধ হইতে পারে না। বরং শান্ত-প্রামাণ্য হেতু, ইহাতে ধর্ম্মই হইবে। অতএব

কোন স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করিবে না। বেদশাস্ত্রে যখন এরূপ বিধান আছে, তথন এই অবাচ্য কর্মাও ধর্মা হইতে পারে। বেহেতু শ্রুতিবাকের তুলনার স্মৃতির বিধান ছর্মাল। যদি বলেন, এই ভাবে পরাঙ্গনা-বিলাস ব্যক্তিচার-দোষ-দৃষ্ঠিত না হইলেও সাধকের ব্রহ্মচর্য্য-ভ্রংশা ত অবগ্র হইতে পারে । না ভাহা হইতে পারে না। যথোক্তরূপে উপাসনাভাবে পরাঙ্গনা-বিলাসে দণ্ডী, সম্যাসী কি ব্রহ্মচারিদিগের ব্রহ্মচর্য্যব্রহ্ ভঙ্গ হয় না। অতএব কোন প্রতিবেধ শাস্ত্রের নিষেধাশকা করিবে না।

শ্রীমং শঙ্করাচার্য্য স্বরং অমরক রাজার মৃতদেহে বোগবলে প্রবেশ করিয়া ভাঁহার রাণীদের সহিত কন্দর্শ-ক্রীড়াস্থ্য-সম্ভোগ করিয়াছিলেন। মাধ্বীর "শঙ্কর-বিজয়" গ্রন্থের ১০ম, অনাায়ে—" অবরদংশং বাহ্বাবাহ্বং মহোৎপল্তাজ্নং রতিবিনিময়ং" ইত্যাদি কভ আদিরদের কথা লিখিত হইয়াছে।

অংশ! এই ত মারাবাদ সিদ্ধান্ত!! এই ত ব্যক্তিচারের প্রবল প্রশ্রে! এই ব্যক্তিচার্থই মারাবাদসিদ্ধান্ত ও তান্ত্রিক মত লইয়াই ত মার্ত্তমতের কৃষ্টি!! বে সম্প্রাদারে পরাঙ্গনা-বিলাস বৈদিক উপাধানক বলিয়া ধর্মোর স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই সম্প্রদারের অন্থগত লোকেরা যদি বিশুদ্ধ বৈদিক বৈষ্ণব-সম্প্রদারকে ব্যক্তিচারদানে দ্বিত বলেন,—তাহা হইলে ইং৷ অপেক্ষা আর হাসির বিষয় কি হইতে পারে? অহা! যে পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদারে একটা অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার নিকট হইতে তণ্ডুল জ্বিলা করা অপরাধে শ্রীসন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে শুরুতর অপরাধিজ্ঞানে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রাণান্তেও তাহাকে ক্ষমা করেন নাই এবং মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

" প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
হর্মার ইন্দ্রির করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥" শ্রীটো চা। অন্তঃ।
শেই বৈষ্ণব-সম্প্রাদায় ব্যভিচার-হৃষ্ট! কি সর্ম্বনাশ! ইহা যেন " চাসুনীর

শ্চের নিন্দার "মত উপহাসাম্পন! মারাবাদ ভায়ে এই সকল অপসিদ্ধান্ত আছে বিনিরাই প্রীচরিত্রামৃতে নিথিত হইরাছে—"মারাবাদী ভায় শুনিলে হর সর্মনাশ।" সভ্য বটে, আন্ধ কাল বৈশ্বব-সম্প্রদারের মধ্যে বাউল, প্রাড়ানেড়ী, সাঁঞি, দরবেশ শ্রন্থতি কতকগুলি পরাঙ্গনা-বিলাসী উপসম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, উহাঁরা ত গৌড়ীয় বৈশ্ববাচার্যাগণের মতামুবর্তী নহেন; উহাদের মতবাদ যে সেই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ও মারাবাদিদের বেদ-বিক্রন্ধ অপসিদ্ধান্তের বৈশ্ববাকারে রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়! তার্ন্ধিক ও মারাবাদিগণ আচার-বাবহার হারা যে কেবল আপন সম্প্রদারকেই বেদ-বিরোধী করিয়াছে তাহা নহে, পরস্ক উহার প্রবল প্রভাব বিশুদ্ধ বৈদ্ধিক বৈশ্বব-সম্প্রদারের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া বৈশ্বব-সম্প্রদারকেও কলুষিত করিয়া কেলিয়াছে প্রবং তাহারই ফলে বাউল, নেডানেড়ী প্রভৃতি বৈশ্বব বামাচারী তান্ত্রিকদলের সৃষ্টি হইরাছে। ইহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈশ্বব-সম্প্রদারের এবং গৌড়াছ-ব্রন্ধ-বৈশ্বব জাতির কি আচারে কি ব্যবহারে কি সিদ্ধান্তে কোনক্রপ সম্বন্ধ-সংপ্রব নাই। অথচ উহারা সমাজ-শরীরের তুইক্রন্ড রূপে শম্ব্র গৌড়ীয় বৈশ্বব সম্প্রদারকে কলুষিত করিতেছেন।

মায়াবান-সিদ্ধান্তে গরবনিতা-বিনোদন বেরূপ শ্রোত-সিধি বলিয়া উদ্বোধিত হুইয়াছে, তন্ত্রের মন্ত-মাংসাদি তত্ত্ব সেবনের তেমন প্রকাশ্র বিধি না থাকিলেও ঐ সম্প্রদারে গুপুতাবে উহার প্রচলন যথেইরূপেই আছে। প্রাণতোধিনী, দ্তী-প্রকরণে নিধিত আছে—

" পঞ্চতত্ত্বং সদা সেবাং গুপ্তভাবে জিতেন্দ্রির:।"

ফলতঃ শাক্তদের বেমন 'পশ্বাচারী'ও 'বীরাচারী' নামে ছই সম্প্রদায় আছে, ইহাদেরও সেইরূপ এইদল আছে শুনিতে পাই। কোন কোন দণ্ডী অতি সঙ্গোপনে মন্ত-মাংসাদি ব্যবহার করেন, অপর কেহ কেহ করেন না।

ভারতবর্ষীর উপাসক-সম্প্রদার।

এই সন্ত্রাদী মহোদরগণের দণ্ডাগ্রভাগে যেরপ মহামারা অবস্থান করেন,

তজ্ঞপ অন্তরন্ধ গোষ্ঠীতে মহাবিষ্ঠা অবস্থিতি করেন। এই মহাবিষ্ঠার পরিচর

" কুলাচার-পরারণ দণ্ডী ও পরমহংদেরা যেরূপ চক্র করিয়া স্থরাপানাদি করেন ভাহার নাম মহাবিছা। কিন্তু সকল দণ্ডী বা পরমহংস এরূপ আচরণ করেন না।" (ভাঃ উঃ সঃ।)

এইরপে যে সমাজের পুরুষেরা সর্যাস গ্রহণ করিয়া—ভৈরব বা হতী আখ্যা ধারণ করিয়া পরদার-গ্রহণ করিয়াও দোষী হয়েন না এবং স্ত্রীলোকে সম্মাস গ্রহণ করিয়া ভেরবী বা শক্তি নামে অভিহিতা হইয়া পরপুরুষের সহিত বিবিধ লীলাখেলা করিলেও হিল্লুলন্যাধারণের চক্ষে দৃষণীয় হন না; বরং সদন্ধানে পূজা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, বৈষ্ণব-বামাচারী তাদ্রিকদের করপ কোন কলাচার দর্শন করিয়া বিশুদ্ধ বেদাচার-সম্মত গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রামার এবং এমন কি গৃহস্থ গোড়ায়-বৈষ্ণবজাতি-সমাজের নামেও সাধারণ বর্ণাশ্রমী মার্ত্ত-সম্প্রামার ম্বান নাসিকা কৃঞ্চিত করিয়া থাকেন। চিরাচরিত সংক্ষারবলে কর্মাপরায়ণ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও বেষ্ণবজাতি-সমাজের অষথা কুৎসা রটনা করিয়া রসনা-কণ্ড্রি-নির্ভি করিবার প্রয়াস পাইবার পূর্বের আমরা বলি, প্রথমতঃ স্ব স্থ গৃহ-ছিল্র পর্যাবেক্ষণ করা সর্ব্বাহ্রা করিব।

তান্ত্রিক বীরাচার-সাধন কোন্ সময়ে বৈষ্ণব-রস-সাধনে রপান্তরিত হর,
তাহা নির্গন্ধ করা ছরছ। চণ্ডীদাস ও বিভাগতি এই মতের সাধক ভক্ত ছিলেন।
কবি বিভাগতি খৃষ্টীয় ১৩৭৪ অবল এবং চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৩৮৩ অবল জন্মগ্রহণ
করেন এবং জয়দেব খুষ্টীয় ছাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মহারাজ লন্ধ্যসেনের সভাসদ্
ছিলেন। স্বতরাং ইহাতে জমুমান করা যায় যে, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে বে স মরে
বাললা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যাদর হয়, সেই সমরেই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ও হিন্দু
ভাত্রিকগণ স্ব ভন্তমত্তকে বৈক্ষবধর্মে রূপান্তরিত করিয়া লইরাছিলেন এবং তন্ত্রের

মতে নারিকা নইরা মর্থাৎ পরনারীসঙ্গ করিরা—অবশ্র বিশুদ্ধ প্রেমভাবে সাধনজলনে নিমগ্ন ইইরাহিলেন। তল্পেও অন্ত নারিকা, বৈশ্ববমতেও অন্তর্সধী, তল্পমতে
পঞ্চত্ত্ব, বৈক্ষবমতেও পঞ্চরস, পঞ্চত্ত্ব ইত্যাদি। এইভাবে রূপান্তরিত করিরা উভর
মতের সামপ্রস্ত বিধান করিরাছিলেন। বর্তমানে তাই, বাউল, দরবেশ, সহজীরা
প্রভৃত্তি বৈক্ষব-উপসম্প্রনায়িদের মধ্যে তল্পোক্ত অধিকাংশ সাধন-পদ্ধতি ও আচার
মন্ত্রও অধিকাংশ তল্পোক্ত। এই জল্লই বেদাচারী বিশুদ্ধ গৃহী-বৈক্ষবগণের আচার
পরিকৃত্ব হয়। ব্যবহারের সহিত ঐ সকল বামাচারী বৈক্ষবদের আচার-ব্যবহারের
কোনই সামগ্রন্থ নাই। গৌড়ান্ত-বৈক্ষব জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার বে
সম্পূর্ণ বৈদিক ভাহা পরে আলোচিত হইবে।



# यष्ठं जिलाग।

--:o:---

### ঐতিহাসিক প্রকরণ।

বিক্বত বৌদ্ধর্শের প্রবল প্রাহ্রভাবে ভারতের ধর্মাকাল অন্ধকারাক্তর হইরা উঠিয়ছিল। ভারতের সেই ঘোর ছদ্দিনে—সমাতন ধর্মের সেই শোচনীয় অবস্থার সময়ে ভগবান শব্দরাচার্য্য আবিভূতি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার হারা ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনাদি ধর্মের প্রভাব ধর্মে করিয়া দেন। অতঃপর ভারতে সনাতন ধর্মের প্রনরভূদের আরম্ভ হইল। ইইার বহুপূর্ম্বে খৃষ্টায় ৭ম, শতাব্দিতে দাফিলাত্যবাদী কুমারিলভট্ট অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে বিক্তত বৌদ্ধর্মের বিপক্ষে ভর্কয়্ম করিয়া খদেশকে নাল্ডিক্যবাদ হইতে উদ্ধার করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ইনিই সর্ম্বপ্রম বৌদ্ধর্মের বিক্তমে তর্ক করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে যত্মপর হন। ইনি বৌদ্ধদিকে নির্যাতিত্ব করিবার জন্ম দাফিলাত্যের রাজগণকেও উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত 'পূর্ম্ব-মীমাংসা'র ভায় এবং বৈদিক-দেবতত্ব সন্ধনীয় ব্যাখ্যা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

কুমারিলের পর খৃষ্টীয় ৭৮৮ অব্দে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কেরল দেশস্থ চিদম্বর প্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসামান্ত প্রতিভাবলে ইনি অল্পব্যসেই স্থপণ্ডিত হইরা উঠেন। শঙ্কর বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরান্ত করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিষয়-পতাকা প্রক্রুডীন করিলেন এবং স্থানে স্থানে শিবমন্দির ও মঠম্বাপদ করিয়া হিন্দুধর্ম ও শান্তালোচনার পথ স্থগম করিয়া দিলেন।

শন্ধরের ধর্ম্মত বেদান্তের উপর স্থাপিত বটে, কিছ তিনি সাধারণের জন্ত শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইইার প্রতিষ্ঠিত ৪টা মঠ, শিশ্য-পরম্পরা আজ পর্যান্ত চালিত হইতেছে। সেই চারিটী প্রধান মঠের নাম, ধারকায়—সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধম মঠ, দক্ষিণে শৃলেরী মঠ, এবং বদরিকাশ্রমে বোণী মঠ। শহরাচার্ধ্য শিববিতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সৌর পুরাণে উক্ত হইয়াছে—" চতুভিঃ সহ শিদ্যেশ্চ
শব্ধরাহবতরিয়াতি "। ইনি কেদারনাথতীর্থে মাত্র ৩২ বংসর বয়সে মানবলীলা
সম্বরণ করেন। শ্রীমৎ শব্ধরাচার্য্য যে অবৈতবাদ প্রচার করেন তাহা বৌদ্ধবিমোহন মায়াবাদ মাত্র। অর্থাৎ বৌদ্ধাদি বেদ-বিরোধী ধর্ম্মবাদকে নিরসন পূর্ব্ধক
শ্রীশব্ধরাচার্য্য জগবদাজা ক্রমে ভগবত্তব গোপন করিয়। মায়াবাদ অবলম্বনে

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ। উপনিষদের ব্যাখ্যায় অধৈতবাদ স্থাপন করেন। কিন্ত বিচারক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে তাঁহার মায়াবাদ বৌদ্ধমতের দিকে এত অধিক

ষ্পগ্রসর হইয়া পড়িল যে, মায়াবাদে ও বৌদ্ধমতে প্রভেদ ষ্পতি কমই রহিল। ফশত: শক্ষরের মায়াবাদ দারা শ্রোত স্মার্ত্তধণ্ম রক্ষা বিষয়ে সহায়ভার পরিবর্ত্তে অনিষ্টই অধিক হইল। এইজন্মই পদ্ম প্রাণে লিখিত হইয়াছে—

" মায়াবাদমসজ্ঞান্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমূচ্যতে।"

অতএব মায়াবাদ সিদ্ধান্ত যে বেদ-বিরুদ্ধ এবং উহা যে বৌদ্ধ মতাবলম্বিগপের মত নিরসন-উদ্দেশ্রে স্বষ্ট হইয়াছে, ভবিষরে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীশক্ষরাচার্য্য কি উদ্দেশ্রে এই মায়াবাদ প্রচার করিলেন এবং বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের কোন্ স্তরে মায়াবাদ হান পাইবার যোগ্য, ঝেদ্ধ-সংস্কারগ্রস্ত জনসাধারণের হৃদয়ে সে তত্ত্ব বদ্ধন্য হইবার পূর্বেই শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহগাম ভ্যাগ করেন। ভাঁহার শিস্তাগণ তদীয় অভিপ্রায় ভালরপ হৃদয়য়ম করিতে না পারিয়া এক অবৈভবাদের নানাবিধ ব্যাধ্যা করিয়া নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এই শ্রীমৎ শঙ্কাচার্য্যের আবির্জাবের সময়ও বছ বৈশ্বব-সম্প্রানায়, বৈশ্ববধর্মের বিজয়-গৌরব অক্ষুধ্র রাশিয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্কাচার্য্য জিনীযা-পরবশ
হুইয়া তদানীস্কন বহু বৈশ্ববাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রব্রুত্ত হুইয়াছিলেন। কিন্তু
বৈশ্ববাদগকে স্বীয়মতে আনয়ন করা বড়ই ছুরছ ব্যাপার হুইয়াছিল। তবে
শ্বনেকেই বে শঙ্করের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিষ্যের সন্দেহ নাই। শ্রীমৎ

শকরাচার্যোর সময় যে সকল বৈক্তব-সম্প্রদায় এ**র্ডমান ছিল শকর-শিয় আনন্ত** গিরি, "শকর-দিখিজয়" গ্রামে বিবৃত করিয়াছেন—তদ্যণা—

" ভক্তা: ভাগবতাশৈচৰ বৈষ্ণবা: পঞ্চরাত্তিণ:। বৈধানসাঃ কর্মাহীনাঃ বড়্বিধা বৈষ্ণবা মভা:॥ ক্রিয়াজ্ঞান বিভেদেন ত এব ঘাদশাভবন্॥" ৬ ঠ প্র:।

অর্থাৎ শ্রীমং শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভক্ত, ভাগবত, বৈঞ্চব, পাঞ্চরাত্র, বৈধানস

<u>ত্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে</u> বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। ও কর্মহীন এই ছয়টী সম্প্রদায় ছিল। ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে তাঁহারাই দাদশ সম্প্রদারে বিভক্ত হইরা পড়েন। আনন্দগিরি উক্ত প্রধান ছয় সম্প্রদায়ের বে

শক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, এম্বলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

১ম, ভক্ত-সম্প্রদাহা।—এই সম্প্রদায়ের উপাক্স বাপ্নদেব।
ইহারা শ্রীভগবানের অবতার স্বীকার করেন এবং শ্রীভগবানের উপাসনা দাগুভাবে
করিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত কর্ম ইহাদের মতে অপ্রামাণিক। জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে
ইহাদের আচার দ্বিবিধ। জ্ঞানী কর্ম করেন না, কন্মী কর্ম করিয়া কর্মফল
ভগবানে সমর্পণ করেন।

২ব্র, ভাগবত-সম্প্রদার।— ঐভগবানের স্তোত্তবন্দনা ও কীর্ত্তনাদি এই সম্প্রদারের উপাসনা। যথা—

> " সর্ববেদের যৎ পুণাং সর্বতীর্থের যং ফলং। তৎ ফলং সমবাপ্লোভি স্কলা দেবং জনার্দনং॥"

পর, বাহ, বিভব ও অর্চা এই চারিমূর্ত্তি স্বীরুত। পরবর্ত্তী কালে জ্রীরামামুক্ষাচার্য্য এই সম্প্রদায়কে উজ্জ্বল করেন।

তরা, বৈশগতা-তাদাহা।— শ্রীনারায়ণ-বিষ্ট এই সম্প্রদারের উপাতা। ইহারা বাছমূলে শঙা-চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" এই মন্তে উপাসনা করেন। গতি—শ্রীকেকুণ্ঠধাম।

৪র্থ, পর্বজ্ঞাত্র-সম্প্রদার। — ইটার। জ্ঞী গ্রাবদর্কামৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিরা উপাদনা করিরা থাকেন। মহাভারত রচনার পূর্ব্বে এই পাঞ্চরাত্র বিশান প্রবর্তিত হয়। জ্ঞীনারদ-পঞ্চরাত্র, শান্তিলা-স্ত্র প্রভৃতি এই দাম্প্রদায়িক গ্রন্থ।

তেম, বৈখানস-সম্প্রদাম। - বিষ্টু উপান্ত। ইঁহারা তিলক
মুদ্রাদি চিছ্ন ধারণ করেন। "ওঁ তদ্বিকো পরমং পদং সদা পশুস্তি ক্রমঃ দিবীর
চক্ষুরাততম্।" ইত্যাদি মন্ত্রই শ্রুতিপ্রমাণ। নারাম্ব্রোপনিষদ্ ইঁহাদের মতে
প্রামাণিক বেনাস্ক-শ্রুতি।

ভষ্ঠ, কর্মহীন-সম্প্রদাস ।— এই সম্প্রদায়স্থ বৈশ্ববেরা একমাত্র বিশ্বকেই গতিমুক্তি মনে করিয়া এককাণে অশেষ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বিশ্ব-উপাসকের অপর কোন কর্মাঙ্গ-যাজনের আবশ্যকতা নাই। যেহেতু বিকৃই সর্বকারণের কারণ।

মহাভারত-রচনার বহুপুর্বেক্ রুষ্ণ, বাস্থদেব-অর্চনা প্রচলিভ ছিল, ইহা
মহাভারত পাঠে অবগত হওয় যায়। অতএব "শঙ্কর-বিজয়ের" বর্ণিত উলিখিত
ছয়টী! বৈশ্বব সম্প্রদায় ভিন্ন আরও ছয়টী সম্প্রদায় ছিল এবং তাহাদের শাখা
প্রশাখায় আরও যে বহু বৈশুব-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়ছিল, ভাহা অথমান করা
যাইতে পারে। ফলত: এই সকল বৈক্ষব-সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার-বিচার বিষয়ে
সামায়্র সামায়্র প্রভেদ লক্ষিত হইলেও, সকল সম্প্রদায়ের উপাস্থা-তত্ত্ব যে প্রীবিষ্ণু,
এবং উপাসনা যে ভক্তি, ভাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বাহ্যত: আচার-বিচারে
সাম্প্রদায়িক ভেদ লক্ষিত হইলেও, ঐ সকল বৈক্ষব-সম্প্রদায়ই তত্ত্বত: এক—এবং
বৈক্ষব ধর্ম্মই বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মারাবাদ প্রচার করিয়া বৌদ্ধমত থণ্ডন করেন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও তংসহচর বহু উপধর্ম-সম্প্রদায়কে অবৈতবাদরূপ মহাব্রক্ষের ফ্লীতন ছারায় সমবেত করিতে চেষ্টা করেন। ইছার ফলে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পথ একরূপ অবরুদ্ধ হইরা বার। কিন্তু নষ্ট-শ্রী ও বিনুধ-প্রার বৈদিক

ধর্মের প্রকৃষ্ট রূপ অভ্যূদয়ের পরিবর্ত্তে পঞ্চোপাদক সম্প্রদায়ের পূর্ণ-প্রতিপত্তিতে উহা ভিন্নাকারে অভ্যাদিত হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর একেইতো শ্রীভগবত্তত্ব গোপন করিরা বৌদ্ধ-বিমোহন মাগ্যবাদ প্রচার করেন, স্মতরাং শ্রীমন্তাগবতকে নিজমতের উপরে বিরাজমান জানিরা বেদান্তের অপৌরুষেয় ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমন্তাগবতকেও বিধিভঙ্গ ভরে গ্রহণ করেন নাই। ভাহাতে তাঁহার পরবর্তী শিখ্যগণ সেই অস্কর-মোহকর ভগবভাবশুক্ত মায়াবাদকে এক্লপ বিক্লাত করিয়া তলেন যে, বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম আবার লোপ পাইবার উপক্রম হয়। বেদ-প্রতিণাদিত ভগবত্তত্বপূর্ণ ভক্তির ধর্ম বা বৈষ্ণৰ ধর্ম রক্ষা করা ছক্ষহ হইয়া উঠে। এই সময়ে বহু বৈষ্ণবাচার্য্য বিবিধ বৈষ্ণব-দিশ্বান্ত গ্রন্থ রচনা ও প্রচার ধারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে জীবিত রাথিয়া-ছিলেন। প্রদিদ্ধ বোপদেব গোস্বামী শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরই সমসামন্ত্রিক। পরবর্তী কালে অনেক বৈষ্ণব মহাত্মা বঙ্গের বাহিরে ভক্তিদর্ম প্রচারক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন। তম্মধ্যে শ্রীমন্তাগবতের " ভাবার্থ-দীপিকা " নামী টাকাকার শ্রীধর স্বামী বিশেষ উল্লেখ যোগা। ইনি টীকা দ্বারা গীতা ও বিষ্ণুপুরাণ চূর্চনার পথও স্থগম করিয়া দেন। পরবর্ত্তী গোন্ধানিগণ এই স্বামীপাদের টীকাকে মীমাংসা গ্রন্থ মধ্যে প্রামাণারপে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই টীকা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-" যে স্বামী না মানে সে ভ্রষ্টা ?" " ব্রজবিহার ?' নামক কাব্যথানি শ্রীণর স্বামিক্তত বশিরা প্রসিদ্ধ: ইনি গুর্জার দেশে বলভী নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীপরমানন্দ পুরীর নিকট নৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীভাগবত ও গীতার টীকা লইয়া বিছং-সমাজে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংদার নিমিত্ত উক্ত টীকাছর শ্রীবেণীমাধবের **এচিরণে অর্পণ করা হয়। এ**নির্সিংহ দেবের প্রানাদে এধরত্বামীর টীকাই প্রানাণ্য বলিরা শ্বপ্রাদেশ হর। যথা--

"অহং বেল্লি শুকো বেন্ডি ব্যাসো বেন্ডি ন ৰেন্ডি বা। শ্রীধর: দকলং বেন্ডি শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদত: ॥'' স্থপ্রসিদ্ধ ভটিকাব্যের প্রগেতা ভটিকবিকে 'ভক্তনাল এছে' শ্রীধর স্বামীর প্রম বিশিষা উদ্ধিশিত হইরাছে। মাাক্সমুশার বলেন— "১৯৮০ সম্বতে ভট্টি বা ভট্ট নামক কবি বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা গুরুজরপতি বীতরাগের পুত্র প্রশান্তরাগ কর্তৃক খোদিত নন্দীপুত্রীর সনন্দপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারাও সপ্তম শতান্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন।" স্কুতরাং ন্নাধিক ৬০০ শত বৎসর পূর্বে জ্ঞীবর্ত্বামীর পুত্র ভট্টি বর্ত্তমান ছিলেন।

তারণর খৃষ্টীর নবম শতাশীতে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-প্রেমিক বিষমক্ষণের আবির্ভাব।
কোন কোন মতে " শান্তিশতক " প্রণেতা শিহলন মিশ্রই বিষমক্ষণ। দান্দিণাত্যে
রক্ষবেগা নদী তীরত্ব পাতৃরপুর সন্নিহিত কোন গ্রামে ইহার জন্ম হয়। চিন্তামণি
নামী এক বেক্সার উপদেশ মতে সংসার তাগে পূর্বক বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই
বৈরাগ্যের কল "শ্রীকৃষ্ণকণামৃত"। দক্ষিণ দেশের তীর্থন্তমণকালে শ্রীমহাপ্রভূ এই
গ্রেম্বের প্রথম শতক সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। এই গ্রন্থের আরও হুইটী
শতক সংগৃহীত হুইয়াছে। বিষমক্ষণের অপর গ্রন্থের নাম— "গোবিন্দ-দামোদর
স্থোত্র"। মহাপ্রভূ বলিয়াছিলেন— " বিষমক্ষণ দিতীয় শুক্দেব", স্মৃতরাং উহার
নাম শীলাশুক।—

" কর্ণামৃত সম বস্ত নাহি ত্রিজ্বনে। বাহা হৈতে হয় শুদ্ধ ক্লফপ্রেম জ্ঞানে ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ক্লফলীলার অবধি। সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥"

বিষমঙ্গলের গুরু প্রুযোত্তম ভট্ট। সোমগিরি নামক সন্মাসী তাঁহার বৈরাপ্য-প্রথের গুরু।

এই এক্স-প্রেমরসিক বিষমশন ঠাকুরের সতীর্থ " ছলোমন্বরী "-প্রশেষা

<sup>\*</sup>এই শ্রীক্লঞ্চর্ণান্তের বিষ, ও তর, শতক বৃদ, অধন, ও বদাস্বাদ সহ

শ্রীভক্তি-প্রভা " কার্যালয় ইইডে আকাশিত হইরাছে।

কবি গঙ্গাদাসও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বৈছা গোপালদাসের পুত্র, জননীর নাম সম্ভোষ। এই পরম ক্ষণভক্ত কবির দারা বৈষ্ণব-সাহিত্যের মহান্ উপকার সাধিত হইয়াছে। "অচ্তে-চরিতম্"নামক মহাকাব্য ও 'কংশারি-শতকম্' প্রভৃতি কাব্য ইহারই বিরচিত। "ছলোমঞ্জরী" উৎকৃষ্ট ছল্দ গ্রন্থ—প্রত্যেক লক্ষণের উশাহরণ শ্রীকৃষ্ণ-বিশয়ক এবং রচনাও স্বমধুর।

এইরপ শত শত বৈষ্ণব-মহাত্রা অপূর্ব্ব ভক্তি-প্রতিভা লৈ ববৈষ্ণব ধর্মের বিষয় খোষণা করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার পর বৈষ্ণবগণের যে চারিটী সম্প্রদায়ের অভ্যাদয় হয়, তাহা বহুশাখা-প্রশাথায় বিভক্ত ইইয়া আজ্ঞ বিষ্ণমান রহিয়াছে।

### সপ্তম উল্লাস।

--:0:---

### গৌড়াত্য-বৈষ্ণব।

বাকলার বৈক্ষব-সমাজের অভ্যাদর কেবল ৪০০ শত বৎসর মাত্র নর।
অর্থাৎ শ্রীমহা প্রভ্যুত্ত বথন জাতিবর্ণ-নিবিশেষে সকলের মধ্যে, হরিনাম প্রচার করিয়া
বাদ্ধণ-চণ্ডাশকে একই সাধন-পথে প্রবৃত্তি কারয়া এক মহান্ উদারতা ও সামেরে
বিজয়-নিশান তুলিয়া আভিচাত্যের অভিমানকে থকা করিয়া দিয়াছিলেন, সেই
সময় হইতেই যে বৈক্ষব-জাতির অভ্যাদর হইয়াছে, তাহা নছে। এই সময় হইতেই
এই অনাদি-সিদ্ধ প্রাচীন বৈক্ষব-জাতি-সমাজের গৌরব-বিস্তারের সঙ্গে সমাজপৃষ্টির স্বব্ণ-স্থোগ হইয়াছে।

বঙ্গবাসী খাণোভীত কাল হইতে বর্ম-শ্রেমিক। ভক্তি-প্রামিক (বৈশ্বব) ও জ্ঞান-প্রেমিক (রাহ্মণ)। এই বঙ্গদেশ শত শত ধন্দবীরের লীলারগভূমি। মহাভারতীয় যুগা এই বঙ্গদেশেই ভগবান্ শ্রীক্লফের প্রতিহন্দী অন্থিতীয় বীর পৌতাক বাহ্মদেবের অভ্যান্থ। ইরিবংশ ও প্রাণ ঘোষণা করিতেছে যে, এই বঙ্গদেশে রাজ্জ-সমাজে কতশত মহাপুরুষ আবিভূতি ইইমাছিলেন, তাহারা জ্ঞানবলে রাহ্মণ লাভ করেন, কেই বা নিদ্ধান ভক্তিবলে বৈশুবত লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ ইতেও উচ্চ সম্মানে সম্মানিত, এমন কি দেবগণেরও বন্দিত ইইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও বৈদ্ধন শাস্ত্র পাঠে জানা যার, ২২ জন জৈন ভীর্থহর, তাহাদের পরে ভগবান্শাকাসিংহ ও তদ্ভবর্তী শত শত বৌদ্ধাচার্য্য এই বঙ্গদেশে জ্ঞান ও ভক্তিমূলক নির্বৃত্তিশ্র্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। খুইপূর্ব্ব ৮ম, শতাব্দিতে জৈনভীর্ম্বর পার্শ্বনাথ স্বামী হইতেই গোড়বঙ্গের ঐতিহাসিক যুগের স্বত্রপাত। এই পার্শ্বনাথ স্বামীর ২০০ শত বংসর পরে ভীর্থহ্বর মহাবীর স্বামীর অভ্যান্য। তিনি এই রাঢ়-বঙ্গে ক্রিটান্য বর্ষ অবস্থান করিয়া আতি উচ্চ জাতি ইইতে জ্বতি নীচ বনের অসভ্য

জাতি পর্যান্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 

এই
সময়ে অনেক বৈষ্ণব এই নিম্নতি-প্রধান ধর্মকে নিজেদের ধর্মের কতকটা অনুকৃল
বাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শীনহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুশতান্তিপূর্বে এই গৌড়বঙ্গে বহু বৈঞ্বের বাস ছিল। আফ্রাধ্যের দক্ষে বৈষ্ণব দ্যোরও অদংপতন ঘটিয়াছিল। যেথে ব্রাহ্মণ্য থা ও বৈষ্ণব ধর্মা উভয়ই বৈনিক। বর্তমানে ঐতিহাদিক সবেষণার ফলে জানিতে পারা যায় — ১৭৬ খৃঃ-পূর্বান্দে শুল নিত্র বংগ্রের অভানয় ঘটে। ৬৪ খৃঃ-পূর্বান্দ পর্যান্ত ইহাদের রাজ্যকাল। ইহাদের সময়েই ব্রাহ্মণ্য ধ্যের পুনরজ্যানয় হয়। এই ব্রাহ্মণাভ্রানয়ের সঙ্গে সঙ্গে দোর, ভাগতে, পাঞ্চরাত্র এবং পোরাণিক

\* খৃ: পৃ: ৫৯৯ অবে চৈত্র-ক্ষা ক্রোদশী তিথিতে ক্রিকুণ্ড নামক স্থানে ইক্ষাকু বংশে জৈন ধ্যের প্রবন্ধক মহাবীর স্থামীর জন্ম। মহাবীরের পিতার নাম গ্রাজা দিল্লার্থ ও মাতার নাম ত্রিশলা। অজ্কুলা নদী তীরে জ্ঞিকা প্রামের নিকট শালবৃক্ষ মূলে দাদশবার্ষিকী তপ্রসায় দিলি লাভ করেন: "মা হিংস্তাঃ দ্বা ভূতানি"—কোন প্রাণীকে হিংদা করিবেনা, এই শ্রোত্র-নীতিই জৈন ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনরা প্রধানতঃ তুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। খেতাম্বর ও দিগধর। জৈনমতে মহস্তমারেই একজাতি; কেবল বৃত্তি-ভেদেই চাতুর্মর্লের উৎপত্তি; বর্থা—

" মমুখ্যজাতিরেকৈর জাতি নামোনয়ে;ছবা।

বৃত্তি ভেদা হি তক্তেদা চাতুর্বিবসমিতি প্রিণা: ॥" তিন-বংহিতা।
কৈনরা ঈশ্বরের অন্তিম স্বীকার করেন না, অথচ জিন-প্রতিমার পূকা
করেন। হিন্দুবর্ণাশ্রমীর স্থায় অন্দোচ পালন করেন। হুর্গতি ইইতে আত্মাকে
ধরিয়া রাথাই দর্ম, জ্ঞানাদি অভ্যাস করিয়া কর্মাংশ দূব করিতে পারিলেই নির্কাণ
শান্ত হয়।

বা সাত্বতগণের অভিনব অভ্যথান ঘটরাছিল। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও সাত্বত বৈষ্ণবগণই আদি বৈদিক বৈঞ্জব-সম্প্রদার ভুক্ত। তারপর বৌদ্ধ-বিপ্লবের ফলে প্রনার ব্রাহ্মণা ও কৈঞ্চবধর্মের অবংপতন ঘটে। খৃষ্টীর প্রথম শতাব্দিতে শকাধিপ কনিক্ষর রাজত্বকালে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণা ধর্মের সংঘর্ষ ঘটরাছিল। এই স্প্রযোগে বঙ্গের নানাহানে মেদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতি মন্তকোত্তলন করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। সম্রাট কনিক্ষের সময়ে প্রচারিত মহাধান মতই সর্বত্ত সমাদৃত হইরা উঠিয়াছিল। কালে এই মহাধানমতই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের স্থিটি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ সেই তাত্রিক বৌদ্ধ-সাগরে ভূবিয়া গিয়াছিল। গৌড়বঙ্গের সর্বত্তই সেই প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অনন্তর খুষ্টীর ৪র্গ, শতাব্দিতে বর্দ্ধন বংশে শ্রীহর্ষদেবের অভ্যুদরে গৌড়বঙ্গে পুনরার বৈদিক ধর্মের অভ্যুদর ঘটে; এই সমরে অনেক বৌদ্ধ-ভান্ত্রিক ও হিন্দু-ভান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিরা বৈরাণী-বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। তন্ত্রের নামিকা-দাধন-প্রণালী বৈষ্ণব মতে পরিবর্ত্তিত করিয়া—ভাহারা সাধন-ভব্দন করেন। কারণ, তন্ত্র মতেও বৈষ্ণবাচার গ্রহণের বিধি দৃষ্ট হয়। তারপর খুষ্টীয় ৬ঠ, শতাব্দির শেষ ভাগে গুপ্ত রাজবংশে প্রবল প্রভাগান্থিত শশাহ্ব নরেন্দ্র গুপ্তের অভ্যুদয়। তাহার মত্রে ও উৎসাহে ব্যাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম্মের গৌরব সর্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। আমুযদিক রূপে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও যে কিয়ৎপরিমাণে বন্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তান্ত্রিক-বৌদ্ধ-প্রভাবই সর্বান্ত করেণে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ইহারই প্রায় শতাদিক বর্যকাল পরে খুষ্টীয় সপ্তম শতান্ধিতে বৈদিক ধর্ম-প্রবর্ত্তক শূরবংশীয় প্রথম পঞ্চগোড়েশ্বর আদিশ্র মহারাজ জয়স্তের অভ্যানয় হয়। ইনি গৌড়বঙ্গে হিন্দু ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরে বিশেষ বত্ববান ছিলেন। এই সমঙ্গে বৌদ্ধ ও' জৈন ধর্মের প্রাবল্যে বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব থাকায় তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সময় কান্তকুজ হইতে পঞ্চ-গোর্তীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনমন করেন। এই ব্রাহ্মণগণই বঙ্গের বর্ত্তমান রাচীয় ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ এবং এই ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়ন্থ রক্ষক স্বরূপ (কোন কোন মতে ভূতা স্বরূপে) আসিয়া বঙ্গে বাস করেন, তাহারাই বাসলার দক্ষিণরাটীয় কায়ন্থের আদি পুরুষ।

আবার এই সময়েই বৌষতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র মিনিয়া এক নৃতন তান্ত্রিক মতের প্রচলন হইয়াছিল; ইহার প্রকৃত ঐতিহানিক কাল-নির্ণন্ন স্থকটিন হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর শকরাচার্য্য হইতে বৈদ্ধিক মতের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক মতেরও প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ, তিনিই আধুনিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

পাল রাজগণের অভ্যাদয়ের পূর্বের, ধর্মবীরগণের অপূর্ব্ব স্থার্মতাব্র, তাঁহাদের দেবচরিত-গাথা ও ধর্মাচার্যাগাণের গুরুপরম্পরা বংশাবলি কার্ত্তনই ধর্মনৈতিক ইতিহাদ আলোচনার বিষয় ছিল। মহারাজ শশাক্ষের সময়ে জাতীর ইতিহাদ রক্ষার দিকে লোকের সামান্ত দৃষ্টি পড়ে এবং মহারাজ আদিশ্রের সময়, বৈদিক সমাজের স্থপ্রাচীন প্রথা অবলম্বিত হইলেও দেন রাজগণের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন আর্যা, সমাজের আদর্শে সমাজ-নৈতিক-ইতিহাদের স্বর্গাত হয়। ধর্ম ও সমাজ রক্ষাই বাজালীর চির লক্ষ্য। স্বত্তরাং রাজনৈতিক ইতিহাদ তথন রাজ-সংসারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ সমাজপতিগণ রাজনীত হইতে দ্রে থাকিয়া আয়্যায় স্বজন-বেন্তিত স্ব পল্লী মধ্যে স্ব সমাজ ও ধর্ম রক্ষায় তৎপর ছিলেন। স্ব স্ব সমাজের উর্লিত, স্ব স্ব বংশের বিশুদ্ধি রক্ষা স্ব স্ক্রবর্গ্ম প্রতিপালন ও পূর্ম প্রক্রথনের গোর্য কার্তনই উল্লাদের প্রাণান উদ্বন্ধ ছিল।

যদিও এই দময় বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধণ্মের প্রভাব তাদৃশ বিস্তার লাভ করে নাই বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে এক একটা ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সম্জের স্বৃষ্টি হটয়াছিল।
বিশৈক ও তাত্ত্বিক-বৈষ্ণবাচার মতেই তাংগাদের ধণ্মফীবন অভিবাহিত ইইত।

থান্দণ্য সমাজের আচার বিচার হইতে অথাং স্মার্ত্ত-মত হইতে তাঁহাদের আচার ব্যবহারের যথেষ্ট পার্থক। ছিল এবং অভাপি দেই পার্থকা বিশ্বমান। ইনাদের মধ্যে প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক গোষ্টার বিভিন্ন সমাজপতি আ দলপত থাকিলেও এবং বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও ধর্ম নৈতিক হিসাবে তাহাদের কোন বৈলক্ষণা ছেল না। এই সকল বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রায় কেইই বাঙ্গলার আদিন অধিবাদী নহেন। শুধু বৈষ্ণৰ কেন, বর্ত্তদান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জ্বাতিসমূহের মূল পুরুষ, কেংই এই বাগলার আদিম অবিবানী নহেন। বৈদিক, অবৈদিক, কুলীন লোঞীয় ব্ৰাহ্মণ হইতে নবশাখাদি পৰ্যান্ত প্ৰায় অধিকাংশ জাতিবই এই বন্ধদেশে আদিবাস নহে। উক্ত বৈঞ্চবগণের মধ্যে কেহ মিথিলা, কেহ অযোধ্যা, কেই কান্তকুল্ল, কেহ मग्रह, तक छेदकन, तकह मथुबा, तकश वांत्रावनी, तक माकिनारछात खीद्रमशहन প্রভৃতি স্থান হইতে আধিয়া বাপণার উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রধানতঃ ইহারাই গ্রোডাত্য-বৈদিক বৈশ্বর নামে পরিচিত। এই সকল বৈষ্ণবগণের স্তানগণ বিভিন্ন স্থানে বাস ও বিভিন্ন সমাজে আগ্রম হেতু একণে তাহাদের মধ্যে পরস্পর অনেকটা সামাজিক মতভেদ লাক্ষত হুইরা থাকে। এই পুকল বৈষ্ণব-সমাজের পরিচয় বা ভাতাদের সামাজক ইতিহাস অবশ্র ণিপিবন্ধ ছিল এবং চেষ্টা করিলে এখনও ভাষার উদ্ধার সাধন হইতে পারে। সেই সকল সামাজিক কুলগ্রী ধ্বংসোমুখ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিলে, সমাজের প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

বাঙ্গণার ধর্ম-বিশ্নবের সমরেই সনাতন গদাচানের বিগর্জনে এবং অনুদার 
নীতির অমুকরণের ফলে অনেক শ্রেষ্ঠ জাতি-সমাজের অবংগতন ঘটিয়াছে।
মহারাজ শশাক্ষ নরেক্ত গুপ্তের সময় রাজার গ্রহ-বৈগুণা শগুনের কল্প শাক্ষীপী গ্রহবিশ্রগণ বাঙ্গণায় আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা-প্রভাব যথেষ্ঠরপেই
বিজিত হয়; কিন্তু আদিশ্রের সময় হইতে সেন রাজগণের সময় পর্যন্ত সায়িক ও
বৈদিক প্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শাক্ষীপীর প্রাহ্মণগণের
প্রভাব একবারে ছাস হইয়া বায়। বৌদ্ধ মহাবদ্ধী পাণরাজগণের সভার তাঁহাদের

প্রতিপত্তি থাকিলেও ক্রমে তাঁহারা জনাচরণীয় শুদ্রবং গণ্য হইতে থাকেন। এই কারণে জ্বছাপি বঙ্গের জনেক স্থানে উক্ত শাক্ষীপিগণ, বিপ্র-সন্থান হইন্নাও আশ্চর্য্যের বিষয় বে, উচ্চজাতির নিকট তাঁহাদের জল অপ্রশ্র ।

পালরাজগণের প্রভাবে বৌদ্ধ-প্রাধান্ত বছ বিস্তার লাভ করে। স্থতরাং এই সমরে অনেক আহ্মণ যজ্ঞপত্র পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্মাচার্যার পদগ্রহণ করেন। পরে সেনরাজগণের অভাদরে প্রথমে বৈদিকাচার গ্রহণের উদযোগে এবং পরে ভান্তিক ধর্মবিস্তাবের মঙ্গে পুর্বেশক্ত ধর্ম।চার্য্যগণের দারুণ অধঃপতন ঘটে। ব্রাহ্মণবংশীর ধর্মাচার্য্যগণই তথন অনজ্যোপার হট্যা বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বন করিয়া একটা স্বভন্ত বৈষ্ণবদ্ধাতিতে পরিগত হন এবং তাঁহারা গৌডবঙ্গে জ্বোক্ত-বৈস্প্রস নামে আভহিত হন। বৌদ্ধপর্মত্যাগ করিয়া বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ করিয়া একটা স্বভন্ন জাতিরূপে গণ্য হওয়ায় ইহারা "জাতি-বৈষ্ণব" নামে পরিচিত অথবা বৌদ্ধ-মহাযান হটতে উৎপন্ন বলিয়া "যাত-বৈঞ্চৰ" নামে অভিহিত, এরপ অম্বন্ত অবেটক্রিক নতে। তথন বর্ত্তমান চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের স্থাই না হওয়ায়, এই সকল থৈফাৰ কোন প্রাচীন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন ভাহা নির্ণয় করা গুরুহ। তবে, তাহারা ' জাতবৈঞ্চব ' নামে যে একটা স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ হইরা-ছিলেন, তাহাতে সলেহ নাই। পরবর্ত্তী কালে ইহারা চারি সম্প্রদায়ের অন্তভুকি হুইয়া অবশেষে জীমহাপ্রভুর সময় গৌডীয়-ম্প্রানায়ভুক্ত হুইয়াছেন। কৌলিকমত শরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন গুরুর শিশ্বত্ব গ্রহণ করার কারণ ও স্ব স সমাজে প্রভূষের ফলেই একণে অনেকেই পুথক সমাজবদ্ধ ছইবাছেন।

বৃদ্ধের ধর্মানতে জ্বাভিগত বিভিন্নতা নাই। অতি নীচ জাতীর শূমণ্ড বৌদ্ধ-পর্ম্মে দীক্ষিত হইরা এবং সাধন-মার্গে উন্নতি লাভ করিয়া সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হুইতে পারে। বৈদিক বৈক্ষব-ধর্মে ও তন্ত্রনার্গে এই উদার নীতির পথ অবাধ উন্মৃক্ত থাকার উক্ত ধর্মাচার্ম্যগণ অনারাদে বৈক্ষব-সমাজে স্থানলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাধারণের নিকটও বিশেষ গৌরব ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। কিছু সেই গ্রাদ্ধণ কুলোভুত বৌদ্ধ ধর্মাচার্য্যগণের মধ্যে বাঁহাকের এরপে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভের স্থযোগ ঘটিল না, পরিশেষে এরপ খার অধঃপতন ঘটে বে, তাঁহাদিগকে অবশেষে ডোম জাতির সহিত মিলিতে বাধ্য হইতে হয়। তাঁহাদের বংশগরগণই একণে কেহ কেহ "ডোম-পণ্ডিত" নামে পরিচিত। কথিত আছে, ব্যালদেন এই ডোমপণ্ডিতের অর্থাৎ বৌদ্ধাচার্য্যের কলা বিবাহ করিয়া বৈদিক সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। ইহারা অভাপি ব্রাহ্মণের ন্তায় দশাহাশীচ পালন করিয়া খাকে। এই পণ্ডিত্গণের গৃহে যে দকল আদি ধর্ম কুলগ্রন্থ রক্ষিত ছিল, অযুদ্ধে তাহার অধিকাংশই বিশুপ্ত হইরাছে।

আবার মুগলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে জানা যার, বে খুষ্টীয় ১০ম, শতালে ব্রাহ্মণা-প্রভাবের পুনরভাদেরর সহিত ভারতীয় বৈশুকুদকে শৃদ্র জাতিতে পাতিত করিবার জন্ম ঘোরতর বড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তথন বৈশু-বৃত্তিক বহু সন্ত্রাম্ভ জাতি বৌদ্ধ পালরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্থবর্ণ বিশিক্ষাতি প্রধান। বৌদ্ধ-সংশ্রম্ম হেতুই সেনরাজগণের সময়ে উাহাদের অধিকারভুক্ত গৌড়বঙ্গ মধ্যে স্থবর্ণ-বিশিক জাতির সামাজিক অধংগতন ঘটে। বৌদ্ধানার হেতু সন্দোগ জাতিও এদেশে হিন্দু-সমাজে অভিশন্ন ঘণিত হইয়াছিলেন। এই জাতি ইদানীস্তন কালেও মহাযান-মতাবলদ্বী শৃন্তবাদী বৌদ্ধাদিগের মত কতকটা প্রজ্বজ্ঞাবে স্থীকার করিয়া আদিতেছেন। তাহাদের কুলগ্রন্থ হইতে তাহার যথেই প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল সন্দোগে বণিয়া নহে—তিলি, তাল্খনী, গ্রমণিক, তন্ত্রবায় জাতির কুলগ্রন্থের উপক্রমেও শৃন্য মূর্ভি সন্ধর্মের নিরঞ্জনের স্থবের পরিচর পাওয়া যায়।

পশ্চিমোন্তর বাদে যথন বৌদ্ধপ্রভাব অব্যাহত, সেই সময়ে পূর্ববাদে ধীরে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যানর হইতেছিল। মহারাজ হরিবর্মানেবের রাজত কালে গৌড়োৎকলে বৈষ্ণব ধর্মের ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যথেষ্ট অভ্যানর হইয়াছিল। প্রশিদ্ধ বাচম্পতি মিশ্র, সামবেদীয়-পদ্ধতিকার ভবদেব ভট্ট প্রভৃতি সাতজন পণ্ডিত ইহাঁর স্বাক্ষসভা অলম্বত করিয়া ছিলেন। ভূবনেখরের জীমনন্ত বাহুদেবের মন্দিরে এই ভবদেব ভট্টের প্রশাস্তি-মূল্ক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টীয় > • १२ অন্দে মহারাজ বিজন্তমন স্বপুত্র শুমনবর্মা সহ গৌড়রাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই বিজন্তমনই বিতীর আদিশ্ব নামে খ্যাত। ইনি রাচে ও গৌড়বঙ্গে বৈনিকাচার প্রবর্তনের জন্ত বিশেষ যক্তবান হইগাছিলেন। তাঁহার সময়ে রাচ্-বঙ্গে অনেক বৈদিক বৈষ্ণব ও বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রভাবে যে সকল বিজ্ঞাতিবর্গ সাবিত্রী-পরিত্রন্ত ইইগাছিলেন, বিজন্তমনের গৌড়াধিকারের সঙ্গে নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেন্তায় অনেকে জাবার সাবিত্রী দীক্ষার দীক্ষিত হইগা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন। বৈদিক সান্ত পঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণের চেন্তাতেও অনেক বৌদ্ধ বিজ্ঞাতিবর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইগা বৈষ্ণব সমাজের অঙ্গপৃষ্টি করেন।

বিজয়দেনের পুত্র মহারাজ বল্লাগদেন ১১১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাদনে আরোহণ করেন। তিনি বৈদিক অপেক্ষা তান্ত্রিক ধর্মের বিশেষ পক্ষপাতী ও অমুরক্ত হইয়া উঠেন। স্থতরাং বল্লাল স্থায় মহাত্রবর্তা ব্যক্তিগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া উচ্চ সম্মান স্ট্রক ক্লাবিনি প্রবর্তন করেন। তান্ত্র দিবা, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ আচার লক্ষ্য করিয়া মহার জ বল্লালদেন মুখ্য কুলীন, গৌণকুলীন, ও প্রোত্রীয় বা সৌলেক এই ত্রিবিধ কুলনিয়ম বিনিবদ্ধ করেন। যাহারা বল্লালের এই তান্ত্রিক রাঞ্জবিধি স্বীকার করেন নাই, উহোরা ব্যালের গনাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন শ্রেণীতে গণ্য হইলেন।

বল্লালের পুত্র মহারাজ বক্ষ্ণদেন তান্ত্রিক কুলাচার থারা সমাজের হারী মথকা, সম্ভাবনা নাই জানিরা পিতামহ বিজয়দেনের ক্রায় বৈদিক আচার প্রচারের পক্ষপাতী হন। হলাবুদ, পশুপতে, কেশব প্রভৃতি তাঁহার সভাস্থ বৈদিক পণ্ডিত-গণ কর্তৃক তংকালে বৈদিক আচার-প্রবর্তনের উপযোগী বহুগ্রন্থ রচিত হইরাছিল। পণ্ডিত হলাবুদ তদানীস্তন সমাজ-সংস্থারের নিমিত্ত "মহন্ত-স্কুক্ত" নামে একশানি মহাতন্ত্র রচনা করেন। মহারাজ লক্ষণদেন তান্ত্রিক ও বৈদিক সমাজের সমন্ত্র ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা মহন্ত-স্কুক্ত পাঠে অবগত হওয়া যার। ক্ষ্মণ

সেন বৈদিক বৈশ্বব-ধর্মের প্রতি বিশেষতঃ শ্রীরাধাককের দীলা-ধর্মের প্রতি যে বিশেষ আহাবান্ ছিলেন, তাহা সহজেই অহ্নমিত হয়। কারণ, ইহাঁরই রাজসভা অলক্ষ্ত করিয়া হপ্রসিত্ত বৈশ্বব-কবি (১১০০ খৃটাকে) শ্রীজন্মদেব গোলামী শ্রীব্রজনীতি কাবা "শ্রীগীতগোবিন্দ" রচনা করেন। পুর্ব্বোক্ত হলায়ুধ কৃত "মংশ্র-স্থাক্তর" অনেক বচন মার্ত্তভ্রীচাধ্য রঘুনন্দন তাহার "ভিনিত্রানি" ম্বিতাছে প্রামাণিক রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব স্বাকার করিতে হইবে, ভান্তিক-সমাজ সংস্থাবের জন্ম লক্ষণ্ডানন মংশ্র-স্থাক্ত রহিয়াছিলেন, আলক গোড়বঙ্গের হিন্দুসমাজে প্রায় সেই ব্যক্তাই প্রচলিত রহিয়াছে।

তাহার পর মহারাজ লক্ষণ সেনের পৌত্র দনৌজা মাধব চন্দ্রছীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া লক্ষণ দেন বাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সংসাধন করিয়াছিলেন। তিনি সকল কুলপাণ্ডভদিগকে আহ্বান করিয়া সন্ধানিত করিয়া সমগ্র বলজ সমাজের সমাজপতি হইলছিলেন। এই সময় হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরম্পর বিবাহ-প্রথা নিবাবিত হইতে পাকে এবং অতঃপর গৌড্বালে মুদলমান-অধিকার বিভারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের বিভিন্ন জাতীয় হিন্দুসমাজের অবস্থা-বিপর্যায় পটিবার স্ত্রপাত হয়;

মনস্তর গৃষ্টীর ১৪শ, শতাব্দের শেষ ভাগে রাজা গণেশের অনিকার কাল পর্য্যন্ত ভারিকতার বঙ্গণেশ আবার প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রোভাব ব্রাস পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময়কার অবস্থা শ্রীচৈতস্তভাগবত-প্রশোলা শ্রীরন্দাবন দাস বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তালিক-প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মের গৌরব-ব্রাস ইইবার উপক্রমেই শ্রীমাধবেক্রপুরী-প্রমুখ বৈফবাচার্য্যগণ বন্ধের প্রামে প্রামে ভক্তি-ধন্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।



# অফ্রম উল্লাস।

---:0:----

#### চতুঃ সম্প্রদায়।

সাম্প্রদায়িক ভাব বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচণিত আছে। স্থপ্রাচীন বৈদিক কাল্ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় পর্যাস্ত—শুধু তাহাই নহে, আজ পর্যাস্ত এই বৈশ্বব সম্প্রদায়ের ধারা অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। তাই, ভক্তমাল-প্রস্থদার লিখিয়াছেন—

' সম্প্রদা সম্বত্ত পূর্ব্বাপর যে প্রাদিক।
যোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধু শাস্ত্রে সিক্ক॥
শ্রুতি-প্রবর্ত্তক ভাগবত-প্রবর্ত্তক।
বাত-প্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক॥
ইত্যাদি করিয়া সক্ষমতের সম্প্রদা।
সর্বত্ত প্রকট হয় স্ক স্থাদিকপ্রদা॥
শ্রীধর গোস্বামী ভাগবতের চীকার।
সম্প্রদায়-অত্রোধ করিয়া নিধয়॥'' ১৮শ, মালা।

শ্রীধরস্বামী শ্রীভাগবতের ১ম, অধ্যায়ের ১ম, শ্লোকের টীকার **উপক্র** মণিকার লিখিরাছেন-

> " সম্প্রদারামুরোদেন পৌর্ব্বাগর্যামুসারতঃ। ব্রীভাগরতভারার্থনীপিকেয়ং প্রতন্ততে॥"

শ্রমন কি-

" শ্রীণান্ মধ্বাচাধ্য স্বাধী ভাষ্যে স্থানে স্থানে। সম্প্রদায় অন্থ্রোর করিয়া বাধানে॥ অন্ত পরে কা কথা যে ব্রাহ্মণ-ভোজন। সম্প্রদায়ী বিজ্ঞে করাইব যে বিধান॥" :৮শ, মালা। অতএব এই সম্প্রদায়-অমুরোধেই উক্ত হইন্নাছে—

" সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রান্তে নিফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈ নি সিন্ধান্তি কোটিকল্লশতৈরপি॥"

(পাল্লে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদ পঞ্চরাত্রে)।

সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র সকল ফলপায়ী হয় মা। এমন কি বহু সাধনা হ'রা শতকোটীকল্লকালেও সেই সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

এই কারণেই বর্ত্তমান কলিকালে চারিটী সম্প্রদার স্বীকৃত হইয়াছে।
কলিতে যে চারিটা মূল বৈষ্ণব সম্প্রদার প্রারতি হইবে, এ কথা গৌতমীয় তন্ত্র
পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন—

'' অতঃ কলৌ ভবিশ্বন্তি চম্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।

শ্ৰীব্ৰহ্ম কৃত্ৰ সনকা বৈঞ্চবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥'

অতএব কলিতে চারিটা সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইবে। আ, ব্রহ্ম, রুদ্র ও

ননক এই চতু:সম্প্রদায়ী বৈষণৰ ক্ষিতিতল প্রিত্ত

ক্রিবেন। আমিৎ শ্বরাচার্যোর সময়ে যে সক্ষ

বৈষণ্য-সম্প্রদায় বিভিন্নান ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইরাছে। কিন্তু ইদানীং ভাহার কোন সম্প্রদায়ই অবিকল দৃষ্ট হয় না। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে চারি সম্প্রদায় প্রবল হইরা উঠে। এই চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক যথাক্রমে রামামুক্ত, মধ্বাচার্যা, বিষ্ণু স্বামী ও নিম্বাদিন্তা। যথা—

'' রামারজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঞ্জু প্র

শ্রীবিকুপামিনং ক্লানেধাদিত্যং চতুঃসনঃ॥" প্রামেধ-রত্নবেলী।

অর্থাৎ শ্রীলক্ষী রামাত্মজকে, ব্রহ্মা মধবাচার্যাকে, ক্রন্ত্র\* বিষ্ণুপামীকে এবং চতুংসন অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ইহারা নিশ্বাদিত্যকে সনাতন বৈষ্ণব-সম্প্রদান্তের প্রবর্তকরূপে স্থাকার করেন।

श्रीमनार्गाम त्रामाश्रक्षत्र भाविकारित वह्नभूतं हरें। उ द नकन देकवार्गम

সনাতন বৈষ্ণব সম্প্রানায়কে জীবিত রাখিয়াছিলেন নিমে তাঁগালের নাম উল্লিখিত হইল।—

মহাযোগী স্বামী, ভূষোগী, ষড়্যোগী, ভক্তিদার স্বামী, মধুর কবি, কুলণেশ্বর, যোগবাহন, ভক্তাক্ত্র্রেণ্-স্বামী, রামমিশ্র, শঠকোপ, পুগুরীকাক্ষ, নাথমূনি, মুনিত্রাম্বামী, বকুলাভবণ, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি। এই সকল বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাচীন বেনা কোন্ বৈষ্ণব-দম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অতীব ছরহ। উল্লিখত মহাম্বাদিগের মধ্যে মধুর কবি, কুলশেশ্বর, নাথমূনি, বকুলাভবণ, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার মধ্যে অনেক গ্রন্থ এখনও বিশ্বমান আছে। বলা বংহল্য, এই সকল বৈষ্ণব-পঞ্জিত যথাক্রমে পরে পরে পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন। উক্ত মহাম্বাগণের মধ্যে শঠকোপই (কেহ কেহ শতগোপ বলেন) প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রচারক ও রামাত্মজাচার্য্যের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। যামুনাচার্য্যের গ্রন্থকল যেমন রামান্থ সাচার্য্যকে দার্শনিক সংশো সাহায্য করিয়াছিল, শঠকোপের গ্রন্থাবলীও সেইরূপ যুক্তি ও ভক্তিভক্তের পথ-প্রাশ্বক হইয়াছিল। পল্লবরাজবংশের শাসন সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবগণের যথেই প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব আলোয়ারগণ এই স্বয়ের যথেই

আচার্য্য শঠকোপ বা শতগোপ। খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শঠ-কোপের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শঠকোপ কুরুকই নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। কুরুকই

সহর তিনেভেলীর নিকটবর্তী এবং তাত্রপর্ণী নদীতটে অবস্থিত। শঠকোপ তামিল ভাষার বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়। গিরাছেন। নিম্নশ্রেণীর শূল বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি ভগবন্ধজিত-প্রভাবে ও অসাম ক্য প্রতিভাবলে নানা শালে ব্যংপর হইয়া উচ্চ-বর্ণাভিমানিগণের মধ্যেও বৈঞ্চব-দক্ষ প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাদৃশ ক্রতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় এর মধ্যে লিখিয়া-ছিলেন—" এমন এক মহাপুরুষ স্থাবিভূতি হইবেন, যিনে সমুবার মানবকে বৈষ্ণব

মতে দীক্ষিত করিয়া শ্রীভগৰচ্চরণারবিন্দে উপনীত করিবেন।" শঠকোপের এই ভবিস্তবাধী শ্রীমনাচার্য্য রানাফুজ হইতেই সফল হইমাছিল। আলোয়ারগণ ও বৈষ্ণৰ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তামিল ভাষার ইংারা ক্লম্ম-চিরত সম্বন্ধ এবং বিষ্ণুর অব ভার সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ ভিনিয়া গিয়াছেন। এতম্বাতীত এ সময় বৈষ্ণুব-ধর্ম-সম্বনীয় অনেক গান তামিল ভাষায় রচিত হয়।

এই মহান্নার পরবন্তী কালে আর একজন অতি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যের জভানর হইরাছিল। ইঁহার নাম শ্রীরন্ধনাথাচার্যা; সাধারণতঃ ইনি নাথমুনি নামে আভিহিত। খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিচিন-देवस्ववाहांगा नाथमूनि । পর্টার নিকটবর্ত্তী শ্রীরঙ্গম্ সহরে এই সংগণ্ডিত সাধু পুরুষ ৰাস করিতেন। ইহার জন্মস্থান বীরনারায়ণপুর — মান্ত্রাজ প্রদেশের চিদার ভালুকের অন্তর্গত বত্তমান মল্লরগুড়ি—প্রাচীন সমলে বীরনগর নামে অভিছিত। হইত। খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে এই সকল অঞ্চলে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র সম্প্রদারের বৈষ্ণবগণ আগমন করিয়া স্বীয় ধর্মসভ প্রভার করিতেছিলেন। স্থতরাং নাথমূনি যে পাঞ্চরাত্র কি ভাগবত-সম্প্রদারের লোক ছিলেন, ভাহাতে সন্দেহ নাই। নাথমূনি বীরনারায়ণপুরের বিষ্ণুমান্দরে বাস কারতেন। কোন সময়ে তিনি শঠকোণ-রচিত বিষ্ণু-ভোত শ্রবণ করিয়া শতীব বিষুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমত: দশটা মাত্র স্থোত্র শুনিয়া এমন বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, যে শঠকোপের রচিত এইরুণ আরও স্তোত্র আছে কি না তাহার অনুগন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার দীর্ঘকাল চেষ্টার ফলে শঠকোপ-রচিত স্কুল্র সহল্র কবিতা সংগৃহীত হয়। শ্রীরঙ্গমে শ্রীমুর্তির সমকে এই সকল স্তোত্তে স্পার্ত্তি করিবার প্রথা প্রাবৃত্তি করেন। অভাপি এই স্তোত্ত-পাঠ-নির্ম দাকিণাতোর গ্রাচীন িফুমান্দর সমূহে প্রচণিত হহিয়াছে। শঠকোপ অগৌকিক প্রতিভাবলে বদের নিগৃঢ় অর্থ দ্রাবিড় ভাষার গ্রন্থিত করিয়া ' দ্রাণিড় বেদ " প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা একথানি প্রাচীন বৈষ্ণব-দর্শন। এই গ্রন্থের উপর ভি.ত স্থাপন করিছাই শ্রীরামাত্মণাচার্যোর

বিশিষ্টাছৈতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। মহাত্মা নাথমূনিও "স্থায়তত্ব" এবং "যোগরহন্ত" নামে এইখানি গ্রন্থ গ্রচনা করেন। কিন্তু হংবের বিষয়, একণে এই প্রস্থন্ধ প্রচালিত নাই। "স্থায়সিদ্ধাঞ্জন" গ্রন্থে এবং শ্রীভায়ে স্থায়তন্ত্বের আনেক বচন উদ্ধাত হইয়াছে। "স্থায়সিদ্ধাঞ্জন" গ্রন্থের প্রণেতার নাম বেছটনাথ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় বহল বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীর ১২৭০ হইতে ১৩৭০ অবল প্রায়ন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। নাথমূনির বচিত "স্থায়ন্তব্ধ" বৈষ্ণব-ধর্মের দলন শাল্র বিশেষ। শ্রীরামান্তক্ষ এই গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াভিলেন। রামান্তজ-প্রবর্তিত বিশিষ্ট-অব্বৈতবাদের বহল তর্কযুক্তি সম্বন্ধে নাথমূনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। নাথমূনির পুত্রের নাম, ঈশ্বরমূনি, ঈশ্বর মূনির পুত্রের নাম স্থাসিদ্ধ বাম্নাচার্য্য। কথিত আছে, নাথমূনি যথন পুত্র ও পুত্রবধ্ব লাইয়া শ্রীক্ষক্তের জন্মন্থনী মথুরা নগরী দর্শনে গমন করেন, সেই সময়ে যমুনাতটে তাহার পোত্র জন্মন্থনী মথুরা নগরী দর্শনে গমন করেন, সেই সময়ে যমুনাতটে তাহার পোত্র জন্মন্থনী পাণ্ডিতা-প্রতিভার সমগ্র দান্ধিশাত্যে বৈষ্ণবিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রী-সম্প্রদারের প্রবর্ত্তক শ্রীরামান্তলাচার্য্য এই মহাত্মারই শিল্প।

শ্রীযামুনাচার্যা ও গৌভনীয় বৈষ্ণব ধর্ম। স্থাবিধাতি পৃত্রীকাকাচার্যাের ছাত্র রাম্মিশ্রের নিকট যামুনাচার্যা অষ্টম বর্ষ বংসে উপনরনের পর বেদ-শিকা লাভ করেন। ইহার অসাধারণ সাবকতা-

শক্তি ও অপৌকিক প্রতিভার পঠদশতেই ইনি শিক্ষক ও সতীর্থগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাভাগ্য-ভট্ট উপাধিবিশেষ্ট একজন পণ্ডিতের নিকটও যামুন শাস্ত্রাধ্যরন করেন। ইহার স্তার স্পণ্ডিত কখনও কাহারও নিকট অর্থপ্রার্থী হরেন গাই। তিনি দরিদ্রতার মধ্যেও ধর্মভাব ও আয়গৌরব অকুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখিয়া চোল-রাজার সভাপণ্ডিত অক্ষি-আলোয়ান তাঁহাকে রাজসভার পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। কোন কারণ ক্লাভং রাজ-সভাপণ্ডিতের সৃষ্টিত বামুনাচার্য্যের শিক্ষকের মনোমানিক্ত উপস্থিত

ইইলে, দভাপণ্ডিত সেই মহাভাষ্য-ভট্টকে বিচার-ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া তাঁছাকে শ্বপ্রত করিবার মনস্থ করিগেন। বথাসময়ে রাজগুরকার হইতে ভট্রন্ধীকে লইয়া ষাইবার জন্ম লোক আসিয়া উপস্থিত হুইল। যামুনাচার্যা বিচার-আহ্বানের জন্ম প্রস্তুত হইলেন। তিনি বলিলেন —'' রাজপণ্ডিত। আমার অধ্যাপকের সহিত বিচার করিবার পূর্বের অথ্যে আমার সহিত বিচার ককন।'' কার্যাতঃ তাহাই স্থির হইল। যামনাচার্য্য যথাসময়ে বিচার করিতে গেলেন। বিচারে সভাপণ্ডিত সম্পূর্ণরূপে পরাত্ত হইলেন। চোলগাজ এই তরুণ যুবকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভাষ বিমুগ্ধ হইয়া প্রভূত ভূ-সম্পত্তি দান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সদ্গুরুর কুপার দিবাজ্ঞান লাভ করিয়া যামুনাচ। গ্য সন্ন্যাদ-আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি দিন-যামিনী শ্রীভগবানের অনস্ত মাধুর্যোর স্থধান্বাদ করিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হুইতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি শ্রীরশ্বস্তানে অবস্থান করিয়া অধিকাংশ সময় শ্রীভগবচ্চিন্তার অতিবাহিত করিতেন, অবশিষ্ট সময় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়া গ্রন্থাদি বিধিতেন। ভক্তির ব্যাথাায় যামুনাচার্য্য যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজেই তাহা সমাদৃত। বিশিষ্টাবৈতবাদ ও বৈষ্ণব দর্ম সম্বন্ধে তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত সংগ্রাপন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ রামাত্রক সেই সকল অভিমত গ্রহণ করিয়া বেদাস্ত-ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। যামনাচার্যা মায়াবাদ নিরাক্ত করিয়াছেন, যামুনাচার্য্যের অভিনত। শ্রীভগবানের চিদ্বিগ্রহত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন,

ভক্তিকে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, নির্কিশেরবাদের থওন করিয়াছেন, ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র মতের পোষকতা করিয়াছেন। যদিও তিনি বিশিষ্টাবৈতবাদী বৈফাবাচার্যা ছিলেন, তথা।প তাঁহার উপাসনায় প্রেমন্ডক্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত। এই জ্মাই গৌড়ীয় বৈফাবাচার্যাগণ যামুনাচার্যাের গ্রন্থে স্বীর স্প্রদায়ের পোষক অনেক শান্ত-যুক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থ হানে স্থানে প্রমাণাদিও মুক্তভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐচিরিতাম্তকার

শ্রীপাদ রুষ্ণদাস কবিরাক মহোদর শ্রীথামুনাচার্য্যবিরচিত স্থোত্ররত্বের প্রোক উদ্ধৃত করিরা ইহার কবি চার্কিত সিংহরুত ভাষাধৃত প্রোক্ত উদ্ধৃত করিরাছেন। কলতঃ শ্রীচরিতামৃতে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৃতে ও ষট্ সন্দর্ভে ধামুনাচার্য্যের বছ স্থোত্র উদ্ধৃত হুইরাছে। স্থোত্ররত্ব ব্যুতীত তিনি আরও করেকথানি গ্রন্থ রচনা করিরা গিরাছেন। তদ্বথা—১। আগমপ্রামাণাম্, ২। পুরুষ-নির্ণর, ৩। ত্রিসিদ্ধি—আত্মসিদ্ধি, সংবিৎসিদ্ধি ও ঈশ্বরসিদ্ধি। ৪। গীতার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি। বিশিষ্টা-ছৈত-ভাষ্যের প্রণেতা শ্রী-সম্প্রদারের প্রবর্ত্তক শ্রীরামামুদ্ধাচার্য্য এই শ্রীযামুনাচার্যেরই শিষ্য।

বর্তমান কালে বৈষ্ণবদিগের যে চারিটী প্রধান সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই চারি সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে গেলে, চারিথানি স্বরহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎকর্ষ-প্রদর্শনই এই প্রস্থেবর চারি সম্প্রদায়। প্রত্যাং উক্ত চারি-সম্প্রদায়ের বিবরণ এন্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

#### ১ম, জী-সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদারের আচার্য্য শ্রীরামান্ত্রন্ধ সামী। ইনি খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ৯৩৮ শকে ( খু: ১০১৭ অব্দে ) # মান্তাঞ্জ প্রদেশে চেঙ্গলপং জেলার অন্তর্গত শ্রীপেরমূধ্রম্ গ্রামে হারীত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইংগর পিতান্থ নাম কেশবাচার্য্য, মাতার নাম কান্তিমতী দেবী। রামান্ত্রজ-সম্প্রদারী শ্রীজনন্তাচার্য্য রুড " প্রপন্নাযুত্ত" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

" শাগিবাহন শকান্দানাং তত্রাষ্টবিংশহতরে।
গতে নবশতে শ্রীমান্ যতিরাজোহন্দানি কিতৌ॥" ১১৫ অ:।
রামাফুল কাঞ্চী-নগরস্থ শান্ধর সম্প্রদায়ী বৈদান্তিক পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ

<sup>\*</sup> শুভিকাল-ভর্ত্তের মতে ১০৪১ শকাব্দে শ্রীরামান্ত্রত্ব বর্ত্তমান ছিলেন।

স্বামীর নিকট অধায়ন করেন। এই সময়ে চোল রাজেরে ভৌতীর মণ্ডলের রাজার কল্পাকে ব্রহ্মরাক্ষন (ব্রহ্মদৈত্য) আশ্রয় করিলাছিল। কিচুতেই ইহার প্রতিকার না হওয়ায় গ্রাজা অবশ্বে ব্যাবপ্রকাশ স্বানীকে আহ্বান করিয়া কস্তাকে এই ভূতাবেশ হইতে মুক্ত করিতে অন্মুরোধ করেন। যাদব প্রকাশ শিষ্যাগণ সহ তথায় উপস্থিত হইলে ব্ৰহ্মবাক্ষম বিকট হাস্তথ্যনিতে দিগস্থ সুধ্রিত করিয়া ক্যার মধ দিয়া জাঁহাকে তিরস্কার বাকো বলিতে লাগিলেন—" ভোমার শাধ্য কি. যাদবপ্রকাশ ! আমাকে তাড়াইবে ? তুমি পুর্ন্ন জনে কি ছিলে জান ? তুমি পূর্ব্ব স্থা, গোধা ছিলে? একনা এক বৈষ্ণবের উল্লিষ্ট-প্রশাদান ভোজনের পুণ্য-ফলেই তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত বড় পণ্ডিত হইয়াছ। আর আমি কেন ভতযোনি প্রাপ্ত হইগ্নাড়ি শুনবে ?—একদা আমি সপ্তাক এক যজ্ঞ আরম্ভ করি, সেই যজ্ঞ ঋত্বিক ও আমার অনবধানতার অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের নিমিত্ত ক্রিয়াপণ্ড হওরার আমি ব্রহ্মরাক্ষদ হইয়াছি। এফণে তোমার শিদ্যগণের মধ্যে ভক্তবর রামান্ত্র যদি আমার মন্তকে চরণার্পণ কুরিয়া পাদোদক প্রদান করেন, তাহা হটলে আম এই রাজকল্পাকে ত্যাগ করিয়া ঘাইতে পারি।'' অভ্যপর রাজার বিনাত অনুরোধে রামানুজ রাজকন্তার মন্তকে চরণুম্পর্শ করিয়া পাদোদক প্রদান করিলেন। তথন বৈফবের প্ররত্তপর্শে ও পালোরক পান করিয়া ভ্রন্ধ-রাক্ষণের প্রেত্তর থণ্ডিত হইল, দিবাদেহ ধারণ করিয়া উদ্ধানে চলিয়া গেলেন। এইরপে রামান্ত্রের কুপায় রাজকন্তা সম্পূর্ণ হস্ত হইলেন। রাজা ও রাজমহিনী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া রামায়জের মতাবগদী হইলেন। আবার এক বৌদ্ধ রাজা বিলাল রাম্বের কভাকেও এইরূপ ব্রহ্মরাক্ষদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া রাজাকে বৈষ্ণবীমতে দীক্ষিত করেন। দেই অবধি বিলাপ রাম্ব বিষ্ণুবৰ্দ্ধন নামে বিখ্যাত **ब्हेटलन। ध**रे मगत्र वह तोक-धना विकास भग्ना बहन विकास । धर प्राप्त धर्म धर्म धर्म करतन। তৎকালে এই দক্ষিণ গণ্ডে শৈব ধর্ম্মেরই বিশেষ প্রান্তর্ভাব ছিল। তথন বৈষ্ণবৰ্গণ সম্প্ৰদায় ভুক্ত হইয়া বাস কৰিলেও ভাহাদেৰ বিশেষ কেহ নেতা ছিলেন না।

কাঞীপূর্ণ নামক এক বৈঞ্চৰ মহাত্মা হীন-বংশোদ্ভব হইলেও (শৃজ পিতার ওরদে শবরীর গর্ভে জন্ম ) স্বীর ভক্তি-প্রতিভাগ তদানীন্তন বৈঞ্ব-সমাজের বিশেষ সন্মানার্ছ ছিলেন। ইনি শ্রীধানুনাচার্গোর শিষ্য। ফলতঃ ক'রু;পূর্ণই তংপ্রদেশীয় সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের পরিচালক ও নেতৃহানীর ছিলেন। এই সময়েই শৈবংশ্বের প্রতিজন্দীরূপে উদার বৈক্রবর্ণ্ম খীরে ধীরে মন্তকোত্তলন করিতেছিল। বৈক্রব-ব্রাহ্মণগণ ও ভগারক্ত শূদ্রাদি নীচবর্ণকেও ব্রাহ্মণের তুল্য সন্মান প্রধান করিতে থাকায়, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি সাধারণের চিত্ত সহজেই আক্রন্ত ,হইয়া পডিল। শৈব-সম্প্রদায় বৈষ্ণবনের প্রতি বিষেধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবরাও শৈবদের নানা মতে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। রাযাত্মজ শ্রীপূর্ণাচার্যোর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহাত্রা শঠকোপ নিম্নশ্রের শৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অপুর্ব্ধ প্রতিভাবণে শ্রুভির সারাংশ মহন করিয়া যে " শঠারি-স্থত্র " নামে বৈঞ্চব-শিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করেন, সেহ " শঠারি-ত্র " অবলগন করিয়াই রাম'রজ জী-সম্প্রায় প্রবর্ত্তিত করেন। চার্নাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রান্তাতি বিকর্মাদিগণ দ্বারা বৈদিক বর্ম্মের যে বিলোপ সাধন হইতেছিল অতংপর ভিদণ্ডী বৈষ্ণবৰ্গণ দ্বারাই ভাষার উদ্ধার সাধন হইতে লাগিল। সহস্ৰ সহস্ৰ বেছি-শ্ৰমণ ও মাধাবাদী শৈব জীৱামালুজের কপার পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পুষ্টিবন্ধন করিতে লাগিলেন।

শ্রীর মাইজার্গ্য ধাদবশি রতে এক মন্দির প্রশিষ্ঠ। করিলা চবলরায় নামে এক শ্রীরেগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাবেরি হারস্থ শ্রীরেগর শ্রীর নাথ দেবের দেবার শেনজীবন অভিবাহিত কবেন। এই সময় এবং ইহার পরবর্ত্তী কালেও বিমানম হটতে কুমারিকা পর্যান্ত স্বান এই শ্রী-সম্প্রানান্তী বৈঞ্চবের প্রাবান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা পেশের ছগলী, হানড়া, ২৪-পরগণা, বন্ধনান, মেদিনীপুর, বারুড়া, বীরভুন প্রভৃতি জেলার এবং পুর্ববিষের বন্ধভানে বহু শ্রীসম্প্রানী বৈঞ্চব আাসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং এদেশবাদী বহু ব্যক্তিকে শিশ্র করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণায় শ্রী-সম্প্রানানী বৈঞ্চবদের একটা মঠ আছে।

শ্রী-সম্প্রদারী বৈশুবদের উপাস্থ—শ্রীগন্ধীনারারণ, শ্রীক্ষক্র বিশ্বী, শ্রীরাম-সীতা অথবা কেবল শ্রীনারারণ শ্রীরাম বা শ্রীগন্ধী, শ্রীদীতা প্রভৃতি শ্রীভগবানের অবতার বা তদীর শক্তি। শ্রী-সম্প্রদারী বৈশ্ববদিগের মধ্যে আচার-গত বিশেষ মত না থাকিলেও উপাস্থা দেবদেবী লইমা নানা মতভেদ আছে। এই সম্প্রদারের বৈশ্ববাদ গৃহী ও যতিভেদে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত। গৃহস্থরাও স্ব স্ব গৃহে শ্রীশালগ্রামশিলা বা শ্রীদেব-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথাবিধি অর্চনা করিয়া থাকেন। যতিগণের পার-লৌকিক কর্ম্ম "নারায়ণ-বলি" নামক স্মৃতি গ্রন্থের মতামুসারে নির্কাহিত হয়। আর গৃহস্থগণের "গরুড় পুরাণের "মতে ঔর্জদেহিক ক্রিয়া অমুষ্টিত হইমা থাকে। মৃত ব্যক্তিকে প্রেত্ত ভাবিয়া কোন কার্যা করা নিষিদ্ধ; দেবতা ভাবিয়া সমস্ত কার্য্য করিবে, ইহাই আচার্য্য রামান্থতের অঞ্পাদন।

" বৈষ্ণবং নারণীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুভ্ঞ তথা পান্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাধিকানি পুরাণানি বিজেরানি শুভানি বৈ ॥"
শীরামাত্জাচার্যোর ৫ থানি প্রান্ধ গ্রন্থ আছে। বধা—
" বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
শীভাগ্যকাপি গীতীরা ভাগ্যং চক্রে য**ীদরঃ** ॥"

এগুলিও সাম্প্রদায়িক প্রামাণিক গ্রন্থ। ইংার মধ্যে শ্রীভণ্ডিই সর্ব্যাপেকা বৃহৎ। জগবং-কলিত শাঙ্কর-ভাল্পে যাঁহারা হততৈতত হইরাছেন, জাঁহারা যেন বেদব্যাদের প্রিয়শিল্প মহর্ষি বৌধারন-কৃত বেদাস্তবৃত্তি ও সেই বৃত্তির অনুগত রামান্ত্রের বেদাস্ত গ্রন্থ আংলাচনা করেন। ভাহাতে ব্রহ্ম সবিশেষ কি নির্বিশেষ এবং নির্ব্যিশেষজ-বোধক প্রোত্ত ও স্মার্ত্তবাক্যেরই বা তাৎপর্য্য কি, তাহা বৃথিতে সুমুর্থ হইবেন।

রামামুজ বেদাস্ত-প্রের বে ভাষ্য করেন তাহার নাম শ্রীভাষ্য। রামামুজ
শ্রী অর্থাৎ লক্ষীর পারন্পরিক শিষ্য বলিয়া ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। শহরের করিড
অবৈতবাদ নিরস্ত করিয়া ইহাতে বিশিষ্টাহৈতবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিথিল
বিশ্বের মূলে, এক ধর্মা, স্বভাব বা শক্তি আছে, দেই শক্তি একাই কার্যা করে কি:
কোন শক্তিমান আছেন ? এই তত্ম লইয়াই নানা মতভেদ। কেই শক্তি ও
শক্তিমানে অভেদ, কেই ভেদ, কেই বা ভেদ-অভেদ হুই স্বীকার করেন। ভেদ
শক্তে বৈত, অভেদ শব্দে অবৈত। রামাহ্যুক্ত অপ্রাক্ত রূপগুণাদিযুক্ত এক বিশেষ
অবৈত তত্ম স্বীকার করেন, এক্সে ইহার মতকে বিশিষ্টাহৈতবাদ বলা যার।

এই রামায়ক ভাষ্যে প্রদক্ষতঃ আর্হ্ বা জৈননিগের মত থণ্ডিত হইরাছে। কৈনমতে পঞ্চ, সপ্ত ও নবতক্ষের উল্লেখ আছে। এই তত্ত্তেদ দর্শনে সহচ্ছেই সন্দেহ উপজাত হয়। জীবের পরিমাণ, মানবদেহের অফুরুপ এই আর্হত মতও থণ্ডিত হইয়াছে। ঘটাদি জড় বস্তর ভার জীব পরিমিত হইলে একদা নানা দেশে থাকা অসন্ভব হয় এবং হর্ম শাস্ত্র-কণিত জন্মান্তরীয় গল্প ও পিপীনিকাদি শরীরেই বা মানবদেহাসুরূপ জীব কিরূপে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে ?

জাবার রজ্তে সর্পত্রম যেরপ মিথাা, ব্রন্ধে এই জগং তদ্রপ মিথাা। ইহা অবিষ্ঠার কার্যা, ব্রন্ধজ্ঞান হইলে অবিষ্ঠার নিগুত্তি হয়, তখন জগং-প্রপঞ্চও নিগ্রত হয় ইত্যাদি শঙ্কর-মত্তও এই শ্রীভাতে থণ্ডিত হইয়াছে। শঙ্কর মতে অবিষ্ঠা— ভার পদার্থ, ইহা সংও নহে, অসংও নহে; স্থতরাং জ্ঞানের বিষ্যীভূত নহে। এই অবিছাসি কির নিনিত্ত বে শ্রুতি উকার করেন, তাহাতে ভাবরূপ অবিছাব সিদ্ধি হয় না, কারণ, শ্রুত্যক্ত 'অন্ত'শন্দে সাংগারিক অল-ফলজনক কন্ম এবং 'মায়া 'শন্দে বিচিত্র স্প্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ব্যাইয়া থাকে। মুক্তিতেও অবিছা সিদ্ধ হয় না; কারণ, ত্রন্ধ জ্ঞানস্থরূপ, তাহার আশ্রের অবিছা বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না, ইত্যাদি নানাবিধ বিচার শ্রীভান্যে আছে।

রামান্ত্রের মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন গদার্থ স্থীকৃত ২ইয়াছে।
চিং শক্ষে জীবাস্থা,—ইনি কর্মকলভোক্তা, নিত্য ও চেত্রন স্বরূপ এবং পরমাস্থার
নকাশে ভিন্নরূপে প্রতীত হন। ভগবং-আরাধনা ও তৎপদ-প্রাপ্তিই জীবের
স্বভাব। আচিং—প্রত্যেক-,গাচর বাবতীয় জড় পদার্থ—ইচা ত্রিবিধ, জন্মজলাদি ভোগবেস্ক, ভোজনপান।দি ভোগোপকরণ ও শরীর।দি ভোগায়তন; স্বার ঈশ্বর—
বিশ্বের কর্ত্তা, উপাদান ও নিধিশালীবের নির্যামক। যথা—

> " বাস্থানবঃ পরংব্রহ্ম কল্যাণগুণসংষ্তঃ। ভুবনানামুপাদানাং কর্তা জীব-নিয়ামকঃ॥"

> > সর্বাদর্শনান্তর্গত — রামামুজদর্শনম।

ভগণান্ বাহাদেব শীলাবশতঃ পঞ্চযুর্ত্তি পরিপ্রত করেন। ১ম, অচচা—
প্রতিমাদি, ২ব, বিভব—মংস্কুর্ম্বরামাদি অবতার, ৩য়, ব্যগ্র— বাহাদেব, বগরাম,
প্রস্তুত্ব ও অনিক্ষ, চতুর্যুত্ত ৪র্থ, কল্ম—সম্পূর্ণ বড়গুলশালী বাহাদেব নামক
পরব্রহ্ম ৫ম, সর্কানিয়স্তা অন্তর্গানী। উপাদান ৫ প্রকার। অভিগ্যন (দেবমন্দির মার্জনাদি ও অনুগ্যন) উপাদান (গেলপুপাদি-পূজোপকরল-সংগ্রহ)
ইজ্যা (দেব-পূজা—পূজার বলি নিধিক) আব্যায়—(মন্ত্রন্সপ, বৈহাব-কৃত্ত শুবাদি
পাঠি ও নাম-সঞ্চীতিন শাস্ত্রভাগ ) মোগ (ব্যান-গারণা দেবভাত্সন্ধানের নাম
যোগ।

বড়গুণ।—বিরজ (রংলাগুণাভীব) বিমৃত্যু (মরণাভাব) বিশোক (শোকাভাব) বিজেঘিৎসা ( ফুংপিপাসাদির অভাব) সভাকাম ও সত্যক্ষর।

পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণই শ্রীরামান্ত্রজাচার্য্যের সময় শ্রী-সম্প্রদায়ী নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের প্রদানতঃ ত্ইটী শাখা। একটী আচারী, বিতীরটী রামানন্দী বা রামাণ। আচারী বৈষ্ণবরা সম্পূর্ণ রামান্তরাচার্য্যের মতের অমুকূল বলিয়া ইইাদিগকে মূল-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলা যায়। রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে কবীরপস্থী, রয়দানী, দেনপস্থী, খাকী, মলুকদানী, দাহপস্থী রামসনেহী প্রভৃতি বহু শাখা সম্প্রদায় হইয়াছে। এই সকল শাখা-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, বাদলায় অধিক না থাকায় উহাদের বিষয় বিশ্বন বর্ণিত হইলনা। বাঙ্গলার অধিকাশে প্রাচীন গৃহস্থ বৈষ্ণবের বাজপুরুষ এই আচারী ও রামাৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কারণ, শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবিদ্যের ঘারা অভান মাই। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় বিষ্ণবিদ্য উহাদের স্বায় বিন্ধবিদ্য উলারতা দেখাইতে পারেন নাই।

শিশ্য-পরপ্রাগত বৈক্ষবদিগের উপানি আচার্য্য ছিল ঐ আচার্য্য উপানি হইতেই "আচারী" উপানি হইরাছে। রামাৎ বৈক্ষবদিগকে যেমন "দাধারণী বৈক্ষব গ'বলে, এবং দেই দাধারণী-বৈক্ষবদিগের উপানি যেরপ "দাদ '', দেইরূপ ইহাঁদেরও উপানি আচারী। আচারী-সম্প্রদারে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। ইহাঁদের মধ্যে অনেবেই গৃহস্থ ধ্বং বংশ-পরম্পরায় রামামুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত ধর্মতে দীক্ষিত। শ্রীবৃদ্ধাবনের শ্রীরঙ্গজীবিগ্রহ রঙ্গাচার্য্য নামে এক আচারী ব্রাহ্মণের যত্তে প্রতিষ্ঠিত। এবং তদীয় সেবক লক্ষ্মীটাদ শেঠ কর্তৃক শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির নির্মিত। বাঙ্গলার মধ্যে চন্দ্রকোণা ও মুন্দিনার্যদে ইহাঁদের দেবালয় আছে। ইহাঁরা ক্ষানির বৈশ্ব প্রভৃতি নানা বর্ণকে শিশ্ব করেন, কিন্তু শারক্ত সদাচারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তর্গতি এই সম্প্রদারে ওক্ত হইতে পারেন না। পরম্পার সাক্ষাং হইলে শ্রী-বৈষ্কবিরা "দানোহম্মি বা দানোহহং" বালয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন। রামামুক্ত-সম্প্রদারে ওক্ত-প্রণালী। যথা—

শ্রী—( লন্ধীনেরী ), বিষক্দেন্,—বেদব্যাদ—( ব্রহ্ম-স্ত্রকার ) বৌধারন—
( বিশিষ্টাকৈড মতে ব্রহ্মস্তরের ভাস্তকার ) গুহদেব—ভারুচি,—ব্রহ্মানন্দ—ক্রমিড়াচার্যা—শঠকোণ—বোগদেব—শ্রীনাথ—পুণুরীকাক্ষ—রামিশ্র — শ্রীপরাক্ষণ—
বাম্নাচার্যা—শ্রীক্রাক্রাক্রাক্রাভার্যা—দেবাচার্যা — হরিনন্দ —রাববানন্দ—
বামানন্দের আন্থ্যা শিস্তার মধ্যে ১২শটী, শিশ্র অতি প্রসিদ্ধ। যথা—আশানন্দ,
ক্রবীর, ররদাস, পীশা, স্বরানন্দ, স্থ্যানন্দ, ধর্মা, সেন, মহানন্দ, পর্মানন্দ, প্রিরানন্দ।
ইহারা ত্ব স্ব নামে পৃথক্ উপাদক-সম্প্রদার গঠন করিয়া গিরাছেন। ধর্ম-বিষরে
বামানন্দী সম্প্রদারের সহিত ইহাদের অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হর।

শ্রীরামায়গাচার্যা পাষও, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক, মান্নাবাদী প্রভৃতি অবৈদিকগণকে বৈষ্ণব মতে দীন্দিত করিয়া বৈদিক বৈষ্ণব-বিপ্রন্থে উন্নীত করিয়াছিলেন।

" পাষণ্ড-বৌদ্ধ চার্জাক মান্নাবাত্মাত্মবৈদিকাঃ। সর্ব্ধে যতীক্রমান্ত্রিত্য বভূব বৈদিকোন্তমাঃ॥" প্রপন্নামৃত।

#### " ব্লামানন্দী বা ব্লামাৎ।"

রামাত্মক-প্রবর্ত্তি জ্ঞী-সম্প্রদায়িদের কঠোর নির্মাবণী হইতে শিগুদিগকে মুক্ত করাই রামানন্দর প্রধান উদ্দেশ্ত । কথিত আছে—রামানন্দ নানা দেশ-অনপে করিয়া মঠে প্রভাগত হইলে তাঁহার সভীর্থগণ ও গুরু রাঘ্যানন্দ,—" দেশ-অনপে ভোজন-ক্রিয়া-গোপন সম্বন্ধে নিরম যথায়থ প্রতিপাণিত হর নাই" বলিয়া রামানন্দকে পতিত জ্ঞানে পূথক ভোজন করিতে আজ্ঞা দেন। রামানন্দ ইহাতে অপুমানিত হইরা তাঁহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাম-প্রসিদ্ধ রামানন্দী বা "রামাহ" সম্প্রদার-গঠন করেন। খঃ ১৩শ, শতান্দির শেষভাগে রামানন্দ প্ররাণ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম পুণাসদন (কাণ্যকুন্ধীর ব্রাহ্মণ) মাতার নাম স্থানা। জ্ঞীরাম্বনীত।ইইাদের প্রধান উপাত্ত দেবতা। তুল্মী, শালগ্রাম, বিকুর অভ্যান্ত অবতার

ম্র্ডিরও পূজা করেন। রামাৎ-বৈঞ্চবদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। ভক্তমাত্রেই একজাতি। ইহারা বলেন—'' ভগবান্ যথন মংশু-কুর্মাদিরণে অবতীর্ণ ইইয়াছিলেন, তথন ভক্তদিগের নীচবংশে আবির্ভাব অসন্তব নহে। রামানলের সম্প্রদায়-ভাঠ, কবীর-পছীর শিয়াফ্রশিয় দাছ (দাছ-পছী প্রবর্ত্তক) ধুরুরি ছিলেন। বঙ্গদেশে এই সকল রামাং বৈশ্ববের শাখা-সম্প্রদায়ী একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলের অধিকাংশ প্রাচীন গৃহস্থ বৈশ্বব আচারী ও মূল রামাইত সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। পরে শ্রীমনাহাপ্রভুর সময় হইতে কৌলিক মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত মত গ্রহণ করায় এবং গৌড়বঙ্গে বাস নিবন্ধন ভিন্ন শ্রম্বক শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত মত গ্রহণ করায় এবং গৌড়বঙ্গে বাস নিবন্ধন ভিন্ন শ্রম্বক শিয়ত্ব স্বীকার করায় তাহারা একণে গৌড়াঞ্চ-ক্রম-বৈশ্বব বা বৈদিক-বৈশ্বব নামে অভিহিত হইয়াছেন। শুনা যায়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, বৈশ্ববাটী প্রভৃতি স্থানের গৃহস্থ রামাৎ বৈশ্ববদের মধ্যে অনেকে রাত্রিতে ভিক্ষা করেন। তাহারা বলেন—'' দিবসে সঞ্জারত নাম-জপ-পূজাদি অর্চনাম্ন ব্যস্ত-থাকা করেবা, স্বত্রাং দিবসে ভিক্ষা নিবিদ্ধ। অবশ্ব ইছা প্রশংগার কথা।

ভক্তমাণ গ্রন্থে রামানন্দী বৈঞ্চব-চরিত্রের অন্তুত অন্তুত ঘটনা বির্ত্ত ইইরাছে। অনেকে বলেন, ভক্তমাণ-প্রণেতা নাভান্ধী, স্থরদাস, তুলসীদাস, কবি জন্মদেব, ইহারাও রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

### ২র, ব্রহ্ম-সম্প্রদার।

তই সম্প্রদারের প্রবর্তক আচার্য্য — শ্রীমধনাচার্য্য। দর্শনমত — বৈত।
নিষ্ঠা — কীর্ত্তন ৷ এই সম্প্রায় অতি প্রাচীন ৷ খুষ্টীয় একাদশ শতাকীর শেষভাগে মধনাচার্য্য প্রায়ভূতি হইরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন । উপাশ্ত — পূর্ণত্রদ্ধ
শ্রীকৃষ্ণ ; বর্তমান উপাসনা — শ্রীশ্রীরাধারক যুগলমূর্ত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদার
এই সম্প্রবারেই অনুপ্রবিষ্ট ৷ এই মধনাচার্য্য সম্প্রদারের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব
সম্প্রদারের সম্বন্ধ বিচার পরে উল্লিখিত হইবে । ম্বিশাপথের ভূলব দেশের অন্তর্গত

नाननानिनी नमीजीरत उष्रुनहक धारम जाविष् बान्नन वरतन मध्वाठार्यः वस्त्रधरन করেন। ইতার গৃহস্থাশ্রমের নাম বাহুদেব। সনক-কুলোংপর আচার্য্য অচ্যত-व्यक्तित निक्रे महाकि श्रद्धांत अब हैश्व नाम " पानमञीर्थ" इत । हैनि অনুবেশুর মঠে অবস্থান করিয়া বিদ্ধা অভ্যাদ করেন। সাধারণতঃ ইনি মধ্বাচার্য্য নামে আখাত। তিনি ব্রহ্মহত্তের যে ভাল রচনা করেন, উহার নাম মাধ্ব-ভাল বা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন। এই দর্শন বৈতবাদপর। এই মতে জীব স্কা ও ঈশ্বর-দেবক। বেদ অপৌরুবের দিছার্থবাধক ও স্বতঃপ্রমাণ। প্রতাক্ষ, অমুমান ও শব্দ এই ভিন প্রমাণ। এই মতে জগৎ সূতা। এ বিষয়ে রামানুজ ও মধ্ব এক মতাবল্ধী। মধ্ব বলেন-রামাত্রজ ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকর করিয়া শঙ্ক-মতের পোষকতাই করিয়াছেন। ু ইনি " তত্ত্বমসি " শ্রুতিছে " তত্ত্ব তং " অর্থাৎ ভাঁহার ভূমি ( ভেন্ত ভেদক—দেবা দেবক সহদ্ধে ষষ্ঠীতৎ পুক্র সমাস )—ভৎ-পদে क्रेश्वत, घः भान कीर,-क्रेश्वत मारा, कीर मार्क-धहेन्नभ कीर्वश्वत्वत एक প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই মতে তত্ত্ব ২টী; স্বতম্ব— ঈশ্বর এবং অস্বতম্ব জীব-জ্বরাধীন। এই মতে উপাসনা ত্রিবিধ। অবে বিষ্ণুচক্রাদি অস্কন, নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর নামে সন্তানাদির নামকরণ, এবং ভৃতীয় ভজন। ভজন দশবিধ। ৰথা-

"ভদনং দশবিশং বাচা সভাং হিতং প্রিরং স্বাধ্যারং, কায়েন দানং পরিআদং পরিরক্ষণং মনগা দয়া প্রভা প্রহা চেতি। অতৈকৈকং নিম্পান্ত নারারণে সমর্পণং ভক্সং।" সর্কাদর্শনে —পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম।

অর্থাৎ বাচিক—সভাৰচন, হিতকথন, প্রিরভাষণ ও শান্তঃসুশীলন, কারিক—
লান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ; মানসিক—দয়া, শৃহা, শ্রন্ধা। ইহাঁরা দণ্ডীদের স্থার
বজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। ইহাঁথা বিবাহাদির পর দীর্ঘকাল সংসারে বাস
করিয়া শেষজীবনে সয়্যাস গ্রহণ করেন। দণ্ডকমগুলু ও গৈরিক ধারণ করেন।
ভিলক শ্রী-বৈষ্ণবদেরই মত, তবে বিশেষ এই বে, রামান্ত্রশীর বৈষ্ণবাণ ক্লই

উর্জপুতে র মধ্যে পীত বা রক্তবর্ণের রেখান্থন করেন, ইহারা নারায়ণ নিবেদিত দশ্ধ গন্ধুদ্বোর ভন্মধারা ঐ স্থলে একটা কৃষ্ণবর্ণের 'রেখা অন্ধিত করিয়া শেষভাগে ছরিপ্রাময় এক বর্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

মধ্বাচার্য্য স্থব্রহ্মণ্য, উদীপি ও মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠে আশাল্যাম শিলা হাপন করেন, তদ্ভির উদীপিতে এক শ্রীক্ষা-বিগ্রহও স্থাপন করেন। প্রবাদ—ইহা আদি শ্রীক্ষা-বিগ্রহ কর্ত্ব হারকার প্রথম স্থাপিত হন। পরে মধ্বাচার্য্য ইহা এক বলিকের হরিচলন-পূর্ণ জলমগ্র নৌকা হইতে উত্তোলন করাইরা স্থাপিত করেন। এই শ্রীবিগ্রহ রাধিকা-বিহীন, মহুন পাশধারী শিশুক্ষাম্থি। আবার তুল্ব দেশের অন্তর্গত কাম্বর, গেজাওর, আজমার, ফলমার, ক্ষাপ্র, দিকর, সোদ ও পৃত্তি নামক হানে ৮টা মন্দির নির্দাণ করিরা রামণীতা, লক্ষাপীতা, কালীর্মর্দন, চতুর্ত্ ক কালীর্মর্দন, স্থবিতল, স্কর, নৃদিংহ বসন্ত-বিতল এই ৮ বিগ্রহ স্থাপন করেন। মধ্বাচার্যা—স্বত্তান্ত, ঝান গ্রন্থ রহনা করেন। রামান্ত্র-সম্প্রদারের স্থায় মধ্বাচার্যা-সম্প্রদার বহুল রূপে বিস্তৃত না হইবার প্রধান করেন, ইহারা ব্রহ্মণ ভিন্ন অন্ত বর্ণকে দীক্ষাগুরু হইবার অবিকাব প্রদান করিতে লক্ষ্টিত হন। ওবে দীক্ষাগুরুরা নিতান্ত অন্তাক্ষ কাতি ব্যতীত সকলকেই দীক্ষা ও উপদেশ লানে ক্রার্থ করিরা থাকেন।

" মধ্বদি থি লয় " প্রন্থে মধ্বা চার্যের অনেক বিবরণ পাওয়া বার। মধ্বাচার্যের " মারাবাদ-শত দ্ধনী-সংহিতা " দৈ তবাদিগণের অক্ষাক্ত অক্ষপ। ইহা অভি
বৃহল্ গ্রন্থ ও বিবিধ বিচারপূর্ণ। এজন্ত গৌড়দেশবাদী পূর্ণানন্দ আমী উহাকে
সংক্ষিপ্ত করিরা ১১৯ শ্লোকে "তন্ধ মুক্তাবদী বা মারাবাদ শত-দ্ধনী" নামে প্রচার
করেন। শন্ধরাচার্য্যের মারাবাদের উপর একশত দোষারোপ করার হেতৃ ইহার
নাম শতদ্ধনী।

ইহাঁদের দেবালয়ে বিকুমুর্জির সহিত শিব পার্বতী ও গণেশের মুর্জিও পুলিত

হইরা থাকেন, ইহাতে ব্ঝা বার শৈব ও বৈশ্ববের মধ্যে পরম্পর বিবাদ-ভঞ্জনার্থ মধ্বাচার্য্য বথেষ্ট যত্ন করিরাছিলেন। প্রথমে তিনি অনত্তেম্বর নামক শিব-মন্দিরে দীক্ষা গ্রহণ করিরা, শক্ষরাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত "তীর্থ" উপাধি গ্রহণ করেন। পরে বিষ্ণুন্দিরে শিবছর্গাদির পূজা প্রবর্তিত করেন, শৃস্বগিরি মঠের শৈব-মোহন্ত উড়ুপু-কৃষ্ণ নগরে (উদীপি নগরে) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে পূজা করিতে গমন করেন। কণতঃ শৈব-বৈষ্ণবে সন্তাব-সম্পাদন করাই মধ্বাচার্য্যের এক প্রধান উক্ষেশ্র ছিল। শ্রীমধ্বাচার্য্য কর্ত্তক হৈতাহৈত্বাদ যত অধিক প্রচারিত হউক না হউক, তদীর শিক্ষাম্পন্মি কর্ত্তক এই মত দক্ষিণাপথ ও ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে বহুলক্ষপে প্রচারিত হইরাছিল।

স্থান প্রতীর্থ উক্ত প্রাদেশের পাণ্ডারপুরের নিকটবর্তী মঙ্গলবেড়ে প্রাদেশ স্থান করেন। ইহার পিতার নাম রঘুনাণ রাও এবং মাতার নাম করিনী রাঈ। পত্নীর নাম ভীমা বাঈ। পত্নীর উগ্র স্বভাবে বিরক্ত হইমা তিনি প্রীষ্টার ঘাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্মান্য ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বেদান্ত স্বন্ধে "তব-প্রকাশিকা," ভার-দীপিকা প্রভৃতি বহুত্র বৈক্ষব-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর খৃষ্টার ১৩শ, শতাব্দের প্রারম্ভে শ্রীমদ্ বিকুপ্রীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগা। ইনি শ্রীমন্তাগবতের সার সন্ধলন-করিয়া (১৮ হাজারের মধ্যে ৪০৩ শত শ্লোক) " শ্রীবিষ্ণুভক্তি-রত্রাবানী" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রীধর স্বামীর মতে কতিপয় স্বকৃত শ্লোকও আছে। ইনি জয়ধর্মমুনির শিশ্ব। অবৈত প্রভ্রে সমসামরিক শ্রীহট্ট—লাউড় প্রামনিবাসী লাউড়িয়া ক্রফাদাস এই গ্রাম্থের প্রকান বিক্লামার কর্মাছেন। ইহার পূর্কবাস মিথিলা বা ত্রিহতের তরোনী গ্রামে; পূর্কনাম বিষ্ণুশর্মা। ত্রিহতের চলিত নাম তীরভ্কি, এই দেশবাসী বিনিয়া ইনি " হৈরভ্কে" নামেও পরিচিত।

রামাত্রক সম্প্রদায়ের স্থার সংবাচারী বৈঞ্চবদের শাধা-সম্প্রদার তত প্রচলিভ

দেখা যার না। ঐতিহত্ত মহাপ্রত্ এই মাধ্ব সম্প্রদারের অন্তর্কুক্ত। রামামুক্ত সম্প্রদারের যে সকীর্ণতা ছিল, তাহা পরবর্ত্তী কালে রামানন্দ কর্ত্ক বিদ্বিত হইরা এক সার্বাজনীন উদারতার উদ্ধাল ধর্মার্গ উদ্ধাসিত হইরা উঠে। মাধ্ব-সম্প্রদারের সকীর্ণতাও সেইরূপ ঐতিচ হতের সময়ে সক্রতাতাবে বিদ্বিত হর। শুকুত সম্বন্ধ যে বাধাবাধি নির্ম (Restriction) ছিল, তাহা প্রীমন্মহাপ্রভূ শিথিশ করিরা দিয়া মেত্ত-মন্ত্রে ঘোষণা করিলেন—

" কিবা ভাষী কিবা বিপ্র শুদ্র কেনে সর। যেই ক্ষণতত্ত্ববেভা সেই গুরু হয়॥" চৈঃ চঃ মধ্য।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বছ উর্দ্ধে ভাগবত ধর্ম অবস্থিত; ইহাতে আচগুল সকলেয়ই অধিকার আছে, এই বৈদিক বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচারের ফলে স্মার্গ্রগের সহিত বিবাদ-বিসন্ধাদ সংস্কৃত শ্রীমহাপ্রভুর মত ভাগতের সর্ব্বে ক্রেমে ক্রেমে প্রবাদ হইয়া উঠিয়াছে। ওয়ার্ড সাহেব বলেন, বাজলাদেশের এক-ভৃতীয়াংশেরও বেশী লোক এই বৈষ্ণব ধর্মাব ন্দী। তৈতক্রদেবের শিক্ষা হিন্দুর নিমন্তরে পর্যান্ত প্রবেশ লাভ করার > কোটী ৯০ লক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ > কোটী ৫০ লক্ষ শ্রীটেতক্র দেবের প্রচাতিত ধর্মা গ্রহণ করিয়াছে।

রামাইৎ সম্প্রদার যেরূপ মূলতঃ শ্রী-সম্প্রদারেরই অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ এই শ্রীচেতন্তনের প্রবৃত্তিত ধর্ম-সম্প্রদারেও মূলতঃ ব্রহ্ম-সম্প্রদারেরই অন্তর্ভুক্ত বলিরা শ্রীকৃত। কারণ, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ কলিতে চারিটী বৈষ্ণৱ-সম্প্রদার নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীচেত্তন্ত-সম্প্রদারকে অত্তর সম্প্রদার শ্রীকার করিতে গেলে, ৫টা সম্প্রদার হইরা পড়ে। শাস্ত্র বাকোর তথা ঋষিবাকোর সার্থকতা ও মধার্থতা থাকেনা। জাতি অসংখ্য হইলেও যেমন সকলেই চারিবর্ণের অন্তর্গত, সেইরূপ বৈষ্ণবের বহু শাধা-সম্প্রদার থাকিলেও মূলতঃ চারি সম্প্রদারেরই অন্তর্ভুক্ত, ইহা অবশ্র শ্রীকার করিতে হইবে। তবে শাস্ত্র-শুদ্ধ সদাচার, সানাজিক ব্যবহার ও ধর্মনতের তারতম্য অনুসারে উত্তর্গ, মন্যুদ্ধ, কনিষ্ঠ ও পতিত এইরূপ শ্রেণী বিভাগ পূর্বাপর প্রবৃত্তিত রহিরাছে।

# নে বাহা হউক অতঃপর অপর ২টা সম্প্রদায়ের বিষয় বিষয় বিষয় বিষ্ঠ করা যাইছেছে। তন্ত্র, ক্লচ্দ্র-সম্প্রদানা ।

এই সম্প্রদারের আচার্যা বিকুষামী। দর্শনমত-তর্মানৈত। নিষ্ঠা-আছা-নিবেদন। উপাত্ত এীবালগোপাল। বিষ্ণুখামী ক্ষুদেবের পরম্পরা শিঘু বলিয়া এই সম্প্রদারের নাম রুজ-সম্প্রদার। বেদ-ভাগ্যকার বিষ্ণুখামী এই মছের সারতম্ব প্রকাশ করেন। তিনি সন্মাসী ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাথাকেও শিষ্ট করিতেন না। তাঁহার শিল্প-জ্ঞানদেব, তৎশিশ্ব,-নামদেব-তৎশিক্ত ভিলোচন-এবং এই ব্রিশোচনের শিশু র প্রাসিদ্ধ ব্রহ্মভাচার্য্য। বল্লভাচার্য্য এই মুল্রাদায়ের বিশ্বতি করেন বলিয়া ইহার প্রচলিত নাম বল্লভাচারী ৷ ১৫শ, শতাব্দীর সংয়ু**ভা**গে এই <del>সম্প্রদারী</del> বৈষ্ণবগণ শ্রীরাণারুষ্ণের যুগল উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। শেষে গোকুলছ গোৰামিগণই ইহার প্রচারক হরেন। জৈলিক দেশীর লক্ষণভট্টের ঔরবে ১৪•১ শকে ( খ: :৪৭৯ অবে ) বলভাচার্যা কর গ্রহণ করেন। বলভাচার্য্য বেদান্তের একভায় রচনা করেন. এই ভায়ের নাম " অফুভায় "। ভাগবতেরও এক টীকা করিয়াছেন। এই টীকাই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তারির সিদ্ধান্ত রহন্ত ভাগৰতশীলা-রহস্ত এবং হিন্দী ভাষায় বিষ্ণুপদ, বছবিলাস, অইছাপ ও বার্ত্তা নামে কভিপর গ্রন্থ আছে। বলভাচার্যা এটিচতন্ত মহাপ্রভুর আবিভাবের কিছু পুর্বের জন্ম গ্রহণ করেন। বল্লভাচারিদের 'বার্ন্তা' নামক গ্রন্থে জীব ও ব্রন্ধের এক প্রকার অভেদ ভাবই উনিথিত হইয়াছে। " আচার্যাকে ঠাকুরজী ( শ্রীরুঞ্চ) কহিলেন—তুমি ব্রহ্মের দহিত জীবের বেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি তাহাই শীকার করিব। " হতরাং উহাদের মতে জীব ও এক্ষের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে পরমার্থত: অভেদই বর্ণিত আছে। দেব দেবা বিষয়ে অক্সান্ত সম্প্রদায়ের সহিত ইহানের বিশেষ বিভিন্ন তা নাই। জীগোপাল, জীরাধারুঞ মৃত্তির অইকালীন গেবা করার নিয়ম আছে। তাউর রথযাতার উড়িফাদেশে, জন্মাষ্টমী ও রথবাতার পশ্চিম व्यक्ता, त्रांत व्यक्तिवानि शांत मर्शनमात्रात् छेदमव रहेवा थात्क ।

वज्ञ हाहात्री देवस्वत्रा लगारि छेर्द्रभू अक्षत भूक्षक नामापूरण अर्द्रहत्या-ক্লভি:করিয়া বিশাইয়া দেন, এবং উর্জপুতেও,র মধ্যভাগে রক্তবর্ণ বর্ত্ত লাকার তিলক ধারণ করেন। জ্ঞী-বৈহুক্তবের স্কান্ন বাচতে ও বক্ষে শহাচক্রগদাপদাদিও মৃত্তিত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ "প্রামবিন্দী" নামক কৃষ্ণমৃত্তিকা বারাও উক্ত বার্ত্ত-লাকার ভিলক অহন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কঠে তুলসীমালা ও তুলসীর জপ-মালা ধারণ করেন। " এক্রফ '' ' জরগোপাল '' বলিয়া পরম্পর অভিবাদন করেন। শ্রীমাধবেক্রপুরী-আবিষ্কৃত শ্রীগোবর্দ্ধননাথ বিগ্রহ মধুরার ছিলেন। আরম্পন্ধের বাদসাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিরা ফেলিতে অনুমতি করিলে ঐ বিগ্রহ ১৬৬৮ খু: অব্দে উদয়পুরের নাথছারে নীত হন এবং এই বিগ্রহের নাম জীনাথজী হয়। ইহাই এই সম্প্রবায়ী বৈষ্ণবের প্রধান তীর্থ। তবিল, কোটা, সুরাট, কাৰী ( লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তম মন্দির ) মধুরা, বুন্দাবনে ইহাঁদের মঠ ও দেবালর আছে। বল্লভাচার্যা নিজ জন্ম স্থান চম্পকারণ। হইতে পরে প্ররাণের স্বিকট আৰুণী প্রামে বাগ করেন। বলভাচার্য্য এই স্থান হইতে প্রস্থাগে এটিচতর ন্ধা প্রভূব সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রভূকে নিজালরে লইরা বান। ত্রিছতের বৈষ্ণৰ-পশ্তিত রমুপতি উপাধাার তথার প্রভুর দর্শন লাভ করেন। বল্লভাচার্য্য শেষ জীবনে নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভূষ চরণাশ্রম করিয়া শ্রীপদাধর পণ্ডিতের নিকট **একিশোর-গোপান মন্ত্রে দীক্ষিত হন।** 

বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ ঠল নাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এ সম্প্রদারের লোকেরা তাঁহাকে প্রীগোঁদাই নী বলেন। বিঠ ঠল নাথের ৭ পুত্র। গিধ রিরার, গোবিলরার, বালক্ষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ ও ঘনস্তাম। ইংগরা পৃথক পৃথক্ সমাজভুক্ত হইলেও ধর্ম বিষয়ে সকলে একমত।

এই সম্প্রনারের মতে ভগবানের উপাসনায় কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ, মর্থাৎ উপবাস, তপক্তা, অন্নবজ্ঞের ক্লেশ পাইবার আবঞ্চকতা নাই। কোনরূপ কঠোরভা শ্বীকারের প্রয়োজন নাই। পূর্ণমাত্রার বিষয়স্থসস্থোগ করিয়া ভগবানের সেবা করা। এই জন্ত এ সম্প্রদায়ী বৈঞ্বেরা অভিমাত্র বিষয়ী ও ভোগবিদাসী। গুজরাট্ ও মালোয়াড়ের বছতর স্বর্ণবণিক ও ব্যবসায়ী এই মতাবদ্ধী।

এই সম্প্রদারের ব্রহ্ম-সম্বন্ধ ও সমর্পন বা আত্মনিবেনন করিবার একটা মন্ত্র "সভ্যার্গ-প্রকাশ" গ্রন্থ ইইতে এন্থলে উদ্ধৃত হইল—

' শ্রীরক্ষঃ শরণং মম, সহত্র-বৎসর-পরিমিত-কালজাত কৃষ্ণবিরোগ জনিত ভাপক্রেশানস্ত তিরোভাবোহহং ভগবতে কৃষ্ণায় দেহেক্সিয় প্রাণাস্তঃকরণ তত্ত্বর্মাংশ্চ শারাগার পুরাপ্ত বিত্তেই পরাস্তাত্মনা সহ সমর্পরামি দাসেহিহং কৃষ্ণ তবাত্মি।''

কণত: দেহে ব্রির প্রাণ, মন, বিবাহিতা-রী, পুত্র, প্রাপ্তণন গৃহাদি সমুদরই ব্রিক্ত অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে প্রীকৃষ্ণরূপী গোঁদাইগণই উহা প্রহণ করিরা থাকেন। ইহাঁদের মতে অন্ত সম্প্রদারের গ্রন্থণাঠ নিষিদ্ধ। এই সকল কারণেই ইহাঁরা চিরদিন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে পৃণক্ হইয়া রহিয়াছেন। এই বলভী-সম্প্রদার প্রকণে হইটী শাখার বিশুক্ত হইয়াছে। এক শাখার অম্বানী শিক্তেরা নিজেদের স্ত্রী, কল্লা, পুত্র, পুত্রবধূ দিগকে প্রীগোঁদাইকে সাক্ষাৎ প্রীকৃষ্ণ-জ্যানে সমর্পণ করেন—ইহাঁরা "পুষ্টিমার্গী" বলিয়া অভিহত। ছিতীয় শাখার লোকেরা বেদাদি সংলাত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্থীকার করেন, প্রক্রপ করেন না; বরং প্রথম শাখান্থ ব্যক্তিদিগকে ও তাহাদের গোঁদাইদিগকে "পুষ্টমার্গী" বলিয়া অব্যান করিয়া থাকেন।

বে সম্প্রবার-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য লেখে প্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রর করিলেন, ভাঁহার মহাম্বর্তী হইলেন; কিন্ত সেই বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদারী বৈষ্ণব পণ্ডিভগণ প্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত এখন পর্যান্ত ভাল করিয়া বৃরিলেন না—সম্প্রদার-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের পদান্ত অনুসরণ করিলেন না। ইহা অপেক্ষা হৃথের বিষয় আর কি আছে। বল্লভাচার্য্যের পৌত্র গিরিধারী ভাগবতের 'বালপ্রবাধিনী 'নামী টাকা রচনা করেন। এই গিরিধারী ২৫২টা ললভুক্ত

লোককে স্বমতে আনয়ন করেন। ৭০ বংসর বয়দে ১৫৮৬ খৃঃ অবে গোবর্জন পর্কতে দেহরকা করেন। মেরতার রাজা রতনদিংহের কয়াও উদয়পুরের রাণার প্রধানা মহনী প্রিনিয়া মীরাবাই এই সম্প্রনার-ভূকা হিলেন। মীরা খৃঃ ১৪৯৮ অবে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহুতর পদ রচনা করিয়াছেন। শাগুড়ী শক্তি-উপাসিকা রাজমাতা, বধু—পরমা বৈক্ষবী। এই ধর্ম-বিষয়ে রাজমাতার সহিত বিবাদের ফলেই মীরা স্বামীগৃহ হইতে নির্মাসিতা হন। মীরা এইরূপে স্বত্ত্রা হইয়া "রণে তছাড়" নামক শ্রীরক্ষম্র্রির আরাধনার নিযুক্ত হইলেন। পরে খঃ ১৫৪৬ অবে মীরা আমাগুণী ভক্তিবলে রণছোড়ের অবে লীন হইয়াছিলেন, ইহাই প্রবাদ। এই ব্যাপারের স্মরণার্থ অত্যাবি উনয়পুরে রণছোড়ের সঙ্গে মীরারও পুজা হইয়া থাকে। মীরা মোগল সম্রাট আকবরকে কৃষ্ণগুণ-গানে মুগ্ধ করেন। মীরা শ্রীরন্ধান অবস্থান কালে একনা শ্রীরূপ গোস্বামীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে শ্রীরূপ স্থীনাকরি হইয়া প্রিনাকরিক শ্রীনাম্বারণ হইবে ভাবিরা দেখা করেন নাই, তাহাতে মীরা ছঃখিত হইয়া শ্রীরূপকে বণিহা পাঠান—

" এতদিন ভনি নাই শ্রীমদ্ বৃন্ধাবনে। আর কেহ পুরুষ আছরে রুফ বিনে॥" ভক্তমাল।

জীরপ লজ্জিত হইয়া মীরার সহিত দেখা করিতে বাণ্য হইলেন। মীরা শেষ জীবন খারকায় অতিবাহিত করেন। এ সম্প্রদায়ের শাখা-সম্প্রদায় তত নাই। বাঙ্গলা দেশেও প্রায় দৃষ্ট হব না এবং বাঙ্গালীদের মণ্যে বল্লভাচারী বৈষ্ণৱ অতি বিরক।

## ৪র্থ, সনক-সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যের নাম — নিম্বার্ক স্থামী। দর্শন-মত— বৈতাবৈত।
প্রাচীন উপাসনা— প্রীক্ষের পূনব্রসংগ জ্ঞান ও ধ্যান। বর্ত্তমান উপাসনা—
মুগণস্করপ শ্রীরা ারফের ধ্যান ও সেবা। নিষ্ঠা— অনক্সতা। শ্রীমন্তাগবভ
ইহাদের প্রধান শাস্ত্র। নিম্বাদিত্যকৃত একখানি বেদান্তের ভাষ্যও আছে। তিনি

খুষ্টীর পঞ্চদশ শতাক্ষীর প্রথমভাগে শ্রীবুনাবনের নিকটবর্তী স্থানে জন্ম এছণ করেন। ফলত: শ্রীমহাপ্রভুর আবিভাবের পরবর্তী কালে শ্রীনিম্বাদিতা স্বীয় ধর্মসভ প্রাচার করেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতবৈধ আছে। পশ্চিম দেশে যে সমস্ত নিমাইৎ সম্প্রদানের মঠ আছে, তাহার প্রধান প্রধান গুলি ১৪০০ বংগরের পুর্বের নিশ্মিত বলিয়া কিম্বন খী আছে। তাহা ১ইলে থা ৫ম, শতাব্দীতে বেদান্ত-হত্ত্বের নিম্বাকীয় ভারের মতা উপলব্ধি হয়। আত প্রাচান শ্রীনিবাদ ও কেশ্ব কাশ্মীরি কত টীকা বয়যুক্ত নিম্বার্কভাষা জ্ঞী কাবনে মুদ্রিত হইয়াছে। অক্সান্ত গ্রন্থ মথুরাতে আরম্বজেবের সময়ে (১৬৭০ খ্র: অব্দে) নষ্ট হইয়া ধার। এজন্ম তাহার কিছুই ব্দানিবার উপায় নাই। পরে ১৭শ, শতাব্দীতে আচার্যা বিঠ্ঠণ ভক্ত কর্ত্তক এই মত পরিক্ট হয়। নিমার্কর চলিত নাম নিমার্গী, নিমাননা ; নিমাদিতোর পূর্ব্ব নাম ভাষ্ণনাচার্য্য। স্বরং সূর্য্যাবভার-পাষ্থাদলনার্থ অবভীর্ণ। বুলাবনের নিকট ষ্ঠাহার ধাস ছিল। নিম্বার্ক নামের উপাধ্যান এই যে, একদা এক দণ্ডী (কোন মতে কৈন-সন্নাদী) অপর হে ভারবাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। আচার্য্য ক্ষধিত অতিপি-সৎকারের জন্ম আধার্যা-সঞ্চয়ে অধিক বিশ্ব করিয়া ফেলিলেন; এদিকে সূর্য্য অস্তোত্ম্ব দে ধর্য অথিতি আখার্য্য গ্রহণে অসমত ২ই:লন। তথন আচার্যা যোগবলে স্থাদেবকে অভিপির ভোজনকাল পর্যান্ত আশ্রম স্কিছিত নিম্ব-ভরতে আনিয়া প্রস্কুট দিবালোক প্রদর্শন কংলেন। অভিথির ভোজন হইল। পরে হর্যা অন্তমিত হটলেন। এই ঘটনাই ভাষরাচংগ্যের নিহার্ক বা নিমাধিতা নাম হইবার কারণ। নিমার্ক বেদেরও একখানি টীকা রচনা করেন।

ইহারা লগাটে গোপীচলানের ছুইটা উর্ন্ধেথা রচনা করিয়া মধাছলে কৃষ্ণ-বর্ণের বর্ত্ত্বাকার এক ভিলক রচনা করেন। ক্টমালা ও জপমালা, তুল্গী নিশ্বিত।

নিশাদিত্যের কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস নামক ছই শিষ্য হইতে গৃ**হস্থ ও** উদাসীন হই সম্প্রদার গঠিত হয়। যমুনা তীরে ধ্রবক্ষেত্রে নিধার্কের গদি **আছি।**  হরিবাদে গৃহস্থ চিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষতঃ মথুরার অনেকেই এই সম্প্রদায় ভুক্ত। বাঙ্গণাতেও নিমাৎ সম্প্রদায়ী অনেক বৈষ্ণব আছেন। ইহাঁদের শাস্ত্রীয় মত বরভী সম্প্রদায় হইতে তত ভিন্ন নহে। তবে বল্লভাচারিদের স্থায় বিদি হইতে তাদৃশ শিথিক নহে।

প্রাচীন নৈঞ্বাচার্যাগণের ধর্ম্মত ও কার্যা-কলাপ আলোচনা করিলে, সহজেই অনুমিত হইংত পারে যে, প্রীরামান্ত লাচার্য ও প্রীমধ্যাস্থ্যের ধর্মাহতর ছায়া পরবর্তী বৈষ্ণব-স্প্রাদরে বিশেষ ভাবে প্রাত্তকণিত হইয়াছে। বেদ-প্রাত্তপান্ত বিষ্ণুই যে সকল সম্প্রাদারী নৈঞ্চরের উপান্ত, তাহা ইতঃপূর্বের উল্লেখ্য বিশ্বত প্রাত্তি সকল সম্প্রাদার ও অবভারিগণাও নৈঞ্বের আরাধা চি বিশ্বত প্রীয়েষ্ণাবতাবের পূর্বহাত্ব সর্প্রাদিন-মুম্বত। প্রীমন্তাগবত বলেন—" এতে চাংশ কলা পুংসঃ রুফান্ত ভাবান্ হরং।" ধ্যাবেদের অন্তম মন্তল, নম আনারে প্রীরাদ্ধান্ত বিদ্ধান্ত করিমিত আহে এবং প্রীরাদার্ক্ষের মধুর লীলাতত্বের বীজ্ঞান্ত্র বেদগর্ভে নিগৃত্ ভাবে নিহিত আহে, তাহার পরিচয়ও ইতঃপূর্বের প্রাদশিত ছইয়াছে। স্কতরাং বৈদিক কাল হইতে প্রীয়ন্ত্রক-উপাসনা সাম্প্রাণিক রূপে প্রিত্ত হটতেন, তাহাতে কান সন্দেহ নাই। মহাভারতে রচনার কাল হইতের সাম্প্রাণিক ভাবে শ্রীরেষ্ণ উপাসনা প্রতিত হইয়াছে, এরূপ জনেকে অন্তমন্ত করেন। তাপর্বা বেদান্তর্গত শ্রীগোপাল-ভাগনী শ্রুভিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তান্ত আরাণাক্ষর করেন। তাপর্বা বেদান্তর্গত শ্রীগোপাল-ভাগনী শ্রুভিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত নাইনাণাক্ষর আরানাক্ষরে

প্রীর ষ্ণ উপাসনা অবৈদিকী - হে। মন্ত্রাজ ও তাখার অর্চ্চ । প্রশালী বিশদভাবে বর্ণিত হুইরাচে এবং আরও তাহাতে এীগার প্রাধায় গুচিত হুইরাছে। বেদ মূলক প্রাধান প্রীক্তরগুবের

উৎস উৎসারিত আছে। স্কৃত্রাণ বন্ধবৈশ্ব ও শ্রীমন্তান্বতাদি পুরাণ চনা কালে সর্প্রবাদি-সম্মতন্ত্রণ শ্রীক্ষা-উপাধনা প্রাভিত হুই ছিল, ইহা নিংগুদেহ শ্রীকার করা যায়। নিবিবংশ্য-ব্রহ্মবাদী শ্রীং শঙ্কনাচার্যার "শ্রীকোবিলাইকাদি" গ্রেষ্

<del>এক্রিয়ের পূর্ণ ভগবরা স্বীকার করিয়া স্তব করিয়াছেন। ভিনি পরিশেষে আবও</del> স্বীকার করিয়াছেন—

" মুক্তোহণি লীলায়। বিগ্ৰহং কৃত্বা ভগৰম্ভজ্ঞি।"

অর্থাৎ সনকাদি চিরমুক্ত মুন্গণ এক্ষন্ত গাকিয়াও নির্বিশেষ ব্রন্ধানন্দ্র পরিত্যাগ পূর্বক সবিশেষ ব্রন্ধার অর্থাৎ উভিগবানের লীলা বিগ্রহ সীকার করিয়া শেই জ্বীন্তগবানের ভলনা করিয়া থাকেন। ক্রন্তি—"রুমো বৈ সং।'' "আনন্দরক্ষমন্তং যদিভাতি" ইত্যাদি বাক্যে সেই অথিল রুমানুত্য মূর্তি আনন্দ-শ্রক্ষ জ্বীক্ষককেই নির্দেশ করিয়াছেন। হুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা, উপাসনা-মার্গের চরম সীমা। ব্রন্ধ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জ্রীমধ্বাভার্য্য কর্তৃক এই জ্রীকৃষ্ণ উপাসনা জনসাধারণে বিশেষরূপে ওচারিত হইগাছিল বটে, কিন্তু সাক্ষনীনরূপে কিন্তুত হইতে পারে নাই। সর্বাশেষে প্রীচৈত্ত্ব সহাপ্রভু জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিয়া বৈষ্ণবর্ধ্বার আরও উদারতা বর্ষিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাম —এত কাল যাহা কিছু অভাব ও অপুর্ভা ছিল, করুণাবতারী শ্রীগোরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া ভাহার পূর্ণ-পরিপৃত্তি সাধন করিয়াছেন, আর তিনি সর্বজীবকে সাধনার চরম তত্ত্ব

ভারতে হিন্দুরাজ্বের অবদান সময়ে, কালের অনিবার্য্য কুটিলচক্রে জীব

শুক্ষা শ্রীভগবানের মধুর তত্ত্ব পুলিয়া তৃংখ-সাগরে ভাসিতে লাগেল। ওল্পের তামসিক
আচারে সনাতন বৈদিক ধর্ম লুপ্তপ্রায় হইল। জীব ভ কর মঙ্গলময় পগহারা

শুইয়া কর্ম মার্গের কঠোবভার দিকে প্রধাবিত হইল, গুল তর্কের কর্কণ কোলাংলে
চারিদিক মুখরিত হইলা উঠিল। এই সমরে আওঁ পণ্ডিগ্রণ স্থাত্তর কঠিন শাসনপ্রধালী বিনিবন্ধ করিয়া মমাগ্লেক আর ও নিপীড়িত করিতে লাগেলেন। ভাহার
উপর ইদ্লাম্বিলার নুম্লমানদর্শের প্রধল আক্রমণ! হিন্দু সমাজ অপার ওঃখলাগরে
পড়িরা হার্ডুবু ধাইতে লাগেল। এই ত্র্গিতাবস্থার মুমর কন্ধণামন্থ শুভগবান্
শ্রীধান নবন্ধীপে অবতীর্ণ হইলা বেদ প্রতিপাদিও মুখ্য ধর্মের অর্থাং বৈঞ্চন্দর্শের

সাধনাবিধি জীবকে অবাধে শিক্ষা দান করিলেন। এ গ্রীকোরান্দেবের অভয় আধাদ পাইরা কাতর-প্রাণ জীবদকল এক নব-জীবন লাভ করিল—সমস্ত কষ্ট-কঠোরতা ভূলিয়া দে আনন্দের সংবাদে মাতিরা উঠিল। উচ্চ:পাভিসানিগণের কৌশলে ঘাছারা সমাজে ঘূলিত ও লাঞ্ছিতভাবে কাল্যাপন করিখেছিল, ভাছারা প্রীগোরান্দ-দেবের কুপার সামা ও উদাবনীতিমূলক ভক্তিবাদের নব উদ্দীপনার অন্তপ্রাণিত হুইরা আন্মোনতি লাভের পথ প্রাপ্ত হুইল। আবার ব্রাহ্মণ শুদ্র ধ্যান অধিকারে শাস্ত্রচিচ করিয়া লুপ্ত মর্যানা পুনরকার করিবার গুভ অবসর লাভ করিল।

অন্তান্ত সম্প্রদায়-প্রবর্তকদিগের ন্তায় শ্রীচৈত্তন্তন প্রস্থা একটা নৃতন ধর্ম-মুম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন, তাহা নতে। বৈঞ্চবের গুনিস্ক যে চ বি মুম্প্রদায় আছে.

মাধ্বগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের প্রান্তর। তিনি তন্মধ্যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতকে স্বীয় ভাবের অধিক অন্তক্ত বেথে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার জীব-শিক্ষার উদ্দেশে দীক্ষ:গ্রহণচ্ছলে গুরু-প্রস্পরা

অনুসারে আপনাকে মাধ্ব-সম্প্রবায়ের মরেট গণনা করিয়াছেন। যথ।---

" শ্রীকৃষ্ণ ক্রন্ধনে বিষ-বাদরায়গ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীকৃষ্ণ ক্রন্ধান্-শ্রীকর্ হরি-মাধবান্॥
শক্ষোভ্য-জয়ভীর্থ-শ্রীজ্ঞানাসন্ধান্র দয়ানিবীন্।
শ্রীবিস্থানি ধর:জেল্ড-জয়ধন্মান্র ক্রমান্থম ॥
প্রক্ষোভ্যমক্রন্ধা-বাব্দি শ্রীগ্রাবিক্রেঞ্জ ভাক্ত গং ॥
ভক্তিয়ান্শ্রীধরাবৈ ১-নি গ্রানন্দান্ জগদ্ গুরুন্।
দেবমীগর-শিব্ধ শ্রীকৈত্যুক্ ভ্রামাহ্।

শ্রীক্ষা প্রেমণানেন যেন নিস্তারিতং জগং॥' প্রমেন্ন রক্ষাবনী। অর্থাৎ পূর্ণপ্রক্ষা শ্রীক্ষাক্ষার শিশু প্রক্ষার শিশু ক্ষাবদেব, বাদের শিশু শ্রীমধ্বাচার্য্য ( আনন্দতীর্থ), মধ্বাচার্য্যর শিশু শ্রীমধ্বাচার্য্য ( আনন্দতীর্থ), মধ্বাচার্য্যর শিশু শ্রীপ্রনাত্ত,

তাঁহার শিশু নুরহরি, নহারর শিশু মাধব, মাধবের শিশু অক্ষোভা, অক্ষোভের শিশু জয়তীর্থ, তাঁহার শিশু শ্রীজ্ঞানসিন্ধ, তাঁহার শিশু মহানিধি, তাঁহার শিশু বিজ্ঞানিদি, তংশিশু রাজেল, তংশিশু জয়ন্মান্নি, তাঁহার শিশু বিষ্ণুপ্রী ও প্রুবেংডম, তাঁহার শিশু বিষ্ণুন্ধী বিশ্ব শ্রীক্ষরপ্রী, ক্রীন্ত্রিকার্থিক শ্রীনিভ্যানন্ধ হ ভূ। শ্রীপাদ্ ক্রিপরপুরীর শিশু শ্রীক্ষরতানন্ধ ভূ। শ্রীপাদ্ ক্রিপরপুরীর শিশু শ্রীক্ষরতানন্ধ ভূ। শ্রীপাদ্ ক্রিপরপুরীর শিশু শ্রীক্ষিত্র শিশু শ্রীনিভ্যানন্ধ হ ভূ। শ্রীপাদ্ ক্রিপরপুরীর শিশু শ্রীক্ষিত্র শ্রীনিভ্যানন্ধ হ ভূ।

স্ত্রাং গৌড়ীয় বৈশ্বব-সম্প্রদায় চাবি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটা স্বভন্ত সম্প্রদায় নহে। উহা সাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একটা প্রান্তম শাধা-বিশেষ। মুশ সাধ্ব-সম্প্রান্ত বা অন্তন্ত সম্প্রশায় হইতে ইহার বিশেষর এই যে, পরব্রহ্মের সংহত জীবের যে শুদ্ধ সম্বর্ধ, তাহা শ্রীমংশক্ষরাপ্রমা বৌদ্ধ বিমোহনের ক্ষুত্র মায়াবানের আবর্রের আব্ত করিয়া কেলেন। পরে শ্রীমন্ত্রামাঞ্জাচার্য্যের বিশিষ্টাইন্তবান বারা সে শুদ্ধ-সম্বন্ধের উল্লেখ সাম্পত হয়; কিন্তু ভিনি সে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রফুল্লতা প্রদর্শন করেন নাই। অনস্তর শ্রীমন্ত্রান্ত্রিয়া শ্রুণিলেন, কিন্তু ভাষাতেও সম্বন্ধ-তরের পূর্ণ বকাশ হইল-না। অভগের শ্রীমন্ত্রিয়া তুলিলেন, কিন্তু ভাষাতেও সম্বন্ধ-তরের পূর্ণ বকাশ হইল-না। অভগের শ্রীমন্ত্রিয়া তুলিলেন, কিন্তু ভাষাত্রির ববাদ প্রচার বারা এবং শ্রীমন্ত্রিক স্থানী শুদ্ধাইন তবাদ প্রচার বারা এবং শ্রীমন্ত্রিক স্থানী শুদ্ধাইন তবাদ প্রচার বারা তাগার কিঞ্জিং উংকর্ষ সাধন করেন মাত্র। অবশেষে শ্রীনন্ধাইপ্রত্র মে নাম্মর নিভাভা স্থানন উদ্বেশ্য অভিন্তান, ভেনবাদ স্বানা সেই সম্বন্ধ জ্ঞানের চরগোংকর্ম বা পূর্বতা সম্পাদন করেন।

শ্রীমন্ত্রাগব এই প্রক্ষাপ্তরের কর্কব্রিম বা অপেক্রিমের ভাষ্টা। একপ্রকার উত্তম ভাষ্ট থাকিতে শ্রীগোরাধনের ব্যবং আন কোন ভাষ্ট কেনার প্রায়াকন বোধ করেন নাই। পরস্ত শ্রীমধনচার্য্য প্রনীত ভাষ্টকেই অপেক্ষাকৃত শ্রীমধনচার্য্য প্রনীত ভাষ্ট বিশ্বা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে

মাধ্ব-ভাষ্টের যে যে অংশ আপাততঃ শ্রীমদাগবতের বিংবাধী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তিনি দেই দেই অংশের প্রকৃত ব্যুখ্যা করিয়া দিয়া ত'হার স্মঞ্জপ্ত বিধান ক্রিয়াছেন। এই সামঞ্জপ্তের ফলই, শ্রীমবলদের বিস্তাভ্যণ কর্ত্তক "গোবিন্দ-ভাষ্যে " मक्षां इंड इहेबार्ड এवः छाहा शोड़ीत देवका-मध्यमासन शोदव-वर्त्तन ক্রিয়াছে। খু: ১৭১৮ তান্ধে ক্ষর-রাজ শ্বিতীয় জয়সিংছের রাজ্যকালে অকীয়া ও পর সীয়াবলে ১ইয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহাবিরোধ উপছিত হয়। বিরুদ্ধবাদি-বৈষ্ণবগ্ণ রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন— শ্রীপোবিন্দদেবের সহিত 🖨 বাধিকার মূর্ত্তি পুজা শাস্ত্র-বিক্তন। রাজা শ্রীমতী রাণিকার শ্রীমৃর্ত্তি পৃথক্ গৃহে রাখিয়া সভন্ত পূজার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার আরও প্রতিবাদ করিলেন — '' রামাতুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুসামী ও নিমার্ক এই ৪ বৈষ্ণুব সম্প্রাধ্যের ৪ খানি বেদান্তভান্য আছে। বেলাত্তের ভাষা না থাকি।ল সম্প্রদায় ব্দমূল বা স্থানিক হয় না। এটিচতঃদেব যদিও মাধ্ব-সম্প্রদায়ী কেশব ভারতীর শিষা, তথাপি তাঁহার মত মাধ্বমতের বিপরী ১ — অচিজাভেদাভেদ। এজন্ত জীচৈতন্ত প্রবর্ত্তিত গোস্বামি-শিবাগণকে মাধ্ব-সম্প্রদারীনা বলিয়া চৈত্য-পত্নী বলা উচিত এবং বুনদাবনত্ব শ্রীগোবিন্দ-ন্ধীর সেরাভেও ভাঁচানের অধিকার নাই, কারণ তাঁহারা অসাম্প্রদায়িক বৈঞ্চব।"— জয়পুরের অন্তর্গ গণতার গাণীর শাহ্ব-দলাদিগণ এই মর্ম রাজাকে জ্ঞাপন করিলে, গাঞা হঠকারিতায় প্রায়ত না হইয়া ৪ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং প্রীবৃন্ধাবনের গোস্বামিদিগের শিষ্যগণকে লইয়া এক মহতী সভার আয়োজন করেন। বুলাবনে চলস্থল পড়িয়া গেল। পণ্ডিত-প্রবর জীবিখনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরই তথন গৌড়ীর বৈঞ্চব-স্মাজের শীর্যস্থানীয় এবং বাৰ্দ্ধকো জ্বরাজীর্ণ হইরা ব্রীরাধাকুতে বাস করিতেছিলেন। তিনি ব্রীগোবর্দ্ধনবাদী গ্রীমদ বলদেব বিপ্তা-ভুষণকে কভিণয় বৈঞৰ সহ বিচার সভায় পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত মর্মে ভিজ্ঞানিত হট্মা উত্তর করিলেন—" গায় গ্রাভায়ারূপে: হসৌ ভারতার্থ-বিনির্ণয়: ।" ইতাদি প্রমাণ বলে ভাগবতই বেদান্তভাষ্য। নীলাচলে সার্পভৌমের সহিত্ত বিচারপ্রসালে মহাপ্রভু এই কপাই বলিয় ছিলেন, মাধ্বভাষ্যের সিকান্ত লইরা শ্রীটেডভাদেব ভাষার বিচার পূর্বাক গোস্বাামগণকে উপদেশ দেন; ওাঁহারা সেই অফুসারে ষট্টদনর্ভ গ্রন্থে সমস্ত ভাগবতরূপী ভাষাদির মত প্রকৃতিত করিয়াছেন।" এই কথায় এক শক্ষর সন্মানী বপক হর্বাল ভাবিয়া বিচারে উভাত হন। বদদেব বিভাভূষণ শ্রীটেডভাদেব স্বীকৃত অর্থান্থ্যারে বিচার করিয়া ঐ সয়াাসীকে পরান্ত করেন। ইহাতে সয়াাসীপক বিভাভূষণ মহাশব্যক কহিলোন—" ভাপনি কোন্ভাষান্থ্যত যুক্ত গ্রন্থা এই বিচার করিলেন প্রাণ্ডাব বলদেব বলিলেন—" ইহা শ্রীটেডভাদ্যায়ের ভাষান্থ্যত ।"

অনন্তর তঁহারা ভাষ্য দেখিতে চাহিলে বলদেব এক মাসের মধ্যে সমগ্র বেদান্তক্ষের ভাষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ তথন " ষ্ট্রনার্ক" বাতীত কোন বেদান্তভাষ্য বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ছিল না। ভাষ্য প্রদর্শনের পর গৌড়ীর বৈক্ষবগণ মাধ্ব-সম্প্রদারী বলিয়া শ্রীগোবিন্দন্দীর দেবাতে অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ বলদেব শ্রিগোবিন্দদেবের ক্রপার এই ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া ইং! "শ্রীগোবিন্দভাষ্য" নামে অভিহিত। এই রূপে সকলকে শ্রন্থ করিয়া উক্ত শাঙ্কর সম্যাসিদের গল্ভার গাদীতে জ্যুস্চক শ্রীজিত-গোণাল" নামক শ্রীরক্ষণিব্রাহ স্থাণন পূর্ব্বক তাহাও অধিকার করেন।

গৌড়ীর বৈষ্ণবগণের পক্ষে যট্নন্দর্ভের পর 'গোবিন্দভাষ্ট' প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ। এতদ্বির বলদেব, সিদ্ধান্ত রত্ন বা ভাষাপীঠক, প্রমের-রত্নাবদী ও ভাহার কান্তিমালা টীকা, পীতাভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, বিষ্ণুদহস্তনামভাষ্য, স্তব-মালাভাষ্য ও সাংক্ষরক্ষা নামক লগুভাগ্যতঃমূতের এক টীকা প্রণরন করেন।

জীমদ্ব শদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমসাময়িক। স্তরাং ১৬২৬ শকান্দের পুর্বেরও বলদেবের অভিত প্রমাণিত হয়। চক্রবর্তী ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ক্রফদেবাচার্য্য স্থাব্ধভৌম-কৃত(২) কর্ণপুরগোস্থামীর ' অলক্ষার-কেন্সিভের '' টীকায় জানা যায়; ব্রীমদ্ বলদেব বিছাত্বণ উৎকল দেশীর শগুহিত কুলে প্রাছত্ত হন। ইনি মাধ্য-মতের অনেক গ্রন্থ অগ্যয়ন করিলা প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইনি প্রীঞ্চানানন প্রভুর পরিবারভুক্ত। গুল-প্রণালী অনুগারে বিছাত্বণ মহাশয় প্রিরসিকানন্দংবের শিষ্যাঘরে চতুর্থ শিশ্য। প্রীঞ্চানানন্দপ্রভু প্রীর্ন্দাবনে যে প্রীপ্রীঞ্চানস্কলরের সেবা প্রকাশ করেন, বলদেব সেই প্রীঞ্চানস্কলরের সেবাধিকারী ইইমাছিলেন। শিশ্য-পরন্ধার বাতীত প্রায় দেবাধিকার লাভ করিতে দেখা যায় না। কান্তক্জ-বিপ্রবংশাত্ত "বেদান্ত-সামন্তক "-রচারতা প্রীরাধান্দামোদর বিল্লাভ্রন্থকের দীক্ষাগুক্ত বিষয়র গুলির প্রীঞ্চামানন্দ পরিবারভুক্ত বৈষ্ণব। ক্ষা

" অর্চিত নয়নানন্দো রাধাদামোদরো গুরুজীরাং।
বিরুণোমি যক্ত রুপরা ছন্দংকৌস্তত মহং মিতবাক্।
শীরাধাদামোদর-শিক্ষে। বিক্তাভূষণো নানা।
ছন্দংকৌস্তভ-শাস্তে ভান্ত মিদং সম্প্রতি ব্যদধাং॥"

এবং বিভাভূষণ কত সিদ্ধান্ত-রত্ন ৮ম, পাদ, ৩৪ সংখ্যার উক্ত হইরাছে— "বিজয়ন্তে শ্রীরাধাদামোদর-পদপত্মজ ধ্লায়:।" উহার ভাষাপীঠক টীপ্পনীতে ব্যাধ্যাত ইইয়াছে—

<sup>(</sup>১) শ্রীক্ষণের চার্য্য বিষ্ণুষ, মী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং "নৃসিংহপরিচর্য্যা" নামক স্মৃতিনিবন্ধ সঙ্কলয়িতা। কেহ বলেন "প্রমেয়র ছাবলীর" "কান্তিমালা" টীকা শ্রীকৃষ্ণণের বেদান্তর্গীশ নামে অন্ত এক মহাত্মার চনা করেন।

<sup>•</sup> শ্রীখ্যামানন্দ প্রভুর শিশু শ্রীর দিকানন্দ মুরারি, শ্রীর দিকানন্দের পুত্র শ্রীরাধানন্দ, তৎপুত্র শ্রীনমনানন্দ (ইনি শ্রীর দিকানন্দের শিশু) শ্রীনমনানন্দের শিশু কাগ্যকুজ-বিপ্রস্থাশোদ্ত — শ্রীরাধাদামোদর (বেনাস্ত শ্রমস্তক-রচরিতা) গৌড়ীয় খেদাস্তাহার্য শ্রীবলদের বিশ্বাভূষণ এই শ্রীরাধাদামোদরের দীক্ষিত শিশু। ছন্দ:-কৌস্তভ ভাশ্ব প্রারম্ভে—

<sup>&</sup>quot; বাধাদানোদর কান্তকুজ বিপ্রবংশকঃ স্বস্ত মন্ত্রোপদেটা ইত্যাদি।"

প্রীরাধাদামোদরের " প্রমেররত্নাবদী "ও শ্রীরাধাদামোদরের " বেদান্তক্তমন্তক " প্রার একই উদ্দেশ্য-প্রতিপাদক দার্শনিক গ্রন্থ। দর্শনমত বথা—

> " শ্রীমধ্বংপ্রাছ বিষ্ণুং পরতমমখিলায়ারাবস্তক বিশ্বং সত্যং ভেদক জীবান্ হরিচরণজ্বস্তার তমাক তেবাং। মোক্ষং বিষণ্ ভিন্ লাভং তদমলভন্ধনং তম্ম হেভুং প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিত্রয়ংকত্যুপদিশতি হরিঃ ক্ষাইচতন্তভন্তঃ॥"

অর্থাৎ (১) মাধ্যমতে এক মাত্র শ্রীক্ষাই পরসভব (২) তিনি সর্ব্যবেদ্যরেম্ব (৩) জগৎ সভ্য এবং (৪) তদ্পত ভেদও সভ্য (৫) জীব শ্রীহরির নিভাদাস, (৬) জীবের ভারতম্য আছে, (৭) শ্রীহরিপাদপশ্মলাভই মোক্ষ অর্থাৎ শ্রীহরির নিভা পার্যদ্ব বা নিভা-অফুচর হইয়া স্ব-স্বন্ধপে পরমানন্দ উপভোগই মোক্ষ, (৮) অমলা অর্থাৎ আহেতুকী ভক্তিই সেই মোক্ষের সাধন, (১) প্রভাক্ষ, অফুমান ও শাক্ষ অর্থাৎ শাপ্তবচন এই তিন্টা প্রমান। শ্রীকৃষ্ণটেতভাচক্র প্রভু ইহাই উপদেশ করিয়াছেন।

এইজন্তই শ্রীক্ষটেতন্ত-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে কেহ কেহ "মাধব-গ্রেণীড়েশ্বর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু মূলতঃ ইহা বখন ব্রহ্ম-সম্প্রদায়েরই অন্তর্নিবিষ্ট, তখন এ সম্প্রদায়কে "মাধব-গৌড়েশ্বর" বলা অপেকা "ব্রহ্ম-সম্প্রদায়—শ্রীগৌড়েশ্বর-শাখা" বলাই সমীচীন বোধ হয়। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের যে শাখার গৌড়ের ঈশ্বর—শ্রীগোরাক্তপ্রভূ অবতীর্ণ ইয়াছেন, ভাহার নাম শ্রীগৌড়েশ্বর শাখা। অতএব এই শ্রীটেডন্ত-মতামুবর্তী বৈষ্ণবল সাধারণ পরিচয়ে "মধবাচারী-গৌড়ীয় বৈষ্ণব" অথবা "গৌড়-মাধবাচারী বৈষ্ণব" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে বোধ হয় অসকত হইবে না।

শ্রীপাদ বশদেবের ছই শিশু। নন্দ মিশ্র ও উদ্ধব দাস। বিরক্ত-শিরোমণি শ্রীপী ভাষর দাসের নিকট শ্রীবশদেব বিভাভূষণ বেষাশ্রম গ্রহণ করিরা 'শ্রীগোবিন্দদাস' নাম প্রাপ্ত হন এবং তদমুসারেই .উাহার ব্রহ্মস্ত্রে ভাগ্নের নাম "গোবিন্দ-ভাশ্ব" ইইরাছে।

## দ্বিতীয় অংশ।

#### বৈষ্ণব-সাহিত্য।

নবম উল্লাস।

সাহিত্যই সমাজ-শরীরে নবউদ্দীপনার স্পন্দন আনরন করে। **ভাতীর** সাহিত্যই জাতীর উন্নতির সোপান। সাহিত্যের প্রভাব জাতীয়-জীবনেই পরিফুট

হইরা উঠে। স্থতরাং বৈষ্ণব-সাহিতাই বৈষ্ণব-সমাজের—সৌড়াছ-বৈষ্ণব শ্লাভি-সমাজের গৌরবময় জীবন স্বরূপ। অতএব বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ইতিহাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে অনস্ত বিস্তার বৈষ্ণব-সাহত্য-সিশ্বর সংক্ষিপ্ত পরিচর প্রদান অপ্রাসন্ধিক হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হইতে অর্থাং পঞ্চনশ শতান্ধির প্রারম্ভ হইতে বোড়শ শতান্ধের কিছুকাল পর্যান্ত এই সময়ের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে বৈঞ্জন-দাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতি। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্বের প্রান্ধি প্রান্ধি বিশ্বর গ্রন্থান্ত পরিচর ইতঃপূর্বের একরণ প্রদান্ত ইইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর শিয়ান্থশিয় স্ক্ষীবর্গ সংস্কৃত ও ৰাসলাভাষতে ভক্তিরস-সমন্বিত যে সকল কাবা, নাটক, অনকার ও দিন্ধান্ত গ্রন্থ রচনা কবিয়া বৈঞ্জব-সাহিত্য-কাননকে স্ক্ষান্তিত করিয়াহেন, ম্লাক্রণে সেই সকল গ্রন্থানীর উল্লেখ করা বাইতেছে।

প্রথমতঃ শ্রীমন্থ্য মানবমুকুক্ষ ও লোকনাথ গোষামীর বিষয়ই উল্লেখ করা ঘাইতেছে। কলিপাবনা গতারী শ্রীগৌরাঙ্গমহা প্রভূ ১৪-৮ শকে খ্বঃ ১৪৮৬ অকে ফান্তুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধার পর চক্রপ্রহণ সময়ে অবতীর্ণ হন। পিতার নাম—শ্রীষ্ট্র নিবাসী শ্রীনীলকণ্ঠ মিশ্রের পুত্র শ্রীজগনাথ মিশ্র—অপর নাম" মিশ্র পুরক্রম।" মাতা—শ্রীনগদীপ-নিবাসী শ্রীনীলাধর চক্রবর্তীর জোঠা কতা শ্রীলটিঠাকুরানী। শ্রীগৌরাঙ্গের জ্বোঠ সংশার তাগি করিছা পরে সন্ধান প্রহণ করেন। তাঁহার মাভুলপুত্র লোকনাথও

দলী হইয়াছিলেন। সয়াসাশ্রমে বিশ্বরূপের নাম "শুশঙ্করাণ্য" হইয়াছিল। লোকনাথও বিশ্বরূপের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া গুরুর অমুসঙ্গী হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ১৮ বংসর বয়সে পুণার নিকট পাণ্ডুপুর নামক স্থানে অপ্রকট হন। ১৪৩০ শকান্ধ পর্যন্ত ২৪ বংসর শ্রীগোরাঙ্গ নবহীপে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও কীর্ত্তন-বিহার করেন। ইহাই আদিলীলা বা গৃহবাদ। ১৪৩১ শকে মাঘ্যাসে সয়াস। ১৪৩২ শকে নীলাচল হইতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের ভীর্থ ভ্রমণ। ১৪৩০ শকে রথমাত্রা দর্শন, ১৪৩৪ শকে শ্রীরুলাবন যাত্রা ও গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, ১৪৩৫ শকে বনপথে বুলাবন যাত্রা, ১৪৩৬ শকে প্রয়াগ ও কানী হইয়া বনপথে নীলাচলে আগমন। ১৪৩১ হইতে ১৪৩৬ গর্যান্ত এই ছয় বংসর, দক্ষিণ, গৌড় ও বুলাবন ভ্রমণ—ইহাই মধ্যণীলা। শেষ আঠার বংসর শ্রীনীলাচলে বাদ, তন্মধ্যে প্রথম ছয় বংসর গৌড়ের শ্রীনিবানন্দ সেন, শ্রীরাঘবাদি ভক্তগণের সহিত্ত আনন্দোৎসব। শেষ ১২ বংসর কেবল প্রেমোন্মন্ততা, ইহাই অন্তঃলীলা। সাকলোঃ ৪৮ বংসর শ্রীগৌরলীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গ যথন প্রানিদ্ধ গণ্ডিত শ্রীবাহ্ণদেব সার্কভৌনের নিকট স্থারশাস্ত্র আবারন করেন, তথন বিশ্ববিধ্যাত রবুনাথ শিরোসণি, রবুনন্দন ভট্টাচার্য ও রক্ষানন্দ আগমবাগীশ, তাহার সহাবারী ছিলেন। তার্কিক-চূড়ামণি রবুনাথ শিরোমণির গোরবরেকার্থ মহাপ্রভু স্ব-রক্ত স্থারশাস্ত্রের টীকা গঙ্গা গর্জে নিক্ষেপ করেন। ইহা স্বার্থত্যাগের জলন্ত দুষ্টান্ত। স্মার্ভ রবুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বস্থাবিংশতি তথ্ব' নামক বর্তুমান প্রচলিত স্থৃতি-গ্রন্থের সংগ্রাহক। তান্ত্রিক চূড়ামণি রক্ষানন্দ "ভ্রেসার" নামে তন্ত্র প্রন্থের সংগ্রাহক। ফরত: শ্রীনহাপ্রভু তুংন-বিখ্যাত সহাব্যারী তিন জনের মধ্যে একজন তার্কিক, একজন স্মার্ত্ত একজন তান্ত্রিক, এবং শ্রীমহাপ্রভু স্বায় বিশ্ব-বিশ্রুত আদর্শ বৈষ্ণব। ইহাঁর প্রথমা পত্নী—শ্রীব্রন্ত ঠাকুরের কন্তা শ্রীগ্রন্ত্রীপ্রিয়া। সর্পদংশনছলে শ্রালক্ষ্মীপ্রিয়ার তিরোভাবের পর

শ্রীরাঙ্গ ২০ বংগর বরসে (১৪২৭ শকে) শ্রীপাদ সনাতন থিশ্রের কক্যা শ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়া দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ মাধ্বেল্রপুরীর শিক্ত শ্রীপাদ ঈশ্বর প্রীর নিকট শ্রীনহাপ্রেভু লোকাচার-রক্ষার্থ শ্রীগোপীজনবল্লভ দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে কাটোয়ার শ্রীকেশণ ভারতীর নিকট সন্ত্রাস গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসাশ্রমের নাম শ্রীক্ষেট্রিভ্য ।"

শ্রীমহাপ্রভুর " শিক্ষাষ্টক ''\* বলিয়া বে ৮টা শ্লোক-রত্ন আছে, উহা বৈষ্ণব-গণের কণ্ঠহার স্বরূপ। ভদ্তিম " প্রেমামৃত '' নামে একথানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ শ্রীমহাপ্রভুর শিখিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

প্রান্ধতঃ এস্থানে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীমহাপ্রস্থা ভিন্ন আপর ৪টা তত্ত্বেরও সংক্ষেপ-প্রিচয় প্রদান্ত কটতেছে।

শিক্ত্যালন্দ প্রভূ । - বীরভূম জেলার — মলারপুর রেলষ্টেশনের
নিকট প্রাচীন একচকা বা একচাকা গ্রামে ১০৯৫ শকে খৃঃ ১৪৭৩ অবদ মাঘী
শুকা এয়োদশী ভিথিতে রাটীর আহ্মণ শ্রীমুকুল ওঝার (ডাক নাম—হাড়াই পণ্ডিত
বা হাড়ু ওঝার) ঔরদে শ্রীণ্মাবিতী দেবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বংসর
বয়সের কালে শ্রীনিভানেলকে এক সম্যাসী (কেহ কেহ বলেন এই সম্যাসী
মহাপ্রভুর অগ্রজ বিরন্ধণ) ভিক্ষাস্তর্জন লইচা বান। ২০ বংসর তীর্য ভ্রমণের
পর শ্রীনিভানেল শ্রীমহাপ্রভূব সহিত্য নবহ'পে আ্যাসা মিলিত হন। নবদীপে
শ্রীবাস পণ্ডিভের গৃহেই ইহার বংসস্থান নিন্দিই হইয়াছিল। ইনি মার খাইয়াও
মহাপাবও জগাই মানাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভূব নাম-ধর্ম-প্রচারে
অক্রোধ গর্মানলক শ্রীনিভাইটাদেই হর্মাগ্রণা।

শ্রমহাপ্রত্ব শ্রীমুখোক এই "শিকাইক" ও শ্রীমদান গোরামি-রক
"মনংশিকা" মূল সংস্কৃত, টাকা ও বিশদ তাৎপর্য ব্যাথ্যা সহ "শ্রীশ্রীশিকামৃত"
নামে "ভক্তিপ্রভা কার্যালয়" ইইতে প্রকাশিত হুইয়ছে। মূল্য ॥• আনা মার।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ দশনামী শান্তর সন্ন্যানি-সম্প্রদায়ভূক না হইরা তান্ত্রিক অবধৃতাশ্রম গ্রহণ করার ইনি ভূরীর পরমহংস—ভক্তাবধৃত নামে অভিহিত। তিনি বর্ণাশ্রম-আচার-শৃত্র সংসার-বিরাগী মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভূর সঙ্গী ছিলেন। ১৪৩৪ শকে শ্রীমহাপ্রভূ শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেমধন-প্রচালার্থ গোড় মণ্ডলে প্রেরণ করেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিরা তিনি বহু নরনারীকে শিশু করেন। ১৪৪১ শকে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ প্রিরশিশু উদ্ধারণ দত্তের উল্পোগে অন্থিকা—কালনা নিরাসী শ্রীস্থানাস সংখেলের কল্যা শ্রীমতী বস্থাদেবীর পাণি গ্রহণ করেন এবং ভূই বংসর পরে বস্থাদেবীর কনিষ্ঠা ভিগিনী শ্রীজাহ্রবাদেবীকেও বিবাহ করেন। বিরাহের পূর্বে অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দকে বৈদিক বিধান অনুসারে উপনয়ন সংস্কার করিতে হইরাছিল।

শ্রীমন্তানন্দপ্রভূ শ্রীপাদ মাধবেন্দপুরীর শিয়া; স্থতরাং শ্রীমবৈতাচার্য্য ও শ্রীমদ্ ঈথর পুরীর সতীর্থ। ইহার পূর্মাশ্রমের নাম কেহ কেহ 'কুবের 'বলেন। অড়দহ ইহার শ্রীপাট। শ্রীবস্থা নামী পক্ষার গর্ভে নিত্যানন্দ প্রভূর এক পুত্র স্কন্মগ্রহণ করেন—নাম শ্রীবীরচন্দ্র। শ্রীমহাপ্রভূর অঞ্চকটের পর ১ বংসর পরে ১৪৬৪ শকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ অপ্রকট হন।

শ্রীনিভানন্দ প্রভুর অসংগ্য পরিকরগণের মধ্যে উদ্ধারণনত, ক্লফদাস, ক্লেমারি সেন, জগনীশ পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, কান্তরামদাস, ক্ল্ডলাস কবিরাজ্ব গোস্থামী, পদকর্ত্তা জানদাস, বৃন্ধবেন দাস, বলরাম দাস, বাবা আউল মনোহর দাস প্রভৃত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রতিতিতি তি প্রতি ।— গ্রীষ্ট কেলার—লাউড গ্রামে দিবা দিহে রাজার মন্ত্রী কুনের আচার্য্যের ঔরদে নাভাদেবীর গর্ভে ১৩৫৫ শকে (খঃ ১৯৯৪) মাধী গুরু সংখ্যী ভিগিতে শ্রীফেইগত প্রভু হলা গ্রহণ করেন। ইহার পূর্বনাম "কমলাক"—উপানি "বেদ-পঞ্চানন"। ইনি পরে শান্তিপুরে

আদিয়া বাদ করেন। ইহার দীতা ও ত্রী নায়ী ছই পত্নী। অবৈতপ্রভুর পাঁচ পুল্র—অচ্যুত, রুষ্ণনিশ্র, বলরাম, গোপাল ও জগদীশ।

শ্রীঅবৈত প্রভৃ তীর্থ-পর্যাটন উপলক্ষে মিথিলায় গমন করিলে ১৩৭৭ শকে কবি বিভাপতির সহিত তাহার মিলন হয় এবং তাঁহার অভূত রুঞ্জলীলা-কীর্ত্তন শ্রবণে বিমুগ্ধ হন।

আদামের পর্মপ্রচারক শ্রীশঙ্করদেব—শ্রীঅবৈতপ্রভুর শিশ্ব। ওডিন্ন অনস্ত-দাদ, গোপালদাদ, বিষ্ণুদাদ, অনস্ত আচার্যা, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রী অবৈত-প্রভু ১২৫ বংদর ধরাধামে প্রকট থাকিয়া ১৪৭৯ শকে লীলা অপ্রকট করেন।

প্রাহ্ব প্রতিত। — শীষ্ট্রাদী জনধর পণ্ডিতের পঞ্চ পুরের একজন। জনধর ও ওঁহার পুরুগণ নববীপ ও কুমারহট্ট এই উভর স্থানেই বাদ করিতেন। পঞ্চপুত্র—শ্রীনলিন, শ্রীবাদ, শ্রীবাদ, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত বা শ্রীনিধি। "শ্রীচৈতনাভাগবত"-প্রণেতা ব্যাদাবতার শ্রীব্রন্ধাবন ঠাকুরের জননী শ্রীমতী নারায়নী, এই শ্রীনলিনপণ্ডিতের কন্তা। ১৪২৮ শকে শ্রীমহাপ্রভু এই শ্রীবাদভবনে শ্রীনৃদিংহ দেবের আদনে, উঠিয়া ঐর্থ্যা প্রকাশ করেন। এই শ্রীবাদের অঙ্গনই শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের কেন্দ্র স্থান। ছল।

শ্রীসাদাধর পশ্রিত।—শ্রীধান নবদীপ মধ্যন্থ চাঁপাহাটী গ্রামে শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্মাবতী দেবীর গর্ভে ১৪০৯ শকে (খু: ১৪৮৭) বৈশাখী অমাবস্থার জন্মগ্রহণ করেন। গদাধরের জ্যেষ্ঠ সংখাদরের নাম বাণীনাথ। গদাধর চির-কুমার ছিলেন। বাণীনাথের পুত্র নরনানন্দ, শ্রীগদাধরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মূর্শিদাবাদ—কান্দি মহাকুমায় ভরতপুর গ্রামে বাস করেন। ভরতপুর গেপগ্রিত গোস্বামীর পাট " বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পাটে শ্রীমহাপ্রভূব হস্তাক্ষরযুক্ত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত-লিখিত একখানি গীতাগ্রন্থ অস্থাপি বিভ্রমান আছে। শ্রীমহাপ্রভূব দার্কণ বিচ্ছেদে ১৪৫৬ শকে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী অপ্রকট হরেন।

শ্রী শ্রীনবর্ষণে অবহানকালে " শ্রীক্ষণী গামৃত " নামে একথানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ত্যাস-গুরু শ্রীপাদে কেশার ভারতী, বর্জমান-জেলা, থানা মণ্ডেশ্বরের অনীন দেরুড় শ্রামে ( এই গ্রামেই শ্রীবৃদ্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট) আর্মানিক ১০৮০ শকে (খৃ: ১৪৫৮) মাঘী শুরু ভৈমী-একাদশী তিথিতে ভরবান্ধ গোত্রীয় শুরু শোত্রীয় মুকুলমুরারির পুত্রেরপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি তৈলঙ্গদেশে বৈদ্গাপত্তন নগরে গাঙ্গুল ভট্টের নিকট শাস্ত্র আধায়ন করিয়া গীতার " তত্তপ্রকাশিকা" ভাষ্য, " কোস্বভপ্রতা" নামে ব্রহ্মপ্রবৃত্তি, " উপনিবদ্ প্রকাশিকা" নামক ধাদশ উপনিবদ্ ভাষ্য, " ক্রম-দীপিকা" নামক বিষ্ণুমশ্রোদ্ধাক তন্ত্রগ্রন্থ প্রশ্রীভারতী প্রভূতি ভাষ্যকারণ তাহার অন্তর্বতী হইয়াছেন। ইনি প্রণমে শান্ধর দশনামী স্ক্র্যাসী সম্প্রদারে ব্রহ্ম-সন্ত্রাস প্রহণ করিয়া ভারতী আধ্যা লাভ করেন। পরে শ্রীপাদ্ মাধ্বেক্রপুরীর নিকট শ্রীগোণাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রী আধব সুকুস্দ।—দিখিজগী পণ্ডিত কেশব-কাশারীর গুরু।
মাধব মুকুন্দের বাসস্থান বঙ্গদেশস্থ অরুণ্যণ্টা নামক গ্রাম। ইনি "পরপক্ষ-গিরিবজ্ঞা
বা অধ্যাস-গিরিবজ্ঞা" নামক সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থে নেদান্তের
প্রস্কৃত মর্শ্ম উদ্যাটন পূর্বিক শবর-মত থণ্ডন করিয়া বৈত্ত-মত স্থাপন করা হইয়াছে।

কেশব কাশ্মীরী।—দিখিজয়-প্রসঙ্গে নবধীপে আদিয়া শ্রীমহাপ্রভুর
সঙ্গে বিস্তা-বিচারে পরাস্ত হন। নিধার্কাচার্য্যের বেদাস্তভাগ্যের টাকাকার তৎ-শিশ্র
শ্রীনিবাস। কেশব এই ভাগ্য ও টাকার মত শইয়া বেদাস্তহতের একটা বৃত্তি রচনা
করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমাধব মুকুলকে শুকু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেশব
শাসীরী শ্রীমহাপ্রভুর বৌবনের প্রতিষ্ক্ষী—শেষ বয়দের শ্রীপ্রবোধানল সরস্বতী।

শোহরের অন্তর্গত তাগণড়ি প্রাম নিবাসী পদ্মনাত চক্রবর্তীর ঔরদে ও সীতা-দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও শীঅহৈত প্রভুর নিকট মন্ত্র প্রহণ করেন। বোকনাথ মহাপ্রভুর পরম বন্ধু ও সমবয়ন্ত্র। ইনি শান্তিপুরে প্রথম আদিরা ভাগবত অধ্যয়ন করেন। পরে প্রীনহাপ্রভুর আনেশে লোকনাথ, প্রীগদাধর পণ্ডিতের শিক্ত প্রভুগর্ভ গোন্থানীকে সঙ্গে কইরা লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি ধর্মপ্রচারের অন্ত প্রীকুলাবন গমন করেন। তথার ইনিই প্রথমে "প্রীগোরুলানন্দ" নামক শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরু। ইনি "সীতানমাহান্ত্র; নামে একখানি বাঙ্গলা প্রার গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রীমহাত্তমপুরী সীতাঠাকুরাণীর চরিত্র ও অনেক প্রাচীন বিবরণ বর্ণিত আছে। ১৫১০ শক্তে শ্রাবী-ক্রফান্ত্রমী ভিণিতে শ্রীলোকনাথ নিত্য গীলার প্রবেশ করেন।

শ্রীসুরারি গুপ্ত ।— শ্রীইট্রাসী বৈতবংশীর শ্রীমহাপ্রভুর সহাধ্যারী।
"শ্রীকৃষ্ণতৈতে চরিতম্" মহাকার্য ইহারই রচিত। এই গ্রন্থানি "ম্রারির
কড়চা" নামেও প্রসির। অহাত্য শ্রীতৈতত্ত-লীলা গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান
এই গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত। ১৪০৫ শকে আ্বাঢ়ী শুক্রা পঞ্চনীতে এই গ্রন্থের
রচনা শেষ হয়।

শ্রীপ্রবোধানন্দে সার্ত্রতী।—ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক বাদ্ধন্দ্ধেশ্রভ্র ; কাবেরী তীরস্থ শ্রীরস ক্ষেত্রে জন্ম—শ্রীমদ্ গোপাল ভট্টের পিতা বেস্কটান্টার্য্যের সংঘাদর নাম প্রকাশানন্দ। শেষ জীবনে কাশীবাসী হয়েন। ইনি তৎকালে কাশীর সর্ব্বপ্রধান বৈদান্তিক পণ্ডিত ও মান্নাবাদী সন্ন্যাণিদের নেতা ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর কুপান্ন তিনি তথায় অপূর্ব ভক্ত-জীবন লাভ করিয়া 'প্রবোধানন্দ' নামে অভি-হিত হন। ইনি শ্রীমহাপ্রভুকে যে তার স্বতি করেন, তাহার সমষ্টিই—"শ্রীচৈতঞ্চন্দ্রান্দ্র্যা ইহার ১২টা বিভাগে যথাক্রমে ভতি, প্রশাম, আশীর্ষাদ, গৌরভক্ত-মহিম্য

অভক্রের নিকা, নিজনৈত্য, উপাসনানিষ্ঠা, লোক শিক্ষা, গোরোৎকর্ম, অবভারনহিমা, রূপোল্লাস নৃত্যাদি এবং শোক বণিত আছে। শ্লোকগুলি গোরভক্তির স্থাময় উচ্চাস। 'আনন্দী' নামক জনৈক ভক্ত এই গ্রন্থের " রুসিকাস্থাদনী" টীকা রুচ্যিতা।

শ্রীপাদ স্নাতন গোস্থানী।—ভর্মান্ত গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহণ-কুলে প্রায়ভূতি; মূল পুরুষ—কর্ণাটরাজ জগদ গুলু, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবংটু বা নৈহাটাতে গঙ্গাবাস করেন। ইহাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম মুকুন্দ, তৎপুত্র কুনার দেব, জেলা বরিশাল বাক্লা চক্রন্ত্রীপে, ও যশোহর জেলার ফতেয়াবাদে বাস করেন। এই কুমারের পুত্র ১ম, শ্রীসনাভন হয়, শ্রীরূপ, ৩য়, শ্রীবল্লভ (শ্রীমহাপ্রভূ-প্রেনন্ত নাম—অনুপ্রম্য। এই শ্রীবল্লভের পুত্রই শ্রীপাদলীব গোষামী।

১৪৯০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দ প্রয়ন্ত গোড়ের বাদসাহ আলা উদ্দীন হোদেন সাহের রাজত্ব কাল। গোড়ের রাজধানী—বর্ত্তগান মালদহের নিকট রামকেলি নামক স্থানে ইইারা তিন সহোদর কল্মোপলক্ষে বাস করিতেন। শ্রীসনাতন ও প্রীক্রপ স্ব স্থ প্রতিভাবলে বাদসাহ হোদেন সাহের প্রধান মন্ত্রী ও তদীয় সহকারী হইয়াছিলেন। বাদসাহ-প্রণত্ত প্রীসনাতনের "দবির খাস্" ও শ্রীক্রপের "সাকর মল্লিক" উপাধি ছিল। ইইারা পণ্ডিত বাহ্নদেব সার্বভৌমের ক্রনিষ্ঠ আতা প্রীল বিভাবাচম্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রীমহাপ্রভূ প্রথমে শ্রীক্রপকে কুপা করিয়া উদ্ধার করেন এবং প্রয়াগে হাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। পরে প্রীসনাতনক কুপা করেন। প্রার ক্রানাতনকে কুপা করেন। প্রে ক্রানাতনকের বিরাগভান্তন হইয়া বন্দী হন। পরে কারাগ্রন্তের ক্রপায় কারামুক্ত হইয়া কাশীতে গিয়া প্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। শ্রীমহাপ্রভুক স্বাতনকে নিকটে রাখিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিলেন এবং নিক্র শক্তি-সঞ্চার

করিয়া শ্রীরুন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নে আদেশ করিলেন—

" এই হুই ভাই আমি পাঠাইত্ব রুন্দাবনে।

শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥"

অবশেষে শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপ ও ত্রাতুম্পুত্র—শ্রীরূপের মন্ত্রশিয়—শ্রীক্ষীব বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া অসংখ্য ভক্তি-গ্রন্থ প্রথমন করেন। ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনার ইহারাই বৈঞ্চব-সমাজের শীর্ষপ্রানীয়। শ্রীপাদ সনাতন ১৪০৪ শক্ষে আবিভূতি হইয়া ১৪৮৬ আঘাট়া পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃন্দাবনে অপ্রকট হন। প্রাদশ আদিতাটীশার নিকট জাহার সমাধি বিজ্ঞান।

প্রদিদ্ধ বৈষ্ণবন্দ্রতি " শ্রীহরিভক্তিবিলাসে " বৈষ্ণবের নিত্তা প্রয়োজনীয় ব্রত, পূজা, দীকা বিষ্ণুগণন, সন্ধ্যাবন্দন, পূজোপকরণ, বৈষ্ণবাচার, ভক্ত-মাহাঝা, ভক্তিমাহাঝা, ঘাদশ মাদিক কার্য্য, মালাজপ, মন্ত্রবিচার, বাস্তবাগ প্রভৃতি সংক্ষেপে সম্বলন করিয়া শ্রীপাদসনাতন গোস্বামী উহা শ্রীমদ গোপালভট্ট গোস্বামীকে প্রদান করেন। প্রীভট্রগোস্বামী ঐ বিধিগুলির মাহাত্মাদিস্কচক বছ শান্তীর প্রমাণ দারা মূল প্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করেন। এই প্রন্থের অপর নাম "ভগবদ্ধকিবিনাদ।" শ্রীপাদ দ্রাভন এই গ্রন্থের "দিকপ্রদর্শিনী" টীকা প্রণয়ন করিয়া এই প্রন্থের গৌরব আরও বন্ধিত করিয়াছেন। এই "হরিভক্তি-বিশাসই" বঙ্গীয় বৈষ্ণবদমাজের প্রামাণা বৈষ্ণব-স্মৃতি। স্মার্ক্ত চূড়ামণি রঘুনন্দন ইহার অনেক বাবস্থা স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধান করিয়াছেন। বৈঞ্চবের আচার রক্ষা বিষয়ে এই হরিভক্তি-বিলাসই রাজদণ্ড স্বরূপ। ইহা অমান্ত করিলে গোস্বামি সম্প্রদায়ে ভাহার স্থান নাই। এই স্মৃতি গ্রন্থে শাস্ত্রবাক্য, পরবাক্য ও নিজনাক্য এই জিবিধ বাক্যভেদ আছে। সকল প্রকরণেই প্রণম আর্দ্রমত-বিশেষ উদ্ধত করিয়া, তাহার খণ্ডন বা সামঞ্জত বিধান পূর্দক নিজমত স্থাপন করা হইয়াছে। স্কুতরাং যে সকল স্মার্ত্তধর্ম-নিষ্ঠ পণ্ডিত ঐ সকল উদ্ধৃত স্মার্ত্তনতকে হরিভক্তি-বিলাদের দোহাই দিয়া বৈষ্ণুৰ মত বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা যে বোর ভ্রান্ত তাহা বগাই বাহুল্য। রবুনন্দনের নৰ্য শ্বতির স্থিত

বৈষ্ণবন্ধতির প্রান্ধ ও একাদশী প্রভৃতি শইয়া চিঃদিনই মতভেদ। এতজিয়

"ক্রাংক্রা-সাক্রান্ত্রিশিকা <sup>27</sup> নামে শ্রীমদ্ গোপালভট্টরত একথানি
পদ্ধতি গ্রন্থও আছে। ইংতি অন্ত-শর্ব গৃংী বৈষ্ণবগণের বিবাহ, গভাধান,
অন্ধ্রাশন, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার্ মন্ত্র ও প্রমাণ-প্রয়োগাদি সহ সঙ্কবিত
আছে। গৌড়ীয় গৃহী বৈষ্ণবগণ এই পদ্ধতি অনুসারেই সংস্কারাদি করিয়া থাকেন।

প্রতিষ্ঠান কর্মান কর্মন করিয়াছে। প্রতিষ্ঠান কর্মান করেন। ১৪৭৬ শকে বৃহত্ত বিষয় করিয়া 'বিষয় বিষয় বিষয়

শ্রীক্রপ গোত্মামী।—ৄবৈষ্ণব-দাহিত্যকে ব**ছ অমূল্য গ্রন্থকে**আলম্বত করিয়াছেন। প্রথম—" ভক্তিব্রসামূতসিক্রুও," ইংাতে শাস্ত-মুদের মুধ্য ভক্তিরস বিশ্বত ভাবে পদ্ধবিত করা হইয়াছে। শ্রীপাদ রুপগোশামী क्किशोकूरम व्यवस्थान कोरण ১৪७० भकारम এই গ্রন্থ শেষ করেন। ইহার **ोका** " হুর্নম-সঙ্গমনী " শ্রীপাদ জীবগোত্থামি-ক্লত এবং "রুগামূত-শেষ " নামে শ্রীঙীব কৃত এই গুম্বে একখানি পরিশিষ্টও আছে। ইহা দিতীয় "দাহিতা দর্পণের" অংশ বলিলেও চলে। ভক্তির প্রকার ভেদ বছবিন, তমনো শুসার-রদায়িক। ভক্তি বিশেষ গোপনীয়, এজন্ম " রুদামতে " তাহার বিস্তৃতি না করিয়া খতম " উজ্জ্বলনাল মলি '' এন্থে উজ্জ্বনরদের অস্ব-উপান্নাদি বহুলরূপে বিভৃত করিরাছেন। স্তরাং রগামৃত ও উজ্জ্বগকে " হবিভক্তিরসামৃত্রিশ্ব " নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীক্ষীবও ইংগ লঘুতোষণীর শেষে শ্রীরূপের গ্রাছের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন - "ভাণিকা দানকেলাখ্যা রসামৃত্যুগং পুনঃ।" সমষ্টিভাবে ধরিলে শ্ৰীকবিকৰ্ণপুরের " অলম্বার কৌম্বত " শ্ৰীরণের 'নাউকচন্দ্রিকা' ভজি-রুদামুত্রিজু " ও " উজ্জ্বনীলন্দি" এই চারিখানি গৌড়ীয় বৈঞ্ব-সম্প্রনায়ের অলঙ্কার শাস্ত। তল্মধ্যে ১ম, থানিতে অলঙ্কারশান্তোক্ত সর্বসাধারণ বিষয়ের সমন্বয়, ২য়, থানিতে নাট্যাক্ষের বছ ীকরণ, ৩য়, ধানিতে সর্বসাধারণ-ভক্তিরস এবং শেষ খানিতে রদরাজ শৃসার বা উজ্জ্ব রদের বছণ বিস্তার মাত্র। ইহাতে **উक्त** तमत প্रकात (उन আছে । এই গ্রাছ छान ना शंकितन नीना-द्रमकीर्टन-গানে বা প্রবণে অধিকার জ্ঞানা। ইহা অতি বৃহদ্ গ্রন্থ। ইহার ছইটী টীকা-শ্রীজীবক্তত " শোচনরে।চনী "ও শ্রীবিখন।থ চক্রবর্ত্তি-কৃত " আনন্দ-চক্রিকা।"

শ্রীরপ-রত মহাকাবা নাই। গুইখানি স্ববিশুণমণ্ডিত নাটক আছে।

১ম, "বিদেক্স-মাধ্যব" সপ্ত আরু বিভক্ত। শ্রীরুন্ধাবনম্ব কেণীতীর্থে নানা
দিদেশাগত ভক্তমগুলীর সন্মুণে শ্রীশ্রীগোণেশ্বর মহাদেবের স্বপ্লাদেশে এই নাটক
প্রথম অভিনীত হয়। নালাচলে শ্রীমহাপ্রভু ও ভক্তমগুলী এই অমৃতারমান
নাটকের কিছু কিছু অংশ শ্রবণে অভ্যন্ত পরিভূপ্ত হইরাছিলেন। ইহাতে নাটকীর
সমন্ত বিষ্যের বিভাগ ও নায়ক-নারিকাগত সংস্কৃত ও প্রাক্ত ভাষার প্ররোগ
নানাবিধ ছন্দা, ভাব, অলক্ষারের অপুর্বে পারিপাট্য প্রমণিত হুইয়াছে। এই নাটক

শ্রীরুষ্ণের ব্রজনীলা-বিষয়ক। ১৫৮৯ শহতে এই নাটক শ্রীগোকুলে সমাপ্ত হর। ইহার টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রচর্তী। পভান্থবাদক—যত্নন্দন দাস। অন্থবাদের নাম—' শ্রীরাবারষ্ণশীলারস-কদম।"

হয়, নাটক— "লোলিতুমাধ্ব" — > • টা অঙ্কে বিভক্ত। শ্রীক্তমের দারকা-নীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকীয় অক্সান্ত অংশে উভন্ন নাটকই সমান। কর্নাংশে নলিত-মাধবে কিছু আধিকা লক্ষিত্ত হয়। এই নাটক চতুঃবহী কলাতে পরিপূর্ণ। সমস্ত লক্ষণ-ভূষণে ভূষিত। এই নাটক শ্রীন্দাবনের ভদ্রবনে ১৪৫৯ শকাব্দে সমাপ্ত হয়। দীকাকার শ্রীনীব গোস্বামী। ইহার প্রথমাভিনন্ন শ্রীরাধাক্তভীরে শ্রীমাধব-মন্দিরের সম্মুণে সম্পন্ন হয়।

"দোলকোনকো কোমুদী শব্দ প্রীলিঙ্গ বলিয়া ইহাকে ভাণিকা বলা ইইয়ছে।
টীকাকার খ্রীজীব গোস্থামী। ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। খ্রীজপ ইহাতেও অভ্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে দান-লীলা ধর্ণিত ইইয়ছে।

১৪৭১ শকাকে এই গ্রন্থ রচিত হয়। টীকাকার খ্রীজীব গোস্থামী।

শ্রীরণের আর একথানি গ্রন্থের নাম "শুবাসালো"। ইহাতে ১টী তব আছে। পুণক্ভাবে ধরিবে প্রত্যেক এক একথানি গ্রন্থ। শ্রীক্ষীর ইহাকে সংগ্রহ করিয়া একএ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীটেড্ডা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার নানা তব আছে। "শ্রীলোকি ক্রিনিক্-বিক্রন্ধানিক শানিক গ্রন্থি। ক্রেনিক্রিক্রানির গাণিত গুলিক হইয়াছে। কোন দান্দিশাত্য কবি প্রণীত "দেব-বিক্রনানগাঁ" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কেহ কেহ গোবিন্দবিক্রনান্ত শ্রীক্রীব-কৃত বলেন। কিন্তু ত্তবমালার টীকাকার শ্রীবলনের বিভাত্যক্ত

<sup>\*</sup>এই দানকেলিকৌন্দার অতি প্রাঞ্জল অনুবাদ উপক্রাদের আর মধুর ভাষার প্রাথিত হইয়া " শ্রীব্রজনীলান্ত " নামে "ভক্তিপ্রভা" কার্য্যালর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

টীকারন্তে স্পষ্টই প্রীরূপ-রুত বলিয়া উরেশ করিয়াছেন। স্থাবমালার অন্তর্গত-"শ্রীগীতাবলী"\* নামক এক পদাবলার ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে, ইহা প্রীসনাতন গোসামি-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গীতের শেষে প্রীক্ষণবোধক "সনাতন" শক্ষ ভনিতারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রীরূপ ইহার সংগ্রাহক। এই গীতাবলীর পদ শ্রীবৈক্ষর দাসের "পদ-কল্পতরূতে" উদ্ধৃত হইয়াছে। স্তবমালার "চাটুপুলাঞ্জলি" "মুকুন্মুক্তা-বলী "প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্তব বৈক্ষরগণ নিত্য আহ্লিক-পূজাদির সময় পাঠ করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপের অপর সংগ্রহ-গ্রন্থ "প্রান্তাবন্দী"। শ্রীরূপ যথন রাম-কেশীতে গৌড়বাদসাহের মন্ত্রীরূপে বাস করেন, তথন নানা দিদ্দেশ হইতে বহু পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত পদ্ম সমষ্টিই এই "পদ্মবলী।" ইহাতে পণ্ডের পরম্পরাষয় না থাকায় ইহা কোষ-কাব্যের অন্তর্গত। জেলা বর্জমান— মাড়গ্রাম নিবাসী নিত্যধামগত পণ্ডিত বীরচন্দ্র গোস্থানীই এই পদ্মাবলীর "রুসিক-রঙ্গদা" নামে টাকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে নানা ছন্দ ও বৈচিত্রাপূর্ণ ৩৯২টা শ্লোক আছে। আর একথানি খণ্ডকাব্য : নাম— "হংসদেতে"। শ্লোক সংখা : ৪২। ইহার টীকাকারের পরিচয় অজ্ঞাত। হংসকে দৃত করনা করিয়া মথুরাস্থিত শ্রীরুঞ্জকে বিরহান্তা শ্রীরাধার সংবাদ শ্রবণ করানই এই গ্রন্থের প্রতিপাত্য বিষয়। মহাকবি কালিদানের "মেঘদূতের" তার ইহাও একথানি অপুর্ব রুজবিশেষ। শ্রীরূপের আর একথানি দৃতকাব্য—' ভিক্কবাক্তা শাক্ষাবিদ্ধান বিষয়ের প্রান্তিত শ্রীরূপের মথুরা হইতে শ্রীরূন্দাবনে আগমন করিলে, গোপীগণ তাঁহার শ্বারা যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাই ইহার বর্ণনীয়।

<sup>\*</sup> এই কীর্ত্তন-গানোপযোগী শ্রীপাদ সনাতনের ভণিতাযুক্ত সংস্কৃত-পদাবলী "শ্রীগীতাবলী" মূল, টাকা, ও মধুর প্রায়ুবাদ সহ "ভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

<sup>†</sup>এডিদ্ধব দলেশ বা উদ্ধব দৃত—মূল, টীকা ও বিশ্ব ব্যাখ্যা সহ 'এডিজিল্ প্রচা ' কার্য্যালর হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ইছাও একখানি প্রুম্বত-সাগরের রক্ত। আবার শ্রীক্রণ-ক্তর "আহারাআহাক্তা"—প্রাচীন পৌরাণিক বচনাবনী ধারা মথুরাধামের সংস্থাপন ও
গৌরব-বর্ণিত। "শ্রীক্রিপি-চিন্তামানি"— ইংগতে শ্রীরাধারকের চরণ-চিন্ত্র
অতি উপদেশ। "শ্রীক্রাপ্রাক্তারালাক্তার তিলালাকার্যক বৈষ্ণবগলের
অতি উপদেশ। "শ্রীক্রাপ্রাক্তারালাক্তার তালাকার্যকার চরণ-চিন্ত্র
মণিত। "শ্রীক্রাপ্রাক্তার তালাকার স্থানি নামন হিছার রচনা শেষ হয়। ইংগতে শ্রীরাধাক্তকের বংশাবলী, স্থা, স্থা, দাস, দাসী, বসনাভরণানি বর্ণিত হওয়ার রাগান্ত্রগাক্তকানার্গের পক্ষের বংশাবলী, স্থা, স্থা, দাস, দাসী, বসনাভরণানি বর্ণিত হওয়ার রাগান্ত্রগাক্তকানার্গের পক্ষে দবিশেষ অনুক্র। তার্ত্রন "ব্যাধ্যান-চ ক্রক্তা," "প্রেমেন্দুসাগর" ও "বুন্দানেবাইক" নামক গ্রন্থগুলিও শ্রীরূপ-ক্রত বনিরা প্রাসিক।
শ্রীক্রপের গ্রন্থোপসংহারে একটা বক্তব্য আছে—

" লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাসবর্ণন।" চৈ: চঃ মধ্য, ১।

" চারিশক সংগ্রহ গ্রন্থ হ'ছে বিস্তার করিলা।" ঐ অস্ত । ৪।

শ্রীপাদ রূপ ও সনাতনের গ্রন্থ রচনা ও বিস্তার বিষয়ে এই উক্তি অতীব গৌরব-ছোতক। মেদিনীকোবে গ্রন্থ শক্ষের প্রোকার্থ দৃষ্ট হর। তাহা হইবে শ্রীক্সপের শক্ষালাক এবং উভয়ের সংগৃহীত লোক ৪ শক্ষ। ইহাই মীমাংসিত হর। বস্তুতঃ ইহাও বড় সহজ কথা নহে।

শ্রীকীব সোম্মামী।—গাড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের মুক্টমণি, অবিভীর মার্শনিক পণ্ডিত। ইহার অকর কীর্ত্তি—" ভাগাবত-সন্পর্ভ " বা যট্
সম্পর্ত । ইহার অকর কীর্ত্তি—" ভাগাবত-সন্পর্ভ " বা যট্
সম্পর্ত । ইহা তথ্য ভাগায়, পরনায়, ক্লঞ্চ, ভক্তি ও প্রীতি এই ৬টা সন্দর্ভের বিভক্ত ।
১০০০ শকাব্দের কিছু পরে ইহার রচনা কাগা। "গোপোলে ভস্পুত্ত" সন্দর্ভের
পরে নিধিত । শ্রীমন্ গোণাল ভট্ট প্রাচীন-বৈষ্ণবাচার্য্যা শ্রীমধ্বাচার্য্যানির গ্রন্থ হইতে
সারভাগ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন । শ্রীজীব দেই গোপাল ভট্টবিশিষিত প্রাতন গ্রন্থ দেখিয়া ক্রমে-পরিপাটি সজ্জিত করিয়া বিস্তান্ত্রত করিয়াবেইনা এই গ্রন্থানি অশেষ দার্শনিক বিচার ও বহুদ্দিতাপুর্ব। ৬টা সন্দর্ভের

মধ্যে তত্ত্ব, ভাগবং ও পরমার সন্দর্ভকে প্রমাণ ভাগে এবং ক্রফ, ভক্তি ও প্রীতি সন্দর্ভকে প্রমেয়ভাগে ধরা যাইতে পারে। সন্দর্ভের দিদ্ধান্ত-প্রণাণী সর্ববাংশে ভাগবতের অফুগত, এফল সন্দর্ভের শেষ তিনটা সন্দর্ভে শ্রীক্রফের ও তদীয় প্রাপ্তির উপায় ভক্তি এবং তাহার পরাবস্থা যে প্রীতি তাহার বিচার করিয়াছেন।

" স্বিস্থাদিনী।"—উক্ত ভাগবত-সন্দর্ভের বা যট সন্দর্ভের শ্রীদীব-রত টীকা বা অনুব্যাখ্যা। ইহাতে প্রথম চারি সন্দর্ভের ব্যাখ্যা আছে। ফলতঃ ইহাকে একখানি পৃথক গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়।

প্রীজীব-রুত স্বৃহৎ—প্রায় ২২ হাজার শ্লোকাত্মক গল্প-পভ্যার কাব্য—
"গোপান্দা চিস্পু " চুইভাগে বিভক্ত,—পূর্ব্বচম্পু ও উত্তর চম্পু।/ষট্
সন্দভান্তর্গতা শ্রীক্ষণ সন্দর্ভে যে গিরান্ত দার্শনিক আকারে মীমাংগিত, ইহাতে তাহাই
কাব্যাকারে বর্ণিত। পূর্ব্বচম্পু ১৫১০ শকে এবং উত্তর চম্পু ১৫১৪ শকে বৈশাধ
মাসে সম্পূর্ণ হয়। ইহার সমন্ত নিরান্ত পৌরাণিক বাক্যে সমর্থিত। পূর্ব্বোক্ত
'পজাবলীর' টীকাকার ৮বীরচন্দ্র গোরামী মহোদয় এই মহাগ্রন্থের " শব্দাধবোধিকা" নামে টীকা রচনা করিয়াছেন।

্" সাক্ষ্প্র-ক্ষপ্র দ্রুল ।" — ইহাও দার্শনিক কাব্য গ্রন্থ। চন্দ্র স্থার ইহাতেও নীলা ও সিদ্ধান্ত হই আছে। সমস্ত বৈশুব-সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপ জানিবার অপূর্ব গ্রন্থ। আর একথানি শ্রীজীব ক্লত মহাকাব্য "মাশ্রে-মহোৎসাব্য" শ্রীরাধার অভিষেক ও বারকা হইতে ব্রজে আসিরা শ্রীরাধার সহিত শ্রীক্ষপ্রের বিবাহ উপলক্ষে যে উৎসব সম্পন্ন হয়, তাহাই এই কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। ইহা মহাকাব্য-লক্ষণের কোন অংশে ন্নে নহে।

শ্রীজীবের অগ্রতম অক্ষয় কীর্ত্তি—" হবিনা আত্ত-ব্যাকিবাণ!" ইহাই সংস্কৃত ব্যাকরণের শেষ গ্রন্থ। স্থতরাং ইহাতে অধিকাংশ প্রাচীন ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা লঘু ও বৃহৎভেদে হইথানি। ব্যাকরণশাস্ত্র ক্ষান্ত্র। বৈক্ষবগণের বাছাতে ব্যাকরণ শিক্ষার সকে সকে ভক্তির অর্থনীনন

হয়, এই উদ্দেশ্যে ব্যাকরণের সমন্ত সংজ্ঞা, উনাহরণ ও স্ত্রগুলি শ্রীভগবন্ধমাত্মক করিয়া সাহিত্য-জগতে এক অপূর্ব ক্রতিত প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন, — ক-কার স্থানে ক-রাম, খ-রাম ইত্যাদি। ং—বিষ্ণুচক্র, :—বিষ্ণুদর্গ। স্বরবর্ণ নর্মেরর, ব্যাজনবর্ণ—বিষ্ণুজন। ইত্যাদি। বিষ্ণুবের প্রিয় এমন সরল ব্যাকরণ আর নাই। তঃথের বিষয়, ইহাণ পঠন-পাঠন অতীব বিরল। তিগ ভিন ' স্থ্রেমালিক্সি ও " প্রাক্ত-সংগ্রহ " গ্রন্থও ব্যাকরণাংশ বণিগ্রাই উল্লেখ

(যোগসার-স্তবের টাকা, অগ্নিপুরাণ্ড গার্থীর টাকা, শ্রীরাধাপনচিত্রের টাকা, ভাবার্থ-স্টচকচম্পু ও শ্রীমন্তাগবড়ের ক্রেম ফ্রন্সভ টাকাও শ্রীপাদ ছবি গোস্বামি-প্রণাত ∤

প্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।- দক্ষিণাণে—ইন্রসনাগকেরের নিকটবর্ত্তী ভট্টমারী (কোন মতে বেশগুড়ি জামে) গ্রামে ১৪২৫ শকে গুঃ ১৫০৩) জনগ্রহণ করেন। পিতার নাম – জ্রীবেঙ্কট ভট্ট। তীগ-লন্দ কালে জ্রীমহাপ্রভূ এই বেঙ্কট ভাটুর আনুদ্রে সমগ্র বর্ষাকাল অবস্থান করেয়া শ্রীগোণাল ভটুকে কুপা করেন। যথাসময়ে ভট্ডগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আগিয়া শ্রীপাদ রূপ ও গনাতনের সহিত স্থিলিত হন। ইনি খুলতাত শ্ৰীপাদ প্ৰবেদ নন্দ স্থায় গীর শিয়া। নীশাচল হইতে শ্রীমহাপ্রভু নিজ ডোর কৌপীন ও ব্যিবার আগন পাঠাইয়া শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার করিয়া ছলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামি-পূজিত শ্রীদামোদর শিলা হ**ইতে যে** শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রকটিত হবেন, উচাই বর্তমান শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ। "শ্রীহরি-ভক্তি-বিনাস," "মংক্রিয়া-সারদীপিকা, শ্রীকৃঞ্চকর্ণান্তরের " শ্রীকৃঞ্চন্দ্রভা " টীকা ইই।রই রচিত। জ্রীনিবামাচার্য্য ইহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৫০৭ শকে শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চনীতে, প্রির শিশু দেববন-নিবাদী শ্রীগোপীনাণ গোস্বাদীর উপর ব্দ্রীপ্রীরাধারমণের সেবাভার অর্পণ করিয়া নিতালীলায় প্রবিষ্ট হন। গোপীনাথের অপ্রকটের পর তদীয় ভাতা প্রাদামোদর গোস্বামী দেবাভার প্রাপ্ত হন। ইইারই কশেষর বর্তমান গেবাইত প্রশিদ্ধ বৈঞ্বাচার্য্য শ্রীমন্ মধুত্বন গোস্বামী – সার্বভৌম देवकार जनगटनत हेन्द्रम तप्र।

প্রভাৱ নাম ভট্ট গোসামী। তিনি ছর গোন্ধামীর অন্তম।
পিতার নাম শ্রী এপন মিশ্র। কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে প্রীমহাপ্রভুর অবস্থান
কালে কুপালাভ কশেন এবং ওঁছাব আদেশে প্রীসুন্দাবনে বাস করেন। ইনি
প্রভাগ ১ লক্ষ এরিনাম ও এক সম্প্র বৈষ্ণাবকে প্রণাম করিতেন। ১৪৮৫ শকে
আধিনী শুকা দাদশীতে ৫৮ বংসর ব্যুদে শ্রীসুন্দাবনে অপ্রকট হন। ইইার রিচিত্ত
কোন গ্রন্থাদির বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রী-ব্রুহ্মাথ দোজ লোজামী।—ইনি কঠোর বৈরাগ্য-সম্পন্ন প্রাণ্ডীন সাধক। জেলা ছগলী— ত্রিশবিষা রেল্ ষ্টেশনের নিকট সরস্বতী নদী-তীরে ক্ষণ্ডপুর প্রামে ১৪১৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তপ্রামের ২২ লক্ষ মূলার আয়ের জামদারীর অধীশ্বর কার্যন্ত বংশীর শ্রীগোবর্দন মজুমদারের পুরে। বালাকালেই ইহার ক্ষারে বৈরাগাল্যর করে, তদ্ধনে ইহার পিতা এক পরম রূপবতী কন্তার সাহত বিবাহ দেন। রগুনাথ অতুল ঐপ্রাণ্ড ও রূপবতী ভার্যা পরিত্যাগ করিয়া ১৯ বংসর ব্যাসে নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর চরণমূলে উপন্থিত হন। তথায় ১৬ বংসর শ্রীক্ষার সহিত প্রভুর পরিচ্যা। করিয়া, মহাপ্রভুর অন্তর্জানের পর ৪১ বংসর শ্রীক্ষাবনে শ্রীরাধাকৃত্ত তীরে অবস্থান করেন। ১৫০৮ শকাব্বে আশ্বিনী শুক্রা দাদশীতে শ্রীর্ন্ধাবনে অপ্রকট হন। শ্রীবাধাকৃত্তের স্কশান কোনে ইহার সমাধি বিরাজিত।

রগুনাপ বালো শ্রীবানারনথ-বিগুতের সেবা করিতেন। মুসলমান অভ্যাচাবে এই বিগ্রহ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইবার সংবাদ শুনিরা শ্রীমদাস গোস্বামী বুলাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণকিশার নামক জনৈক শিশুকে প্রেণ কবেন। তিনি ঐ বিগ্রহের উদ্ধার ও বেবা প্রকাশ করেন। শ্রীমহ দাস গোস্বামী বৈরাগোর আদর্শমৃত্তি। ভাই, শ্রীমহাপ্রস্থ বিশ্বাছেন—" রগুনাথের বৈরাগা হয় পাষাণেব রেখা।" সভাই, বৈঞ্চব রাজ্যে ইহার ক্যায় কঠোরগ্রহী দেখা বার না। শ্রীমহাপ্রস্থ ইহাকে শ্রীগোবর্দ্ধনশিশা ও গুঞ্জামালা প্রদান করিয়া পূজা করিতে আজ্ঞা করেন।

আধুনা কোন কোন বর্ণাশ্রম-রক্ষাভিলাষী স্মার্ভক্ষন্য পণ্ডিত এই দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া ব্রাহ্মণেতর বৈফবের খ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকার নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পাকেন।

এক্ষণে ব্যক্তব্য এই যে, শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীল ব্যুনাথকে কেন যে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা পূচা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার যথন কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই, তথন অসমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা তির দিহাতে উপনীত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণেতর কুলোম্ভর বৈষ্ণব শ্রীশালগ্রামার্চন করিতে পারিবে না, এইরূপ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় হইড, ভাহা হইলে শ্রীপাদ সনাতনের দারা বৈষ্ণুর-স্মৃতি হরিছক্তিবিলাসে ভগবংগর-স্ত্রী-শৃদ্রাদিও শ্রীশিশার্জনে অধিকানী, এরপে ব্যবস্থা লেখাইতেন না। অথবা "ব্রাহ্মণক্তৈব পুজ্যোহামতা।দি" স্কৃতির বাক্যকে অবৈষ্ণুবুপর বলিয়া খণ্ডন করিতেন না। কেহ কেহ টাকার লিখিত—' যজে। বিধিনিষেধা ভগবছকানাং ন ভবতী " "দেবহিভুতাপ্তন্ণাং পিতৃণামিত্যাদিন বচনৈ: ।" ইত্যানি বাকা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন বে. উছা তাাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধে; কিন্ত ভাগা সন্দ্ৰভোভাবে অসঙ্গত। যেহেতু অবৈষ্ণৱ-ভাগীও দৈব ও পৈত্র কর্মানিকে পরিভাগে করিয়া থাকেন। ভাছা হঠলে বৈয়াবের विस्मासक तरिन कि ? जांगी काशांक वान ? " मर्सकपा-कनजांभः व्यक्तिपांभः বিচক্ষণাঃ॥ গীতা। বৈশ্বৰ সৰ্বাদা কাম-সম্বন্ধ-বৰ্জ্জিত বুলিয়া সকল অবস্থোতেই ভাগী।" মুদ্ররাং তাঁহার অনিকার থাকিবে না কেন? আরুও বৈঞ্ব-শ্বতিকার बेट्यास -

> ''অতে। নিষেধকং যদ্ যরচনং শ্রুণ্ণতে কুটং। অবৈঞ্চৰপরং তত্তবিজ্ঞোং তত্ত্বিশিতিঃ॥''

এই বে স্বয়ং কারিকা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার স্বকপোল করিত নহে, ইহা সমর্থনের জন্মই টাকাকার ''দেব্যিভূতাগুদি'' লোকের উল্লেশ করিয়াছেন। এক্টো বিশেষ বিধি দারা সামান্ত্রিধি প্রমাণিত করিয়াছেন। অগবা এমনও হঠতে পারে, জ্রীগণ্ডকী শিলার কার জ্রীগোবর্জন শিলাও যে বৈশ্ববগণের পরনার্চনীয় বস্তু, ভাষা প্রদর্শনের নিমিন্তই স্থীর অন্তর্গ ভক্ত জ্রীগর্বাক্তিন শিলা পূজা করিতে আজা করেন। জ্রীশালগ্রামশিলা বৈশ্বব মাত্রেই তো পূজা করিবেন; বিশেষ শ্রীশালগ্রাম পূজা যখন বৈনী ভক্তির অন্তর্গত। স্থতরাং রাগান্ত্রগ ভক্তের উজ্জ্বা-জান্দর্শ শ্রীগ রঘুনাথের ম্বারা যদি জ্রীগোবর্জন শিলার্চন প্রকাশ হয়, তাহাহইলে বৈধ ও রাগান্ত্রগ উভয় শ্রেণীর ভক্তরণ স্থাইন শ্রীশালগ্রামের ক্রায় শ্রীগোবর্জন-শিলার্চন ও অন্তর্গত হইবে। এই উদ্দেশ্রেই শ্রীমন্ত্রাক্তির স্থান্ত্রিকান শিলার্চন করিতে দিয়াছিলেন।

অথবা যে জ্রীগোবর্দ্ধন:শিলা ও গুঞ্জামালা, জ্রীম্মারাপ্রস্কৃ তিন, কংসদ্ধ ধ্রক্ষ্ণ করিলেন; গুলু, ধারণ করা নম্ন, বাঁহাকে ক্ষণ-কলেবর ব্যিয়া—

। ''——কভু **হ**দয়ে নেত্রে ধরে।

কভুনাসায় আন লয় কভু শিরে করে । নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরস্তর।

শিলাকে কহেন প্রাভু ক্লফ-কলেবর ॥" চৈ: চঃ।

তথন সেই শিলা যে সাক্ষাৎ শ্রীক্ষ-বিগ্রহ, তাহাতে সন্দেহ কি ? বিশেষতঃ শ্রীমন্থা-প্রত্ন, ০ বৎসর কাল শ্রীঅসে ধারণ করার তাঁহাতে বহু শক্তি সঞ্চারিত হইয়ছে।
এমন অপূর্ব বস্ত শ্রীরবুনাথের ক্রায় কস্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন অন্ত কেইই পাইবার যোগাপাত্র নহেন , ক্রতরাং রঘুনাগকে এই প্রানাদী শিলামাল স্বর্পণ, ইহা পূর্ণ অম্প্রহের
পরিচায়ক। অত্রব শ্রীশ্রীমহাপ্রত্ন শ্রীরবুনাগকে শ্রীশালগ্রাম শিলার্চনে অনধিকারী
ধলিরা যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা প্রধান করিয়াহেন, এরূপ ধারণা আন্ত মাত্র। তাহা
হইলে শ্রীরঘুনাথ অবশ্রই একগা উল্লেখ করিতেন। শ্রীমহাপ্রত্নর অভিপ্রার কি,
ভিনি কি উদ্দেশ্যে রঘুনাথকে শিলামালা দিয়াছিলেন এবং রঘুনাথইবা সেই শিলামালা প্রান্ত হইরা কি ভাবিয়াছিলেন; তাহা তো স্পষ্টই উল্লিখিত আছে—

"রখুনাথ সেই শিলামালা যবে পাইল।

ধোসাঞির অভিথার তাই ভাবনা করিল-॥

শিলা দিয়া গোদাঞি নোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে। গুরুয়ালা দিয়া দিলা রাধিকা চরণে॥''

बीरेहः हः षश्।

চারি-সম্প্রদারী বৈশ্বন-স্থাতিমতেই শ্রীশালগ্রামশিলার নিজাভীই শ্রীমৃর্তির পূজা করা, বৈশ্বন্ধন একান্ত কর্ত্তন বলিয়া উল্লিখিত হইলাছে। প্রাচীন বৈশ্বন স্থাতি শ্রীরামার্চন-চল্লিকার উক্ত হইলাছে—''মন্ন্যোতের সন্দ্রামাধিকারোহান্তি দেছিলাং।'' ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রাব্দ্ধক রামান্ত উচ্চারণ পূর্দ্ধক শ্রীশালগ্রাম শিলার নরনারী সকলেই শ্রীরামচন্ত্রের পূজা করিতে অনিকারী হইবেন। আবার নিধাদিতা সম্প্রদায়ের বৈশ্বন-স্থাতি "বৈশ্বনার্মান্ত অনিকারী হইবেন। আবার নিধাদিতা সম্প্রদায়ের বৈশ্বন-স্থাতি "বৈশ্বনার্মান্ত শ্রমান শ্রমানি আবগ্রকংগ। ওপোক্তং পাল্মো শালগ্রামশিলার হইয়াছে। ''সাকার্চাম্প্র শালগ্রামশিলারা আবগ্রকংগ। তপোক্তং পাল্মো শালগ্রামশিলান পূলা বিনা বোহগ্রাতি কিঞ্চনেতানি'।" অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামশিলাতেই সর্ব্বপূজাবিধান কন্তরা। এমন কি শ্রীশালগ্রামশিলার্চন বাতিরেকে যে ব্যক্তিভাল করে, তাহাকে কল্পকোর্টাকাল শ্বচবিঠার ক্রমি হইতে হয়।

অভএব বৈক্তব-স্থৃতির মতে গৃহী বা ভাগী বৈক্তবভেদে শিশার্চনার অধিকারী-অন্দিগরী ভেদ কথেত হয় নাই। যথন শ্রীশাল্পামশিলার্চন ব্যতিরেকে সাধারণ বৈক্তব পদবাচা হয় না, তথন গৃহী-ভাগী ভেদ থাকেবে কিরুপে? বৈক্তবের সামান্ত লক্ষণ 'গৃহীতি ক্রিণাকা চ বিক্তৃপুজাপরো নরঃ॥' এছলে নরশন্ধ, সাধারণ মন্ত্রমাত্রকেই বৃষ্ণ ইংগছে। বিক্তৃপুজা শঙ্গে শ্রীশাল্পাম পুদ্ধা রুচি মুখার্থ—পদক শাল্পবং। পদ্ধার ব লগে বেমন পঞ্চেলাত অন্ত কিছু না ব্রাইরা কেবল পদ্মকেই ব্রাইরা থাকে, সেইরূপ বিক্তৃপুজা বলিলে শ্রীশাল্পামপুজাকেই ব্রাইরা থাকে। এ বিষয়ে শ্রোত প্রাণাও শক্ষিত হয়। যথা—"দেবভূদা দেবং যজেং। অবিক্র্নার্চয়ে দিয়র শ্রোত প্রাণাও শক্ষিত হয়। যথা—"দেবভূদা দেবং যজেং। অবিক্র্নার্চয়ে দিয়্র গ্রাইনা থাকে না। ইংগতে জাতিতেদ বা আশ্রম ভেদের কোনকথা উলিক্তিরে বিক্রপুণা করিবে না। ইংগতে জাতিতেদ বা আশ্রম ভেদের কোনকথা উলিক্তির বিক্রপুণা করিবে না। ইংগতে জাতিতেদ বা আশ্রম ভেদের কোনকথা উলিক্তির বিত্রক না তেওঁ স্থৃতিক ভা বয়ং রখ্নন্দন যে পার্থকা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন,

আধুনিক বৈষ্ণবাধেনী স্মার্ক্তপণ্ডিতগণ সে পার্থক্য উঠাইরা দিতে চাহেন কি ? এ মিদ্
রঘুনন্দন ভট্টাচার্যা বার-ব্রত-আচার সর্কপ্রেকার বাবহারে বৈষ্ণবাবিষ্ণব মতভেদে
পূথক্ ব্যবস্থা শিথিয়াছেন।—একাদশী তব্তে—" অরুণোদয়-বেলায়াং দশমী দৃগ্রতে
বদা। তদিনে তৎপরিভাজ্য বৈষ্ণবৈকাদশী ভবেৎ॥" কর্থাৎ অরুণোদয়কালে
দশমী দৃষ্ট হইলে বৈষ্ণবর্গণ সেই দিনে একাদশী ত্যাগ কার্ম্না প্রদিন শুদ্ধা আদশীতে
উপবাদ করিবেন।

আবার বৈষ্ণবের প্রতি অন্ত-দেব-নিশ্মাল্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষ্ণু-নৈবেষ্ঠ গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন; যথা—

" পাৰনং বিষ্ণুনৈবেছাং সুর্দিন্ধর্ষিভিঃ স্মৃতঃ।
জন্ম দেবজ নৈনেছাং ভুক্ত্বা চাক্রারণং চরেং।"
ধো যো দেবার্চনর ১ঃ স তর্মৈবেছভক্ষকঃ।
কেবলং সৌর শৈবো তু বৈষ্ণবো নৈব ভক্ষারেং॥"

ষদিও স্মার্স্ত-পণ্ডিত স্ত্রী-শৃদ্দের প্রতি শিণ-বিষ্ণু-পর্শনে অনধিকার লিথিয়াছেন—
" স্ত্রীণামনুপনীতানাং শুদানাঞ্চ জনেশ্বন।

স্পূৰ্ণনে নাধিকারোহন্তি বিষ্ণো বা শঙ্করোহিপি বা ॥''

তথাপি স্বয়ন্তু অনাদি লিঙ্গে স্ত্রীশুদ্রাদি সাধারণের স্পর্ণাধিকার লিথিয়াছেন। কাশীধামে শ্রীবিশ্বেররেও একামকাননে শ্রীভূবনেশ্বরের সর্ব্বসাধারণের স্পর্ণাধিকার সম্বন্ধে শিষ্টাচার আবহমানকাল চলিয়া আদিতেছে। শ্রীশালগ্রামশিলার্চন সম্বন্ধেও আনাদিলিক স্বয়ন্ত্বৎ বৈশ্ববের পক্ষে অধিকার শাস্ত্র ও সদাচার-সন্মত। স্মৃতি স্পষ্ট বোষণা করিয়াছেন—

কামসক্তোহিপি লুকোহিপি লালগ্রামনিলার্চ্চনং।
 ভক্ত্যা বা ধদি বাভক্ত্যা কৃষা মৃক্তিমবাপ্লুয়াৎ॥"

সর্বাদেব-পূজনং শালগ্রানে কর্ত্তবাং। "দেবপূজারাং সর্বোধানদিকার:।"
পূন্দ শ্রীনং রঘুনন্দন স্মার্তবাগীশ নহাশর আহ্লিকতত্বে ভগবন্তক্তের প্রতি বে ৩২
কার সেবাগরাধ আছে, তাহা ভগবস্তক্তের প্রতিই উদ্ধত করিয়াছেন। বর্ণা—

ি তে চাপরাধা বঁরাহপুরাণারিছয় লিখাতে। ভগরত্তিনিং অনিবিদ্ধদিনে ক্রিধাবনমক্তবা বিক্রোক্রপদিশিং, মৃতং নরং স্পৃষ্ঠ্যক্রাতা বিক্রুবর্মকরণ মিত্যাদি।"

ত্তিছলে "ভগবউকোণের " বলায় কোন ছরিভক্তের প্রতি নিষেধ শ্রুচিত ইইন না। যদি কোন সার্ত্তপতিত আপত্তি করেন যে, এছনে যদিও জাতিভেদ উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু 'স্থানান্তরে জাহে''—তাহা হইলে আমরাও বলিতে পারি, ভগবউক্তের মহিমাও তো স্থানান্তরে বণিত আছে। "আত্রিকে" শ্রীবিষ্কু-পূজাপ্রকরণ 'পুঁত স্থাহপুঁৱাণ বচন। হথা—

" সংখ্যত: কীৰ্ত্তিতো বাপি দৃষ্টা সংস্পৃষ্টোহণি প্ৰিছে।
পুনাতি ভগৰন্ধক কাণ্ডালোহপি যদ্ভৱা ॥
এত জ জাৰা তু বিষষ্টিঃ পূজনীয়ো জনাৰ্দ্ধনা।
বেদোক-বিবিনা ভলে আগনোকেন বা স্থীঃ ॥"
ভথাতি নার্গিংহে—

"অষ্টাক্ষরেণ দেবেশং নরসিংহ মনামরং। গন্ধ পূষ্পাদিভিনিতামর্চমেদ্রটিতং নর: । তথা গন্ধপূষ্পাদি স্কামেব নৈব নিবেদ্রেং। অনেন ও নমঃ নার্গিগারেভানেন। ইত্যাদি ।

উদিখিত প্রমাণে 'ভগবড়ন্তা, চণ্ডাল ও নর' শব্দ সাধ্যিশভাবে উক্ত ইউপীয় ভগবউক আচণ্ডাল পর্যান্ত ''উ নম: নারাপ্রণায় '' মজে শ্রীশালগ্রাম বিষ্ণু পূজা করিবেন। হায়! যে শ্বভি-নিবন্ধকারের শাসনের দোহাই দিয়া শ্বান্তগন বৈশ্বধানকে নির্যান্তিত করিবার প্রদাস পাইয়াছেন, সেই উদায় শ্বাবিকর শ্বভিক্তা বৈশ্ববের সম্বন্ধে কি সমীচীন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলেন কি? এই সকল স্থাসিদ্ধ স্থাপতি প্রমাণ সর্বেও যাহারা ভাষা স্বীকার না করে, তাহারা নিভাক অস্বর-মন্তাব—চির্কাল বৈশ্বব-থেমী বুরিতে হইবে। শালে ব্যাধেরও শ্রীশিলার্চন-প্রসাদ বর্ণিও আছে। ফলত: অধিকার বিধির ভাগবভাবের ভ্রম শ্রীমন্দান গোস্থামীর কঠোর সাধনার ধাল "স্তবাবলী।" ইহাতে ২৯টা বিভিন্ন ভাবের স্থব আছে। তমধ্যে মনঃশিক্ষা, চৈতভাষ্টক, গোরালস্তবকল-তক্ষ, বিলাপকুস্থমাঞ্জলি (১) ও প্রেমান্ডোজমরন্দ সন্ধাংশে শ্রেষ্ঠ। স্তবাবলীর টাকাকার—বঙ্গুবিহারা বিভালস্কার। শ্রীদান গোস্থামীর আর একথানি গভকাবোর নাম—"মুক্তবাচিত্রিত্র।" ইহাকে সংস্কৃত 'কথা-সাহিত্য'ও বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোগ্রী শ্রীসত্যভামা দেবা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণান্য মুক্তারোপণলীলা বর্ণিত আছে।

প্রামানন্দ রাহা।—দাক্ষণত্যে গোদাবরীতীর ছ বিভানগরবাসী বাজা ভ্রানন্দরায়ের পূর। ইনি প্রীরাজ প্রভাপক্ষের মহামন্ত্রী হইনা প্রীক্ষেত্রও বাস করিতেন। ভবানন্দরায়ের পঞ্চপুর। রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি ও বাণীনাথ। দকলেই মহারাজ প্রভাপক্ষের অবীনে উচ্চরাজকর্মাচারী ছিলেন, ভন্মধ্যে রামানন্দই বিভানগরের রাজপ্রাতনিধি। ইনি প্রীমাধবেক্সপুরীর শিশ্ব প্রীরাঘবেক্সপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীরামবায় মহাপ্রভুর সমস্ত অন্তরক্ষ ভক্তের অগ্রণী। শ্রীমহাপ্রভু এই শক্তিশালী ভক্তের শ্রীমুখ দিয়া রস-দিদ্ধান্তের যাবতীয় উপদেশ জীবের জন্ম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈক্তন্তচরিতামূতে ভাহা বিভারিতভাবে বণিত আছে। ইনি প্রভাপক্ষের ইচ্ছামত <sup>66</sup> শ্রীক্তালাহাত ভাহা বিভারিতভাবে বণিত আছে। ইনি প্রভাপক্ষের ইচ্ছামত <sup>66</sup> শ্রীক্তালাহাত ভাহা বিভারিতভাবে বণিত আছে। ইনি প্রভাপক্ষের ইচ্ছামত <sup>66</sup> শ্রীক্তালাহাত ভারা এই নাটক অভিনীত হইত। দেবদাসীগণ হারা শ্রীরাধা শালভাদি স্ত্রীপাঠ্য অংশ অভিনয়কালে রামানন্দ সেই আভনেত্রীদিগকে সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেয়সী রূপে

<sup>(</sup>১) বিশাপকুসমাঞ্চল। — মূল, টাকা ও পভার্বাদ সহ "ভাক্তপ্রভা" কার্য্যালয় ছইতে ২য়, সংক্ষরণ প্রকাশিত হইরাছে।

<sup>•</sup>এই জগনাপবল্লভ নাটকের অতি স্কালিত মন্দান্তবাদ শ্রীষ্ঠ্নন্দন দাসের সদাবলী সহ "শ্রীরাধাবল্লভ-লীলামৃত" নামে "ভক্তিপ্রভা" কার্যালন হটতে প্রকাশিত হইনাছে।

চিস্তা করিতেন এবং অতি নির্ধিকার ও ভক্তিভাবে তাঁহাদের সেনা-ভ্রম্থা সম্পাদন করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর বংসর ১৪৫৬ শকে ফাল্পনা ক্ষা কৃতীয়া তিথিতে ইইার অন্তর্ধান হয়।

শীনের পি-দোমোদর পোজামী। নদীয়াবাসী পুরুষোত্তম পিন্ততের শেষ নাম জীবরূপ-দামোদর। ইনে প্রভুর অথি অন্তর্গ ভক্ত। দশন নী সম্যাসিণাণের গিরি, প্ররা, ভারতী, বন, জনশ্যাদ ১০ একার উপাধি আছে। খাহারা সম্যাস্থাম প্রতণ করিরাও উল্লিখিন কোন উপাধি গ্রহণ না করেন, উাহ্ছা-দিগকে "হরূপ" বলা হইরা পাকে। স্বরূপ-দামে দরের এই "সম্বর্গ" উক্ত ভাবেরই দ্যোত্তম। ইহার এক "কড্ডা শিক্ষাদান করিরাজ্বক "জ্বাতি তল্পচরিতাম্ত" না। সে কড্চাও আবার জ্লভ। শীক্ষাদান করিরাজ্বক "জ্বাতি তল্পচরিতাম্ত" গ্রহারত্তে "রাধাক্ষয়-প্রণর-বিকৃতি" ইইতে নটা শ্লোক শীক্ষাণ গোক্ষার কড্চা হইতে অবিকল উদ্ধৃত। ফরতঃ প্রথম তক্ত্ব-বিচার ঐ কড্চা হইতেই ফ্রাচত ইইয়াতে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর মৃহত্তিই গোরগত-প্রাণ শ্রীপ্ররূপ গোস্থামী অচেতন হইলেন। আর তাহার মৃহ্ছি ৬৪ হবল না। ১৪৫০ শকে আবাঢ়ী শুক্রাদশনীতে অপ্রকট হহলেন। ভক্তগণের প্রেটি দৈবসালা হইল শ্রীমহাপ্রভুর আর দর্শন পাওরা বাইবে না।

শীবাস্তদেব সার্ক্ষত্তী মা — ভূবন-বিশার নৈয়ারক পাওত।
শাদিশ্ব-সমানীত পঞ্চ ক্ষণের অন্ত হন শ্রীংর্যবংশীর গ্রন্থান্দ বা মহেশর বিশারদের
প্র। নববীপের সন্নিহিত বিস্তানগরে ইইার বাস। পঞ্চবা, ন্যান কুম্থাঞ্জান
প্রতি গ্রন্থ-প্রণেতা প্রাথিদ্ধ নৈয়ারিক রবুনাথ শিরোমাণ, শ্রীনহাপ্রভু, শাস্তি হবুনন্দন
ভট্টার্যাণ্ড ভন্তমার-প্রণেতা ক্ষানন্দ এই সাক্ষ্টোমেরই ছাত্র। শ্রীবাস্থদেব, মহাপ্রভু
শপেকা ৩০া৪০ বংসবের ব্যোজ্যেই। শেষ জীবনে উভি্যান রাহা প্রভাগরদের
শাশ্রদ্ধে নীলাচলে টোলহাপন করিয়া বেদান্ত প্রচার করেন। মহাপ্রভুকে বেদান্ত
মতে শিকা দিতে গিয়া নিজেই প্রভুর অলৌকিক প্রভিভা, বিভাবতা ও ক্ষাপ্রথম

নৈভবের পরিচয় পাইয়া চিরদিনের মত তাঁহার চরণে সবংশে আয়নিক্রয় করেন।
প্রান্ত তাঁহাকে রুপা করিলেন, যড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। সেই প্রীমূর্ত্তি দেখিয়া যে
তবে কবিলেন, উহাই "চৈততাশত ক"। ইহা প্রামানিক ও ইতিহাস-প্রদিদ্ধ গ্রন্থ।
বাধানার প্রাচীন কবি কতিবাস বাস্তদেবের উদ্ধিতন ৫ম, পুরুষ।

ক্রীকবিকর্পপুর গোষ্পাত্মী।—ইহার পূর্মনান প্রমানন্দ মেন। জীনহাপ্রভাৱ প্রিয়পার্যন কাঁচড়।পাড়া নিবাদী শ্রীশেবানন সেনের পুত্র। ১৪৩৬ শকে (খৃঃ ১৯১৪) ইহার জ্লা। সপ্তম বর্ষ ব্যবে পিতার সহিত নীলাচলে গ্রম করিরা শ্রীমহা এভুব শ্রীপদাসুষ্ঠ জিহ্বায় ম্পর্শ করিয়া দৈবী বিস্তালাভ করেন। এই রূপালাভের পর সংস্কৃতে ক্লগগুণ-বর্ণনময় শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইলে প্রভু প্রমান্দে উইাকে ''প্রিদান'' এবং প্রথমোচ্চারিত শ্লোকে ব্রজ্গোপীদের কর্ণ-ভ্ৰণের বর্ণনা পাকার "কবি কর্ণপুর" নাম প্রদান করেন। শ্রীনাথ ইহাঁর গুরু-দেবের নাম। ''্লী:চত্তা চ'রতামৃত্ম্', সংস্কৃত মহাকাবা ইহারট রচিত। প্রভুর বালা-লীলা ১ইতে শেষ লীলা পর্যান্ত ইহার বর্ণনীয়া "গৌরগণোদ্দেশের" প্রথম পক্তই, ইহার প্রেসম পতা। বৈষ্ণব-সাহিত্য-জগতে মহাকাব্য এই দ্বিতীয়। ইহাতে বিবিধ রস, ভাব, অলম্বার ও ছলের প্রাচুর্যা দৃষ্ট হয়। 'শিশুপাল ব্রু'ও কির'ত জুনায়ের মত ইহাতেও শ্বলেক্ষার ও চিএকাবা প্রদর্শিত হইয়াছে। মুবারি ওপ্ত ক্রত (চত্ত্যতাবত) কাবা এই মহাকাবোর মাদর্শ। মহাপ্রভুর **অপ্রকটের** ৯ বংগর পরে ১৪৬৪ শক্রে আখাড় সোমবার ক্ষ্ণ-দিতীয়া তিপি মরো এই গ্রন্থ স্মাপ্ত হয়।

এই মহাকারা বাতীত কর্ণপ্রের রচিত একথানি উৎকৃত্তী দশান্ধ নাটক আছে নাম "শ্রীতৈত্যচন্দ্রোনয়"। মহাপ্রভুর স্থমধুর গালা-চরিত্র সংস্কৃত নাটকীয় ভাষার বর্ণিত। ইহার সার্ব্বভৌগান্ধগ্রহ নামক ৬৪ আন্ধের বিচারপ্রসঞ্জে সমস্ত মাব্রন্দ্রের মত প্রদর্শিত হইরাছে। অপচ দার্শনিক গ্রন্থের ভায় নীর্দ নহে। 'প্রবেধি চন্দ্রোধয়' নাটকের মত ইহাতেও প্রেম, মৈত্রী, বিরাগ, ভক্তি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবকেও নটনটারূপে ব্যক্তিত্বে করিত (Personified) করা হটরাছে। নাটকথানি সর্ব্বাংশে ভক্তিরস-প্রধান। ইহার সমাপ্তি শক ১৪৯৪। কুলনগর নিবাসী শ্রীপুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ (শেষ নাম—প্রেমদাস) ১৬৩৪ শকে এই নাটকের বাজনা প্রত্যান্তবাদ করেন। অন্তবাদে তাঁহার যথেষ্ট ক্লভিত্বের প্রিচ্য পাওয়া যায়।

ইহার ক্লত আর একখানি গল্পভূমর বৃহৎ কাব্যান্ত আছে—নাম "আ অক্টে-বিল্লান্ত বিশ্বান চম্পুর (১)। ইহাতে ভাগবতের ১০ম, স্কন্ধ-বর্ণিত ক্ষমণীলা মধ্যে কেবল ব্রজনীলার বিস্তার করা হইরাছে। ইহাতে "গোপাল চম্পুর" লায় অম্প্রাসের বাহুল্য আছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইহার "স্থধক্রনী" নামী টীকাকার। ২৪ স্কবকে বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। গ্রন্থকর্তী "দেবো নঃ কুলদৈবতং বিজয়তাং চৈতক্তরপা হরিঃ" এই বাকোংশ্রীমহাপ্রভূকে কুলদেবতা বনিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্থমপুর লীলাচিত্রণ-চাতুর্যো, ভাব-প্রকটন-মাধ্যো ও স্থললিত শন্ধ-সম্ভার সংযোজন-নৈপুণো গ্রন্থখানি ভক্তমাত্রেই হৃদয়প্রশী ও উপাদের ক্রপে আস্বান্থ। ভাগবত-ব্যাখ্যাত্রগণ গোপাল চম্পু ও আনন্ধ-বৃন্ধাবন চম্পুঃ লইয়াই ব্যাখ্যা-মাধ্যা-প্রকটন করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে অলকার গ্রন্থেরও অভাব নাই। সে বিষয়ে কর্ণপরের "অলকার-কৌন্তভ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—বোদ্ধে মৃদ্রিত "অলকার-কৌন্তভ" নামে একথানি অলকার গ্রন্থ আছে, তাহা বিশেষর পণ্ডিত করত। তাহার সহিত্ত কর্ণপুরের গ্রন্থের তুলনাই হয় না। ইহা সাহিত্য-জগতের উজ্জল রত্ন। ইহাতে অলকার শাজোক্ত বাকা, কাবা, অভিগা, বাঞ্জনাদি শব্দশক্তি, ধ্বনি, রস, নাটাক্তি, দোষ, গুণ, রীতি অলকার, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সর্ব্বাঙ্গ স্তন্দর্বরূপে প্রকৃতিত। বিশেষতঃ এথানি শেষ অলকার গ্রন্থ বিষয় অলকারকাকে কোন বিষয়েরই অভাব নাই। ১৪৯৮ শকের কিছু পুর্বের এই গ্রন্থ রচনার কাল অমুমিত হয়।

<sup>(</sup>১) আনন্দ বৃন্দাবন চম্পৃঃ।—মূল, টাকা ও বিশদ বঙ্গামুবাদ সহ " আছিতি-প্রভা" পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছেন। পৃথক্ থতাকারেও পাওয়া বার।

এই মহাক্বিক্ত আর একধানি গ্রন্থ "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা"। ইহাতে প্রীক্ষাবতারের ভক্তগণের মধ্যে প্রীগৌরাঙ্গাবতারে কে কোন্ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই বর্ণিত আছে। উপাসনা-তত্ত্ব ইহা বৈষ্ণবগণের বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থখনি ১৪৯৮ শকে লিখিত হয়। কর্ণপুরের প্রেণীত আর একগানি "বহন্ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা" গ্রন্থ আছে ব্রনিয়া প্রসিদ্ধ। এই ১৪৯৮ শকেই কর্ণপুরের তিরোভাব ঘটে।

শীস্থান নাহার।— শীক্ষাবৈত প্রভ্র পালিত পুত্র ও শিষ্য, এবং শীমহাপ্রভূর ভূতা। ১৪১৪ শকে জনা। মহাপ্রভূ ঈশানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পাদধীত করিতে বাধা প্রদান করিলে ঈশান তৎক্ষণাৎ উপবীত ছিল্ল করিয়া কেলিয়া দেন। ১৪৮৪ শকে শেষ জীবনে ৭০ বংসর বয়সে সীতাদেবীর আদেশে পন্মাতীরস্থ তেওতা প্রামে বিবাহ করেন। ইহাঁর তিন পূত্র।— পুরুষোত্তম নাগর, হরিবল্লভ নাগর ও রুষ্ণবল্লভ নাগর। তেওতাব রাজ-পরিবার এই বংশের শিষ্য। ১৪৯০ শকে ঈশান 'অবৈত-প্রকাশ' গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। তত্তিল প্রামাদাস (রাজা দিবাসিংহ) প্রণীত ' অবৈত-বালালীলা হত্ত্ব ' এই কয় খানি বাললা পত্তে লিখিত প্রতিহাসিক কাব্য গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীঅবৈত প্রভূর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওলা যায়।

শ্রীদেবকী নাদ্দেন দোকা।— আমাণ-কুমার দৈবকী নাদনের বাস হালিসহরে। ইনি সদাশিব কবিরাজের পত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাসের মন্ত্র-শিষা। নবধীপের প্রদিদ্ধ বৈক্ষবদ্বেষী চাপাল গোপালই এই দৈবকী নাদন দাস। বৈশ্ববদ্বের কারণ ইহাঁর কুঠবাধি হয়। শেষে মহাপ্রভুর শরণাপর হইলে মহাপ্রভুত্ত উাহাকে শ্রীবাসের চরণোদক পান করিতে ও বৈষ্ণব-বন্দনা-রচনা করিতে আদেশ করেন। কথিত আছে, " বৈষ্ণব-বন্দনা" ও " বৈষ্ণব-অভিধান" রচনা করিয়া উক্ত মহাবাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহা বৈষ্ণবের নিত্য পাঠা গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীমহা প্রভুর প্রায় তাবং ভক্তের নাম, স্থল-বিশেষে ধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

জীব্রন্দাবন দাস ।- ত্রীবাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর নলিন পণ্ডিত্রে কলা জ্ঞানারায়ণী দেবীর গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী রুষ্ণা স্বাদশীতে ১৮ মাস গর্ভে থাকিয়া জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান হালিসখনের নিকট কুমারহট্টে। নারায়ণীকে বিধরা না জানিয়া শ্রীনি লাননা প্রাভু "পুত্রবর্তী হও" বলিয়া আশীর্মাদ করেন। ব্যাদপুজার সুনয় মহাপ্রভুৱ ভূক্তাবংশ্য ভোজন করিয়া নারায়ণীর গর্ভদঞ্চার হয়। ইহা স্থারণের চক্ষে বা বিচার-নৃষ্টিতে নিতান্ত অস্বাভাবিক বোধ হইলেও ভগবানের লীলায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তিতে সকলই সম্ভুৱ হইতে পাবে। লোকনিন্দা ভয়ে নারায়ণী শিশুপুত্র লইরা নবদীপে—মানগাছি গামে শ্রীবাহ্মদেব দত্তের ঠাকুর বাটাতে আশ্রর গ্রহণ করেন। পরে এই ঠাকুব বার্টা "নারায়ণীর পাট" বলিয়া প্রাসদ্ধি লাভ করে। ঐ বুন্দাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইনি পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে এর্ক্নমান জেলা — দেরত গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করিয়া বাস করেন। বৈষ্ণব-রাণ ইহাকে চৈত্রক্তনীলার ব্যাদদেব বলিয়া মহিমা ঘোষণা করেন। ক্ববিবাদ, বিভা-পতি ও চণ্ডিদানের পর এবং কাশীরাম দাদের পূর্বে ইনি বাঙ্গলাতে " এটিচতন্ত্র-ভাগৰত' ব্রচনা করিয়া বাঙ্গলা-মাহিত্য-জগতে অমর হইয়াছেন। বাস্তবিকই বৈষ্ণব কবিবাই বাঙ্গলা সাহিত্যের স্টেকর্তা, এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যই বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তি ও প্রাণ। ইহা নিঃসংশয়ে বলা ঘাইতে পারে। কেবল মঞ্চলচ্ঞী, বিষহ্ণী, মনগার পান, ও দীতা মাহাত্ম। ইহার পুরের্ব রচিত বলিয়া দুট হয়। রুলাবনের "টেততা ভাগেবত" প্রথমে " চৈ একা-মঙ্গল " নামে খাতি ছিল। পরে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিশ্য কোগ্রান-নিবাদী জ্রীলোচন দাস ঠাকুর "চৈতক্ত মঙ্গল" রচনা করিলে বুন্দাৰনবানী বৈষ্ণবৰ্গণ বুন্দাৰন দাণের গ্রন্থের নাম " চৈত্যা-ভাগৰত " রাথেন। ১৪৯৭ শকে এই গ্রন্থের সমাপ্তি। এই গ্রন্থের অনেক কথা লোকপরম্পরা শুনিয়া ৰিখিত। 'বেদগুছ চৈত্ত্য-চরিত কেবা জানে। তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে ॥'' ইহাতে গিদ্ধান্তাংশের ছায়ামাত্র আছে, লীলাংশই প্রধান। শ্রীক্লঞ্চনাস ক্ৰিরাজের প্রীচরিতামূতের ইহাই আদর্শ। আদি, মধ্য ও অস্ত্য ভেদে প্রভুষ তিন শীলা ইহাতে বর্ণিত। ইহা ভিন্ন "তর্মবিলাদ," গোপিকামোহন কাব্য, নিতানিন্দ বংশমালা, ও বৈফাবৰন্দনা (অন্ত) এই চারিধানি পুস্তক ঠাকুব বৃন্দাবনের রচিত ব্যানাও প্রথাতি আছে। ১৫১১ শ্বে কার্ত্তিকী গুক্লা প্রতিপদ তিপিতে বৃন্দাবন ঠাকুবের তিরোভাব হয়।

শ্রীতাকুর কোচিনাকেন। <sup>27</sup> বর্জমান নাজলকোটের নিকট কুরব নদীর তাঁরে কোগানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকর সেন, মাতার নাম সদানন্দী। ১৪৫৯ শকে (কোন মতে ১৪৪৫ শকে) লোচন দাসের জন্ম। প্রীধণ্ডের জ্ঞীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট দাঁক্লিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে "প্রীটিভিত্যুম্পুলে <sup>27</sup> গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থও আদি, মধ্য, অন্ত তিন ৭৩৬ সমাপ্ত। অতি সরল পাঞ্চালী রাভিতে রচিত বলিয়াইয়াদি, মধ্য, অন্ত তিন ৭৩৬ সমাপ্ত। অতি সরল পাঞ্চালী রাভিতে রচিত বলিয়াইয়াদিনের "ধামানী" বলিয়া প্রাসদ্ধ। অভাগি এই "চৈত্ত্যু-মঙ্গল" গীত হইয়া থাকে। গোচনের "ধামানী" বলিয়া কতকগুলি সরল রহস্তবাঞ্জক গীতি-কবিতা আছে। তার্ডির রায় রামানন্দকত "জগ্যাগবলভ-নাটকেন" সংস্কৃত পানাবলী ভালিয়াহে বাজালা পদাবলী রচনা কারয়াছেন, তাহাতে লোচন দাসের পাণ্ডিত্যু-প্রকর্ষের প্রেক্তই পরিচয় পাণ্ডয়া যায়। "চৈত্ত্যু-প্রেনবিশাস" হল্লভ্লাব ইহাতে চৈত লীলা ও রম্ভত্ত্ বলিছ আছে। কেত্ত্ব-নিরুপণ, প্রার্থনা, আনন্দলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থও লোচনদাস ক্রত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিবিধ পদগ্রন্থে লোচনকৃত অনেক পদাবলীও আছে। ১৫১১ শকে লোচনদাস অপ্রকট হন।

"প্রাক্তমন্তের কবিরাজ গোস্থামী"।—জেলা বর্দ্ধান, কাটোয়ার ও নাইল উত্তর ঝামটপুর প্রামে ১৪১৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রীভগারণ কবিরাজ — মাতা প্রনলা। প্রীপাট ঝামটপুরে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমৃতি, কবিরাজ গোস্থামীর পাত্রকা ও ভঙ্গন স্থান আছে। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুব দীক্ষা-শিষ্য। ইনি আকুমার বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে জীবনাতিবাহিত করেন। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত" ইহাঁর কৃত সংস্কৃত মহাকাব্য। জরাতুর ক্ষান্য ১৫০৩

শকে "শুটিততন্ত চরিত।মূত" শেষ করিরা : ৫ • ৪ শকে লোকান্তরে গমন করেম; স্থতরাং "শ্রীগোবিন্দলীলামূত" ইংার পূর্বের রচিত। ইংার টাকাকারের নাম শ্রীর্ন্দাবন চক্রবর্তী, টীকার নাম "সদানন্দবিধাগিনী"। ১৭১২ শকে, অগ্রহায়ণ, সোমবার পূর্ণিমান্ন টীকা সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে অপ্তকালীর শ্রীরুঞ্চলীলা অপূর্বে কবিত্ব বংগ স্থলরভাবে সজ্জিত। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, হন্দ ও সঙ্গীত-শাস্ত্রের ইংাতে পরাকাঠ। শ্রেদ্র্শিত হইগাছে; বৈঞ্চব-সাহিত্যে এতাদুশ মহাকাব্য আর নাই।

শ্রীকবিরান্ধ গোখামীর খিতীয় অমৃত ভাও—" শ্রীকৈত সাচারিতামূতে।" এই তাঁহার জীবনের শেষ গ্রন্থ। প্রাচীন বঙ্গতায়ার পত্তে লিখিত।
নামে বঙ্গতায়া, কিন্ধ সংস্থাতর উপরেও ইহার স্থান। এই শ্রীগ্রন্থানি গোড়ীয়

বৈশ্বব-সমাজে বেদ অপেক্ষাও অধিক সন্মানিত ও পূজিত। বৈশ্বব-সিরান্তের সকল
কথাই ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণন প্রান্তের প্রকৃতি হইয়াছে। ইহাতে ৫৫
খানি সংস্কৃত গ্রন্থের ম্লোক ও উত্তট শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তান্তর গ্রন্থকারের নিজ
কত বহু শ্লোক আছে। বৈশ্ববমাত্রেই এই গ্রন্থের স্থিত অয়-বিস্তর রূপে
পরিচিত। কবিরান্ধ গোস্থামি-কৃত আছ একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ "রূপ-মঞ্জরী"।
ইহাতে শ্রীরূপ গোস্থামীর অন্তর্ধনি কল্প বিলাপ বর্ণিত আছে; ইহার অমুবাদকের
নাম শ্রীবৈশ্ববদাস। শ্রীবিশ্ববন্ধল-কৃত " শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত্রের" টাকাও শ্রীকবিবান্ধ
গোস্থামীর রচিত। "ভাগবত-গুঢ়ার্থরহন্ত " ক্রকদানের রচিত হইলেও, উহা
শ্রীকবিরান্ধ গোস্থামীর বচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। ১৫৭৫ শকে গ্রন্থ শেষ
হল, আর ১৫০৪ শকে শ্রীকবিরান্ধ গোস্থামীর আম্বিনী শুক্রা স্বাদন্দিতে শ্রীরাধান
কৃত্ততীরে লোকান্তর মটে। স্থতরাং অন্ত কোন ক্রক্রদাস হইবেন। বৈশ্বব

আ স্থানিজাসা, আত্মনিজপণ, রাগরত্বাবলী, শ্রামানন্দ-প্রকাশ, অরপ্রথন, বিদ্ধাম, পাষ্ডদশন, স্থাগম্বীকণা, রসভক্তিচন্দ্রিকা, চৌষট্টীদণ্ড-মির্ণর, ইভাাদি বহু ক্ষুদ্রগ্রন্থ ক্রফার্ণনের বচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়। সিদ্ধান্তবিষয়ে শ্রীচরিভামৃতের সহিত্ত সম্পতি না থাকার স্বর্থনি শ্রীকবিরাজ ক্ষণাণের রাচত বলিয়া বোধ হয় না।

ক্রিকুক্দের না — শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর অন্তরঙ্গ শিষ্য। ন্যাণিক ১৪৫৩ শকে মুকুলের জন্ম অন্থাতি হয়। মুকুলেরা পঞ্চালদেশীয় শ্রী-সম্প্রদারী বৈষ্ণব। কেহ কেহ মুলভানদেশীয় বণিক বলিয়া থাকেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর দেহান্তরের পয় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে পাইয়া আনলের দিন যাপন করেন। মুকুল অনেক গুলি নীলাগ্রন্থ আরম্ভ করিয়া শেষাবস্থায় শ্রীবিশ্বনাথ বারা ভাহার পূর্ণভা সম্পাদন করেন। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, অমৃতরত্বাবলী, রসতন্ত্বসার, আম্পারতন্ত্বকারিকা, আনন্দরত্বাবলী, সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা, উপাসনাবিন্দু, চমৎকার-চন্দ্রিকা, সাধ্যনোগার ইত্যাদি গ্রন্থ মুকুলের রচিত বলিয়া প্রাসিদ্ধ। এই সকল গ্রন্থ কেবল রসতন্তে পূর্ণ। আপাতঃ প্রতীয়মান অর্থ লইয়া অনেক মতবিধ ঘটে।

শ্রীমন্থাপ্রভূ দানগো; স্থানীকে যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দিয়াছিলেন, শ্রীমদাস গোস্বানীর অপ্রকটের পর শ্রীকবিরাল গোস্থানী ঐ শিলা অর্চন করিতেন। তৎপরে শ্রীমৃকুলনাস ঐ শিলার্চন ভার গ্রহণ করেন। অনস্তর শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিশ্ব গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কল্পা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, মৃকুলের নিকট হইতে ঐ শিলার্চনার-ভার প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপ্রিয়া আবার সময়ে সময়ে শ্রীবিশ্বনাথকে তাহা অর্পন করিতেন। মৃকুলের ধর্মমত কেহ কেহ গোস্বামিপাদদিগের মতের বিপরীত বলিয়া থাকেন। তৎসঙ্গী বলিয়া বিশ্বনাথের মতও কিছু অন্তর্জণ। এরূপ অনুমান অপরাধ্তনক ও অসকত। অনবিকারী লোকই উহার বিপরীত অর্থ করিয়া গ্রন্থকপ্রাক্তের সেই দোষে দ্যিত করেন। ভগবানের গৃঢ়গীলা ও রসত্তর ব্রিবার অধিকারী অতি

শ্রীবীরচন্দ্র গোস্থামী।—শ্রীমনিত্যানন্দ প্রভূর পূত্র। ইইাকে কেহ কেহ বীরভদ্র গোস্বানীও বণিয়া থাকেন। কাহারও মতে বীরভদ্র সহজিয়ান্দ্র-প্রচারক শ্রীরগ কবিরাজের পূত্র এবং তিনি পূর্ব্ববঙ্গে বহু বৌদ্ধ-শ্রমণকে ভেক দিয়া "নেড়া নেড়ী" দলের স্পষ্টি করেন। ১৪৫২ শকে বীরচন্দ্র প্রস্থার উপলব্ধি হয়। মাতার নাম শ্রীবস্থা দেবী। ইহার গর্ভে ক্রমান্তরে ? পূত্র

জনগ্রহণ করেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রণামে সবগুলি কালগত হন। শ্রীমহাপ্রভাৱ অপ্রকটের পর গঙ্গানামী কল্পা এবং পরে এই শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু জন্মগ্রহণ
করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একচক্রা হইতে কুলদেবতা শ্রীবঙ্কিমদেব, শ্রীঅনস্ত
দেব শিলা, ও শ্রীত্রপুরাম্বন্দরী দেবীকে শ্রীপাট খড়দহে আনিয়া স্থাপন করেন।
ভাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে একথানি
প্রস্তর আনিয়া শ্রীশ্রামন্থন্দর-বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া খড়দহে স্থাপন করেন।
শ্রহৎ শাহ্মভেদকেন্দ্র এই শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর রচিত। ইহাতে
পুরাণাদির প্রমাণ উদ্ভূত করিয়া কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, ভক্তি, গুরু ও শ্রীহরিনাম
মাহান্ত্রাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে ছইখানি। ঝামাটপুরনিবাদী শ্রীবহনন্দন চক্রবর্তীর ছুই কল্পা শ্রীমতী ও নারায়ণীর সহিত বীরচন্দ্র প্রভুর
বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভে ইহান্থ এক পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও তিন কল্পা জ্বন্দ্রগ্রহণ করেন।

পরগণায় খেতৃরী প্রামে, কায়স্থ-বংশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর আবিভূতি। পিতার নাম ক্ষানন্দ দত্ত, মাতা—নারায়ণী। শ্রীনরোত্তম যৌবনের প্রারন্তেই সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীফুলাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রিত হন এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনস্তর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভূত্ত প্রীশ্রামানন্দ প্রভূ (১) (গ্রংখী ক্ষান্দা) শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলেন। তিনজনেই একসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভাক্তশান্ত অধ্যয়ন করিতে গাকেন। "প্রেমন্ডক্তি-চল্লিকা" নামী ত্রিপদীছলে বাঙ্গলা গুস্থখনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রথম গুস্থ।

<sup>(&</sup>gt;) শ্রীখ্যামানল প্রভুর পবিত্র জীবন-কাহিনী মং-প্রণীত "শ্রীখ্যামানল-চরিত" গ্রন্থে দ্রষ্টবা। প্রাণগ্রন্থ এই গ্রন্থে শ্রীআচার্য্যপ্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশব্দেরও পুত জীবন স্মানোচিত হইয়াছে।

১৫০৫।৬ শকের মধ্যে ইনি ৬টা শ্রীবিগ্রন্থ স্থাপন করেন। সে ৬টা শ্রীবিগ্রন্থ এই— "গোরাঙ্গ-বল্লবীকান্ত-শ্রীকৃষ্ণ-ব্রজমোহন।

রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোহ**ন্ত**ে।"

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুব অন্তর্জানের পর শ্রীসকুর মহাশন্ত্র আরও করেকথানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রার্থনা, (ইহাতে সাধক ও সিদ্ধাবস্থার কথা বর্ণিত) নাম-সংকীর্ত্তন, হাটপত্তন (রূপকছনে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমভক্তি বিস্তার), এই কয় খানি বৈষ্ণবগণের নিত্রা পাঠা। তন্তির রসভক্তি-চন্দ্রিকা, চমৎকার-চন্দ্রিকা, সন্তাব-চন্দ্রিকা, সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা, রাগমালা, প্রন্থ-মঙ্গল, ভক্তিউদ্দীপন ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও সাকুর মহাশরের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বার্ত্তমদানের ভণিতা যুক্ত দৃষ্ট হয়, কিস্তু দেগুলি সিদ্ধাস্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া সাকুর নরোত্তমদানের ভণিতা যুক্ত হয় না।

শ্রীনিবাদাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু শ্রীব্রন্দাবন হইতে গোস্বামিদিগের অসংখ্য গ্রন্থ গৌড়দেশে প্রচারের জন্য আনম্বন করেন। বাঁকুড়া—বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীর কর্ত্বক ঐ সকল গ্রন্থর লুটিত হইলেও শ্রীনিবাসাচার্য্যের রুপা
চেষ্টার তাহা গৌড়-বঙ্গে বহুল প্রতারিত হয়। মূর্ন্দাবাদ বুধুরী গ্রাম-নিবাসী
শ্রীমান্তন্দ কবিরাক্তে ও লোকিন্দ কবিরাক্তে হই লাভা
উহাদেরই সমব্যায় ও পরম বন্ধু; তিলিয়া বুবুরী গ্রামে ইইাদের জন্ম। পিতার
নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাম স্থনন্দা। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিল্প। শ্রীমান্তর্ক্ত কবিরাক্তের রচিত 'শ্বরণ-দর্পণ ''—(ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য)। ইহাদের
অনেক পদাবলী আছে। বিশেষতঃ গোবিন্দ দাসের ' একাঞ্চপদে ''
বৈষ্ণব ও কবিরীয়াগণের পরম আদরনীয়। ''আটরেস '' নামক গ্রন্থও
গোবিন্দ কৃত। গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র '' দিব্যোজ্নিংহ হ' 'সদীতমাধ্ব '(১) নামক নাটক রচনা করেন। এই নাটকের অনেক শ্লোক

<sup>(</sup>১) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত একথানি "সঙ্গীত-মাধব" গ্রন্থ আছে। দেখানি গীতিকাব্য — শ্রীজমদেবের গীত-গোবিন্দের আদর্শে গিখিত।

ভক্তিরপ্লাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। দিবাসিংহের পুত্র ঘনশ্রাম দাস "নীতগোবিন্দ রতিমঞ্জরী "।নামে সদীত গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিশেষ কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। তৎপুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুর রড " অন্ত-প্রকাশ" ও বীবরত্বাবলী গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রামানন্দ রুত "শ্রীঅছৈত-তত্ব" (শ্রীঅছৈত প্রভুর প্রতি শ্রীমান্বেন্দ্র পুরীর উপদেশ-রভান্ত ) তদ্ভিন্ন অনেক পদাবলীও দৃষ্ট হয়। শ্রীগঠাকুর নরোত্তম চিরকুমার ছিলেন। ইইার শিয়ের মধ্যে মুর্শিদাবাদ— বাল্চরনিবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীমাররুক্ত আচার্য্য ও উক্ত জেলার সৈদাবাদ-নিবাসী রাদ্য়ীর ব্রাহ্মণ শ্রীগরানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ উল্লেখবাগা। শ্রীনিবাস, শ্রীশ্রামানন্দ ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এই তিনজনেরই শিল্প-শাখাগণ পুণক্ তিন পরিবারে বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্মতরাং তিলকও পৃথক্ পৃথক্। শ্রীনিবাসাচার্য্য-পরিবারের তিলক বংশপত্রের স্রায়, শ্রীশ্রামানন্দ-পরিবারের তিলক নৃপ্রাকৃতি ও ঠাকুর-পরিবারের তিলক চম্পত্র-কলিকার স্রায়।

শ্রীনিবাগাচার্য্য প্রভু জেলা বর্জমান কাটোয়ার ৭ মাইল অগ্নিকোণে গলার পূর্বভীরে চাথলী প্রামে ১৪৪১ শকে (কোন মতে ১৪৩৮ শকে ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাট্রীয় রান্ধণ শ্রীগলাবর ভট্টাচার্য্য (চৈত্তভাগ ), মাতা শ্রীথণ্ডের নিকট যাজী-প্রাম-নিবাসী শ্রীবলরাম্ আচার্য্যের কতা শ্রীলন্ধীপ্রিয়া দেবী। শ্রীনিবাদ শ্রীমন্ গোপাল ভট্ট গোন্মামীর মন্ত্র-শিশ্ব। শ্রীনিবাদাচার্য্যের ছই বিবাহ। প্রথমা পত্নী শ্রীকর্মবী দেবী, দিতীয়া শ্রীগোরাঙ্গপ্রিয়া। আচার্য্য প্রভুর তিন পূত্র— বুন্দাবনবল্লভ, রাধারক্ষ ঠাকুর ও গতিগোবিল। তিন কত্যা— ক্রক্ষপ্রিয়া, হেমলতা ( মর্জকালী নামে প্রসিদ্ধা ) ও ফুল্ফি ঠাকুর। বী।

শ্রীশ্রামানন প্রাভ্, জেলা মেদিনীপুর ধারেন্দাবাহাছরপুর গ্রামে ১৪৫৬ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম শ্রীহৃরিকা। অম্বিকা কালনার শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের শিশ্ব শ্রীষ্ঠদমটেচতন্ত ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্ঠ। ইহার জন্ম দুঃশী কৃষ্ণদায়। শ্রীরন্দাবনে শ্রীলগিতা দেবীর সাক্ষাৎ কুণা প্রাপ্ত ইইগা

ইনি "শ্রীশ্রামানন্দ" নামে প্রা,সন্ধি লাভ করেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎ-সম্পাদিত "শ্রীশ্রামানন্দ চরিত" গ্রন্থে জ্ঞাতব্য। বুন্দাবনতত্ব, অবৈতত্ত্ব, ও উপাসনাসার সংগ্রহ, ইহার বচিত বলিয়া প্রানিদ্ধ।

শ্রীনিত্যানন্দ দোল। পূর্বনাম বলরামদাস। বৈপ্রবংশে সমৃত্ত, বাসন্থান শ্রীপণ্ড। পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। জন্ম অনুমান ১৪২০ শকে। দীক্ষাণ্ডর শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্ববা দেবী। ইনি বাল্যে মাতৃপিতৃহীন ইইয় শ্রীজাহ্ববা দেবীর আশ্রে জীবন যাপন করেন। ইনি (প্রেমানিকাল) শামক গ্রন্থের প্রণেতা। প্রধানতঃ শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদির বিশ্বত চরিত্রই ইহার বর্ণনীর বিষয়। এই গ্রন্থখানিকে কেহ কেহ আধুনিক বিশ্বা কটাক্ষ করেন। কিন্তু গ্রন্থখানি নিতান্ত আধুনিক নহে। বৈষ্যুব-সাহিত্যের প্রাচীন পত্যান্থবাদক শ্রিষ্ট্যনন্দন দাস ঠাকর মহাশ্ব এই গ্রন্থের আদর করিয়া গিয়াতেন।

শিতৃনাম জগলাথ—ইনি শ্রীবেখনাথ চক্রবর্তীর শিয়। স্থতরাং বিশ্বনাথের শেষ বয়দে ( অমুমান ১৬৪৫ শকে ) নরহরির বিজ্ঞানতা বোধ হয়। বাসস্থান—জেলা মুর্শিনাবাদ জঙ্গীপুরের দক্ষিণে রেজাপুর। ইনি "ভক্তিরজাকর" নামক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫শ. তরঙ্গে বিভক্ত বৈষ্ণব ঐতিহ্য গ্রন্থ। বাঙ্গলায় শ্রীনিবাসাচার্য্য শিয় কৃষ্ণদাস-কৃত "ভক্তমাল" ও এই "ভক্তিরজাকর" বৈষ্ণব-ইতিহাসের পধ্ধদর্শক। "শ্রীনরোত্তম বিলাস" ইহারই রচিত। শ্রীঠাকুর মহাশরের চরিত্র ইহাতে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। "কহিলু এ প্রনঙ্গাতিশন্ন সংক্ষেপতে। বিস্তারি বর্ণিব নরোত্তম বিলাগেতে।" (ভক্তিরজাকর ১০ম, তরঙ্গা)। এতজ্ঞির "অমুরাগবন্নী ও বহির্মাপুর-প্রকাশ "নামে ২ খানি গ্রন্থও নরহরি-প্রেণীত। আবার গোবিন্দ-রতিমজরী, নামায়ত্তসমুদ্র, গৌরচরিত্র-চিস্তামণি, প্রক্রিরাপদ্ধতি, গীতচক্রো-দন্ম, ছন্দংসমুদ্র, শ্রীনিবাস্চরিত ইত্যাদি গ্রন্থগুলি নরহরির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হইলেও স্বত্তি উক্ত নরহরির ক্বত বণিয়া বিশাস হয় না।

প্রতিষ্ঠার পশ্চিম তীরস্থ মালিহাটী গ্রামে ১৫৩২ শকে বৈশুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কল্পা শ্রীহেমলতা দেবীর শিল্প। ইইার করেন। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কল্পা শ্রীহেমলতা দেবীর শিল্প। ইইার প্রশীত মূল গ্রন্থ 'ক্ষণিমন্দে " (১৫২৯ সালে সম্পূর্ণ হয়)। ইহাতে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখা বর্ণিত আছে। তন্তির ইনি শ্রীরূপগোম্বামিকত "বিদম্বাধার" নাটকের, শ্রীকবিরাল গোম্বামিকত "গোবিন্দ-লীলাম্তের" ও শ্রীভগবদ্দাধ্ব" নাক্ষাম্বাদ করেন। ইহারই কুপাতে অসংস্কৃত্ত বাজ্ঞিগদ অনেক শ্রীতার বাঙ্গলা প্রাম্বাদে অস্তাপি সমর্থ। "পদাম্ত-সমুদ্র ও পদকর্ম-তক্ত" নামক প্রসিদ্ধ পদগ্রেই ইহার রচিত অনেক পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীআচার্যা প্রভুর পৌত্র শ্রীকলা ও সংস্কৃত পদাবলীর সংস্কৃত টীকাকার। জেলা মূর্শিনাবাদ শক্তিপুর-সমিহিত টেক্রা বৈন্ধপুর-নিবাদী বৈত্যবংশোভূত বৈশ্বক্রবদ্দাস (পূর্ব্ধ নাম গোকুলানন্দ সেম)" পদক্ষপ্রকর্ম্পর "সংগ্রাহক।

পদেহত প্রিত্তালদাল ।— (জেলা বর্জমান, থানা কেতুগ্রামের অধীন বড়কাঁদড়া বা রামজীবনপুর গ্রামে গৌড়াছ বৈদিক-বৈষ্ণব বংশে শ্রীনিত্যানন্দশাথা পদকর্তা জ্ঞানদাসের জন্ম), বাহ্মদেব বেষর, রাজা বীরহাম্বীর, রায়শেখর, রাধামোহন, জগনাথদাস, বলরামদাস, অনস্তদাস, গতিগোবিন্দ, গদাধর, গোবিন্দ ঘোষ, ঘনশ্রাম, চল্পতি ঠাকুর, চৈতত্যলাস, জগদানন্দ, জগন্মোহন, প্রেমানন্দ, বংশীবদন, বসস্তরার, বৈষ্ণবদাস, বৃন্দাবন, দৈবকীনন্দন, নয়নানন্দ, পীতাম্বর, পর্মানন্দ, প্রাদাদ দাস, পরমেম্বরী দাস, মাধব ঘোষ, মাধব দাস, মুরারি দাস, রসমন্ন দাস, রাধাম্বলভ, রামানন্দ বহু, রিসিকানন্দ, লোচন দাস, শচীনন্দন, শ্রামানন্দ, শ্রামাদ্দ বহু, রিসিকানন্দ, লোচন দাস, শচীনন্দন, শ্রামানন্দ, শ্রামাদ্দ বহু, রিসিকানন্দ, লোচন দাস, গচীনন্দন, গ্রামানন্দ, হরেরুফ্, বছনাথ সিহেভূপতি, হরিদাস, হরেরুফ, বিবিধ ভাব ও রস্ববৈচিত্রামর সঙ্গীত-পদ রচনা আচার্য্য প্রভৃতি বহু পদক্তা, বিবিধ ভাব ও রস্ববৈচিত্রামর সঙ্গীত-পদ রচনা করিয়া বদীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে অলক্ষত করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এন্থনে

প্রত্যেকের পরিচয় দিতে পারা গেল না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

ত্রিশিশাথ চিত্রকর্ত্রী।—ইনি সংস্কৃত ভক্তিশান্ত্রে প্রাণা পণ্ডিত ছিলেন। জন্মনান নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম, ১৫৮৬ শকে জন্ম। নামান্তর হরিবল্লভ। কেহ কেহ বলেন পূর্দ্যবঙ্গের রূপ-কবিরাজ বিশ্বনাথের জ্ঞাতি। এ কথা বিশ্বান্ত প্রমাণ্যহ নহে। শ্রীমন্ বিশ্বনাথ ঘারা বৈষ্ণাব-সম্প্রদায়ের গুইটী মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। ১ম, ভক্তিমার্গের অন্তাঙ্গরজিত কেবল অরণাঙ্গ সম্বল রূপ-কবিরাজের দলকে বিচারে পরান্ত করিয়া এবং স্ব-মন্ত্র্যদায় হইতে বহিষ্ণুত করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিপথের গৌরব রক্ষা করেন। ২য়, জয়পুরের সভাতে 'শ্রীকৈতন্ত্র-সম্প্রদায়ের' গৌরব ঘোষণা করেন। সংস্কৃত বৈষ্ণুব সাহিত্য সমাজে গোস্বামিদিগের পর বিশ্বনাথের ত্যার বহুগ্রন্থ-রুচমিতা পণ্ডিত আর দিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীভাগরতের টীকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নাম—'' সারার্থদর্শিনী''। ভিন্ন ভিন্ন ছেনের টীকা সমাপ্তির স্থান ও সময় নির্দ্দেশ ভিন্ন ভিন্ন থাকিলেও হাদশ স্কন্ধের টীকা শ্রীমাধাকুণ্ডে ১৬২৬ শকে মাঘ মাসে গুক্লা ষ্ঠীতে শেষ হয়। এই রূপ স্থান ও সময় নির্দ্দেশ বেশ্ব হয়, ভাগবতের টীকাই বিশ্বনাথের আদন্ধ মৃত্যুকালের শেষ গ্রন্থ।

অন্তকালীন লীলাবর্ণনময় মহাকাবা "শ্রীক্ষাস্থভাবনামূত"(১) ইহারই রচিত। এই গ্রন্থে শ্রীরাধাক্তঞের পূর্ণ-মাধুর্যালীলার বিস্তৃতি আছে। ইহার টীকাকার শ্রীমন্ বিশ্বনাথেরই মন্ত্র-শিশু শ্রীক্ষণের সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যা। ইনি " স্কল্প-কল্পজনে "র-টাকায় বিশ্বনাথের রচিত ২১ থানি গ্রন্থের ভালিকা দিয়াছেন। মথা—"সারার্থদ(র্শনী" (ভাগবতের টীকা) সারার্থ-বর্ষিণী (গীতার টীকা) ব্রহ্ম-

<sup>(</sup>১) শ্রীক্ষভাবনামৃত্ম, মূল, টীকা, প্রাঞ্জল বঙ্গামুবাদ ও পাদটীকার দীলোপযোগী পদাবলী ও বহুজাতব্য বিষয় সহ "ভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয় ২ইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সভাক ৬॥ টাকা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

সংহিতার টীকা, চৈতস্তরিতামৃতের টীকা ( অসম্পূর্ণ ) বিদয়মাধবের টীকা, ললিতমাধবের টীকা, দানকেলী-কৌমুদীর টীকা, আনন্দচন্দ্রিকা ( উজ্জ্বননীলমণির টীকা ),
ভিত্তিরদামৃতিসিল্লর টীকা, মাধুর্যা-কাদখিনী, ঐর্ব্যা-কাদখিনী, রাগবর্ম চিন্দ্রিকা,
রসামৃতিসিল্লর—বিন্দু, উজ্জ্বননীলমাণর— কিরণ, ভাগবতামৃতের—কণা, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত্যু ( মহাকাব্য ), গীতাবলী, প্রেমসম্পূট ( গণ্ডকাব্য ) চমংকারচন্দ্রিকা,
ব্রজ্বীতিচিন্তামণি(২) ও ভ্রবিলী ( ইহাতে ২১টা অপ্রক, স্বপ্রবিলাদামৃত, অন্বর্মান
বন্ধী, রাধিকাধ্যানামৃত, রূপচিন্তামণি এই ৪খানি ক্ষুত্র কাব্য । সংক্ষম-কলক্রম ও
প্রব্রক্রথামৃত এই চুইখানি শতক এবং নিকুঞ্জবিক্রদাবলী-বিক্রদকাব্য আছে )।

তেদ্ভির স্থওন্তনী ( আনন্দর্ন্দাবনচম্পূর টীকা ) স্থবোদিনী (অলম্বার-কৌস্তভের টীকা ) গোপালতাপনীর টীকা, গোরগ্লচন্ত্রিকা ( গোরভক্তের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সর্থলিত ) গোরাঙ্গলীলামূত ( শ্রীমহাপ্রভুর অইকালীর লীলাবর্ণন ) ও ক্ষণদাগাতিচিন্তামণি (পদাবলী) শ্রীবিখনাথ কত বলিয়া দৃষ্ট হয় । সপ্তদশ শতানীর শেষভাগে শ্রীর্ন্দাবনে শ্রীমন্বিধনাথ চক্রবর্তীর তিরোভাব ঘটে । ইনি সেদাবাদ নিবাসী শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীর মন্ত্র-শিশ্ব বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন।

শ্রীপ্রেমদাস সিকান্তবাদীশ।—ইংগ গুরুদত্ত নাম, পূর্ব নাম
শ্রীপুরুবেতিম, কাশ্রপগোত্রীয় প্রাহ্মণ-বংশে, কুলনগরে (বর্তমান কোলগর বিশিয়াই
সম্ভব হয়) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গঙ্গাদাস। ইনি ১৬০৪ শকে শ্রীকর্পপুর
পোস্বামীর " চৈ গ্রাচন্দ্রোদয় নাটকের" পদ্মান্তবাদ লিখিয়া শেষ করেন। ইনি
বাঘনাপাড়ার শ্রীবংশিবদন ঠাকুরের পৌত্র শ্রীনামাইয়ের শিশ্র। বংশীবদন শ্রীমহাপ্রভুর
পদ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাগার শিয়। ইনি "বংশীশিক্ষা" গ্রন্থের রচয়িতা।
কেহ কেহ প্রেমদানকেই বংশী-শিক্ষার রচয়িতা বলেন। এই গ্রন্থ শ্রীপাট বাঘনা

<sup>(</sup>২) প্রীব্রজরীতি-চিন্তামণি—মূল, টাকা ও বঙ্গামুবাদ সহ উক্ত কার্য্যাশর হইতে প্রকাশিত হইরাছে। ৬০ আনা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

পাড়ার ইতিবৃত্ত-মূলক। বর্ত্তমান শ্রীনবদ্বীপে "শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ" নামক প্রধান শ্রীমূর্ত্তি এই বংশীবদনের নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ—" মনঃশিক্ষা " গ্রন্থ প্রশেতা মহামূত্র প্রেমানালক দোজা উক্ত প্রেমদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই অন্তমিত হয়।

প্রানিদ্ধ লালাবাবুর (কৃষ্ণচক্র দিংহ) শিক্ষাগুরু শ্রীগোবর্ধনবাদী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর লিখিত "ভঙ্কনগুট্কা" (শ্রীগাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীগাম্মরণ) ব্রজ্ঞবাদী সাধক বৈষ্ণবগণের নিতা ব্যবহার্যা।

প্রান্ধর সরকার সকুর।—জেলা বর্জনান—শ্রীথণ্ডে ১৪০০ শকে বৈভবংশে জন্মগ্রংগ করেন। পিতার নাম নারায়ণদেব। ইনি শ্রীমহাপ্রভুকে নাগরীভাবে ভজন প্রবৃত্তিত করেন এবং ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়া লীলারদ-কীর্জনের "গৌরচন্দ্রিকার" প্রথম স্বৃত্তি করেন। শ্রীজন্তিক করেন করিয়া লীলারদ-কীর্জনের "গৌরচন্দ্রিকার" প্রথম স্বৃত্তি করেন। শ্রীজন্ত্ব-ভজনামূত, শ্রীচৈত্ত্ত-সহস্র নাম, নামামৃত-সমৃদ, প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। জোকানন্দাচার্য্য নামক এক দিয়েজয়ী পণ্ডিত শ্রীমরকার ঠাকুরের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই লোকানন্দাচার্য্য "ভ্তিশার-সমৃচ্চম্ন" গ্রন্থের রচমিতা।

শ্রীমহাপ্রভুর নিকট-আত্মীয় শ্রীপ্রস্থায়নিশ্র ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত উদয়াবলী" গ্রন্থ রচনা করেন এবং শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের বংশগাত শ্রীজগজীবন মিশ্র "মনঃসভোষিণী" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীষ্ট ভ্রমণ রস্তান্ত বর্ণিত আছে।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ক্রিগণ বাঙ্গণা-সাহিত্যের স্থাষ্ট, পুষ্টি, বিস্তার ও বছপ্রচার করিয়া ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার পথ স্থগম করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গাণা পত্তে কত যে ক্ষুদ্র রহৎ বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা ছবছ। নিমে কতকগুলির নাম ও সংক্ষিপ্র পরিচয় প্রদত্ত ইইল।

শীপ্রামদাস কত-একাদশীর বত-কথা। বিষ শীপরশুরামের-কালিয়-নমন, ফুদামচরিত্র ও গুরুদক্ষিণা। ত্রীকবিশেখরের—গোপাল-বিজয়। ত্রীপ্রেমানন্দ ম্বানের—চন্দ্রচিম্বায়ণি। শ্রীরসময় দাসের—চমৎকারকলিকা। শ্রীরামগোপাল দাস রুত-- চৈত্তা তত্ত্বসার ( শ্রীসরক)র ঠাকুরের শাধাবর্ণনা। বিজ শ্রীমুকুনের---ব্দগরাথমদল। শ্রীবহনাথদাদের-তত্ত্বকথা। বিদ্ধ শ্রীভনীরথের—তুলসীচরিত্র ও হৈতক্রসঙ্গীত। বিন্ধ শ্রীজয়নারায়ণের—ছারকাবিলাস। শ্রীবংশীদাসের—দীপকো-চ্ছেল ও নিক্সপ্তরহস্ত । শ্রীক্ষারাম দাসের—ভঙ্গন-মালিকা। শ্রীগিদিবর দাসের— মনঃশিক্ষা। শ্রীপুরুষোত্তন দাসের—মোহমুদগর। শ্রীনারায়ণ দাসের—মুক্তা-চরিত্র। শ্রীকবিবল্লভের—রসকদম। শ্রীরাইচরণ দাসের—অভিরামবন্দন। বাঙ্গলা ভক্ত-মান প্রণেতা ঐক্তফদাস বা নানদাস ক্ত-উপাসনা শিক্ষা।(১) প্রীগোপীনাথ শাদের – দিন্ধদার। শ্রীরামচন্দ্র দাদের – দিন্ধান্ত-চন্দ্রিকা(২) ও শ্ররণ-দর্পণ। শ্রীগিরিধর দাসের—শ্বরণ-মঙ্গল-স্ত্ত। শ্রীগোপীরুক্ত দাসের—হরিনাম-কবচ। শ্রীমালাধর বস্তর—শ্রীক্ষণবিষয়। শ্রীকাশীরাম দানের প্রতা শ্রীক্ষণাসকত— ক্রিফবিশান ও লগরাথ মঙ্গল। প্রীমতী আনন্দমনী দেবী ক্রত—হরিলীলা কারা। 🎒 মাধব গুণাকরের — উদ্ধবদূত। দ্বিজ জ্রীনরসিংহের — উদ্ধব-সংবাদ। জ্রীবলরাম **गारमत्र — इ**क्कनोनाम् छ । **श्रीत्रारमधत मन्तीत्र — क्रि**शार्याभगात्र । श्रीज्यांनी नारमत्र — গজেखरमांकन । श्रीतुन्नायन मरमब्र-मित्रिष्छ । श्रीकीयन ठळवर्छीत-मानश्छ छ त्नोकांष्ण । श्रीमत्नाहत नारमञ्ज-मीनमणि-ठाट्यामग्र । श्रीमत्रमिः नारमञ्ज-হংসদৃত ও প্রেম-দাবানল। প্রীগুরুচরণ দাদের — প্রেমামুত। প্রীরুন্দাবন দাদের ভক্তিচিস্তামণি। শ্রীগৌরমোহন দাসের—পদকল্ল-লতিকা ও শব্দচিশ্বামণি।

<sup>(</sup>১) উপাসনা শিক্ষা, বিশদ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সহ ভক্তিপ্রতা কার্য্যালর হুইতে প্রকাশিত হুইয়াছে। মূল্য 10 আনা।

<sup>(</sup>২) দিকাস্ত-চক্রিকা ও সরণ-দর্পণ উক্ত কার্যালয় **হটতে প্রকাশি**ত হইরাল্লে।

শ্রীভাগবতাচার্য্যের (রঘুনাথ পণ্ডিতের) ক্ষণ্ডেম-তর্ক্সিণী। শ্রীঅকিঞ্চন দাদের—
ভক্তিরদান্থিকা। এত্তির শ্রীনরোক্তম দাস ও শ্রীক্ষণাদ্যের ভণিতাযুক্ত বছগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। যথা উপাদনা-পটন, গোপীভক্তিরস, ব্রহুতত্ত-নির্ণয়, বৃন্দাবন-পরিক্রমা, নবদীপ-পরিক্রমা-আশ্র নির্ণয়, হরিনাম দীপিকা, বৃন্দাবন শতক, গৌর-গোনিন্দপূলা প্রভৃতি। "পদান্ধ-দৃত" (শ্রীকৃষ্ণদেব দার্ক্তোম-ক্রত) সংস্কৃত দৃত্কার প্রাচীন না হইলেও বেশ শ্রুতিমধুর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

খুষ্টার উনবিংশ শতাশীতে অনেক স্থপণ্ডিত মহাত্মা বৈঞ্চব-সাহিত্যের ৰপেই উন্নতি সাধন করিরাছেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধযান—মাড্গ্রাম নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ-বংখ্য ৺বীরচন্দ্র গোস্বামিপ্রভু সংস্কৃত ও বাললায় অনেকগুলি বৈজ্ঞবগ্রন্থ কিথিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের অঙ্গপোষণ করিয়া গিয়াছেন। সদাচারদেশিকা, সম্মত-ভূষিকা, গৌর-দীলার্ণব, পাৰগুমুক্ষার, ভাৰতরঙ্গিণী, সন্দেহ-ভঞ্জিকা, ভাব-প্রকাশিকা, মনো-দৃত, কুঞ্জীলাৰ্ণৰ (মহাকাব্য), মাধুৰ্য্যকাদম্বিনী, পরতত্ত্বরত্বাকর (বেদাস্তবিষয়ক) ব্রজরমাপরিণয় (স্বকীরবাদের নাটক) রসিক-রঙ্গদা (পভাবলীর টীকা) শব্দার্থবোধিনী (ত্রীগোপালচম্পুর টীকা) প্রভৃতি। ইহারই সহোদর ত্রীপাদরঘুনন্দন গোস্বামী "রাম-রসায়ণ'' (শ্রীরামচন্দ্রের লীলাগ্রন্থ) রচনা করেন। হর্গাদাস শর্মা-রুত-- মুক্তালতা। থড়দহের প্রভূপাদ শ্রীউপেক্রমোহন গোস্বামীর—দিম্বাস্তরত্ন ( দার্শনিক গৃন্ধ ) শ্রীবনাৰনম্ব শ্রীশ্রীরাধারমধ্যের সেবাইত শ্রীপাদ গোপীলাল গোস্বামীর—"বেষাশ্রম্ব বিধি" (বৈষ্ণব সন্ন্যাস বা ভেকের পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) প্রভূপান শ্রীনবদ্বীপ **চন্দ্র গোন্ধামীর—"বৈষ্ণবাচার-দর্পণ" বৈষ্ণবত্রত নির্ণয়।" শান্তিপুর-নিবাসী** প্রভুপাদ শ্রীমদনগোপাল গোস্বামীর শ্রীচৈতক্সচরিতামতের স্থন্দর সারগর্ভ ব্যাথ্যা। নদীরা চিৎলা-নিবাদী শ্রীঅবৈত বংশ্র প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণচক্র গোমানীর—বিপ্র-কণ্ঠাভরণ (তুল্যীমালা ধারণের ব্যবস্থা) গুরুতনিরদণ ও জ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ! নদীয়া-কুমার-থালি-নিবাসী প্রভূপাদ শ্রীনীলম্নি গোস্বাম।র—" শ্রীচৈতন্ত-মতবোধিনী " মাসিক পত্রিকা। নবদীপের সার্তকুদগুরু ব্রুনাথ বিভারত্বের—হৈতভাচক্রোদর। ডে: মাজিট্রেট্ মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিষ্ঠারণ্যের প্রকাশিত 'ঈশান-সংহিতা।" বাঁকুড়া—
মালিরাতার জমিদার প্রীগোপালচক্র অধবর্য মহাশয়ের মুক্তিপ্রদীপ, রাধাদামোদরার্চনচক্রিকা। কলিকাতা এসিরাটীক্ সোসাইটীর গ্রন্থ-সংগ্রাহক-পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্বের
"বাহ্মদেববিজয় " (সংস্কৃত মহাকাব্য) বুধুইপাড়ার প্রীনিবাসাচার্য্য বংশীয় রাধিকানাথ ঠাকুবের —অরুণোদয়-বিচার। গৌবরহাটী নিবাসী রামপ্রসয় ঘোষের—গৌরচক্রোদয়, বিদয় গোপাল-লীলামৃত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগা। ভক্তিশামে
প্রগাঢ় জ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তবর কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের—প্রীতৈত্মশিক্ষামৃত,
প্রীচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভায়, কৈবধর্ম, প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবগুষ্থ এবং পরম গৌরভক্ত শিশিরকুমার ঘোষের— অমিয় নিমাই-চরিত, কালার্টাদগীতা প্রভৃতি ইংরাকী
ভারাপর আধুনিক শিক্ষিত দলের পক্ষে ভক্তিশ্রম্য বুঝিবার পথ-প্রদর্শক। নদীয়া—
গরুড়া নিবাসী রামনারায়ণ বিভাভ্যবের—একাদশী-শ্রাদ্ধ-নিষেধ। মালদহ—মালকপল্লীস্থ নোহিনীমোহন বিভালজারের—রাধাপ্রেমামৃত প্রভৃতি বহু মহায়ার বিবিধ
বৈষ্ণবগুষ্থ, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-সমাজের প্রভৃত মঙ্গল সাধন করিয়াছে।

ভাঙ্গীপাড়া ক্লফনগর-নিবাসী গৌড়ান্থ-বৈদিক বৈষ্ণৱ-বংশীয় গোবিন্দ অধিকারী মহাশয়ও শ্রীক্লফ-বিষয়ক গান ( কালীয়দমন যাত্রা ) ধারা বৈষ্ণৱ-সাহিত্য কাননকে মুখরিত করিয়া গিয়াছেন। ইনি আমতার নিকট ধ্রধালি গ্রাম-নিবাসী প্রাদিদ্ধ কীর্ন্তনিয়া গোবিন্দ অধিকারীরই নিকট-আত্মীয় গোলোকদাস অধিকারীর নিকট গান শিক্ষা করেন। অনুমান ১২০৫ সালে ইহার জন্ম হয় এবং ১২৭৭ শালে পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। ইহারই উপযুক্ত শিশু বর্দ্ধমান ধাওয়াবুনী গ্রাম নিবাসী নীলকণ্ঠ মুখোপাধায় গুরুর কীর্ত্তি অক্ষুধ্ধ রাখিয়াছিলেন। শ্রীধর কথক, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় রূপচালিকা, কৃষ্ণক্রমণ গোসামী (প্রীগোরাঙ্গ-পার্ঘদ শ্রীসদাশিব কবিরাজের বংশধর—ইনি স্বপ্লবিলাস, বিচিত্র-বিলাস, স্থবল সংবাদ, রাই-উন্মাদিনী প্রভৃতি প্রস্থের প্রণেতা, জন্ম ১২১৭ সাল শমধুস্থনন কিন্নর (মধুকান্—চপ্-সন্ধীত স্কারিতা) প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণৱ কবি, বৈষ্ণবদাহিত্যের শেষ ক্ষেত্ব অনেক দৃশ্র

দেখাইরা গিরাছেন। তারির দৈরদ মর্ভ্রনা, আলিরাজা, কামু ফকির প্রভঙি অনেক মুদলমান কবি শ্রীকৃঞ-বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছেন। তাল্লিক বীরাচারী বৈষ্ণব নামধারী বাউল ও দরবেশের গানে শ্রীরাণাক্সঞ্চের নামোল্লেখ থাকিলেও উহা গোস্বামি-শাস্ত্র-সম্মত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সাহিতঃ নতে। স্তত্মাং দে সকলের পরিচয় অনাবশুক। বর্তুমান সময়েও প্রভূপান শ্রীযুক্ত অতলক্ষণ্ণ গে, স্বামী, শ্রীল হরিদান গোস্বামী (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-সম্পাদক) শ্রীল র্নিকমোহন বিভাভ্ষণ (ভূতপূর্ব্ব আনন্দবাজার ও বিফুপ্রিয়া-সম্পাদক), শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর (শ্রীগণ্ডের ঠাকুর বংশ) তিদণ্ডী পরমহংস শ্রীল বিমলা-প্রসাদ দিদ্ধান্তসরম্ব চা (গোড়ীয়-মঠ ও গোড়ীয় সাপ্তহিক-প্রতিষ্ঠাতা) এযুক্ত অচ্যতচরণ চৌধুরী তত্তনিধি, প্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক (বীরভূমি-সম্পাদক), শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দোপাধার (পল্লিবাদী-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত দীনেশ চক্ত ভট্টাচার্য্য (ভক্তি-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিছাভূষণ (পৌরাঙ্গ-সেবক-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত ভূষণচক্র দাস ( মাধুকরী-সম্পাদক ) শ্রীযুক্ত বামাচরণ বহু, শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিল্দ নাথ ( সোনার গৌরাঙ্গ সম্পাদক ) শ্রীযুক্ত মুরারি লাল অধিকারী (বৈষ্ণুৰ দিগু দর্শনী প্রণেতা ) ও শ্রীযুক্ত অমুলাধন রায় ভট্ট প্রভৃতি বছ মুপ্রাসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত বিবিধ ভক্তিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্ৰীব্লদ্ধি সাধন করিয়াচেন ও করিতেছেন I

অনস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যরত্বের আমরা দিগ্দর্শন মাত্র করিলাম। নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই অমুমিত হইবে, ভ্বন-বিধাত মহাকবি কালিদাকে দিংহাসনের নিকট শ্রীপান রূপ গেস্বামীর আসন, কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্ট ও সাহিত্যদর্শকার বিশ্বনাথের অনতিদ্রে মহাকবি কর্ণপ্রের আসন শোভা পাইতেছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পার্শ্বে ধর্মাচার্য্য শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল ভট্টকে এবং ভারতের মহৈশ্ব্য-সম্পন্ন দিগ্রিজয়ী পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য, বাচম্পত্তি মিশ্র ও মাধ্বাচার্য্যের কিঞ্চিৎ সন্মুখভাগে শ্রীপান জীব গোহামীকে বসাইয়া দেখুন কত শোভা হয়। অতেশ

সেই ছিন্ন-কছা-মাত্র-সন্থল দীনাতিদীন মাধুকরী-নির্জন-জীবন শ্রীগোস্থামিবর্য্যগণের সাধনা-ক্লিষ্ট মনিন দেহে কি জনির্জ্জচনীয় দৈবী শক্তি সঞ্চারিত ছিল, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। হিন্দু-শাস্ত্রের অতি নীরস বেদান্ত হইতে বাঙ্গলার ছড়া পাঁচালী পর্যান্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য ভাঙারে বিরাজিত। বৈষ্ণব-সাহিত্য কি নাই? গৌড়ান্ত-বৈষ্ণব-জাতি-সমাজের এই সকল গুন্থ-রন্ধই একমাত্র উপজীবা। বর্তমান সভ্যতা ও সাহিত্যালোচনার মুগেও ভিঙারী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পর্ণকৃতীরে এই মুপ কত বে অমুণ্য গ্রন্থ-রন্ধ জীব দিবি ধূলি-মণ্ডিত হইলা ক্রমশঃ ধ্বংশ-কব্লিত হইতেছে, তাহার কে সন্ধান লয়? যত্ত্বকু উদ্ধার চেষ্টা হইতেছে, তাহা হিমানরের কাছে সর্বপ মাত্র। স্বত্তরাং এ বিষয়ে গৌড়ীর-বৈষ্ণব-সম্প্রান্তের ক্রতি-সন্তানগণের কুপাদৃষ্টি সর্ব্বথা বাস্থনীয়।\*

এই উল্লাদের অধিকাংশ, প্রাসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত নিত্যধানগত ৺রাসবিহারী
সাংখ্যতীর্থ মহাশরের গিথিত " বৈষ্ণব-সাহিত্য " নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।



## তৃতীয় অংশ।

## বর্ণ প্রকরণ।

0:---

## দশন উল্লাস।

বৈষ্ণবশব্দের শাব্দিক বৃৎপত্তি ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইরাছে; একণে বৈশ্ববের সামায় ককণ নির্দেশ করা যাইতেছে। পিরূপুরাণে উক্ত হইরাছে—

" বিষ্ণুরেব হি যথেষ দেবত। বৈষ্ণুব: শুত:।"

বৈক্ষবের সামান্ত

অৰ্ণাৎ বিষ্ণু থাঁহার অভীষ্ট দেব, ভাঁহাকে বৈঞ্চব ৰলা

ৰায়। আবার পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

" গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপ্লাপরো নর:।

বৈষ্ণবোহভিহিভোহভিজৈ বিভবোহসাদবৈষ্ণবঃ ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাণন্ধারণ তিনিই বৈষ্ণুক নামে অভিহিত, তাজ্তির অন্ত ব্যক্তি অবৈধাৰ বুলিয়া পরিগণিত।

স্বলপুরাণে আরও ক্থিত হইয়াছে-

" পরমাপদমাপলো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।

तिकामनीः उद्यक्त यक्त यथ मीकांखि देवधवी ।"

অর্থাৎ পরম আগনেই ছউক বা পরম হর্ষেই ছউক যে ব্যক্তি প্রীএকাদশী প্রভৃতি প্রীবিষ্ণুবত পরিত্যাগ না করেন, এবং বাঁহার প্রীবিষ্ণুমন্তে দীক্ষা, তিনিই বৈষ্ণব।

শাত্রে জীবিতের পক্ষে প্রধানতঃ ৪৮ প্রকার সংস্কারের বিধান দৃষ্ট হয়।
নেই শকল সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও এক দীক্ষা-সংস্কার অভাবে সমস্তই বার্থ হইলা
বাদা। দীক্ষা-সংস্কারের এমনই প্রভাব, এই একটী মাত্র সংস্কার বারাই দে সম্বাস

সংস্কার পূর্ণ হইয়া পাকে। এমন কি, উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও যদি শীক্ষা গুৰুণ না করা হর, ডাহা হইলে তাহাও নির্থক হইয়া থাকে। যথা—

" অদীক্ষিতশ্য বামোক কৃতং সর্বাং নির্থকং। পশুযোনি মবাপ্লোতি দীক্ষা-বিরোহিতে। জ্বনঃ॥" শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুযামল বচন।

হে বামোর ! যে ব্যক্তি দীকা গুহণ না করে, তাহার সমস্ত কর্মামুষ্ঠান বিক্ষণ হইয়া থাকে। দীক্ষাবিহীন ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ স্বন্ধপুরাণে ত্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে কথিত হইয়াছে—

 তে নরাঃ পশবেণ লোকে কিং তেযাং জীবনে ফলং।

 বৈ ন লন্ধা হরেদীকা নাচিতো বা জনার্দ্দনঃ ।"

অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণুদীক্ষা প্রাপ্ত না হয় অথবা জনাদিনের পূজা না করে ইহলোকে তাহারা পশুনামে অভিহিত। তাহাদের জীবন ধারণে কি ফল ?

দীক্ষা ব্যতিরেকে শ্রীবিষ্ণু পূজার কাহারও অধিকার জ্বন্মে না; আবার দীক্ষার আবশ্রকতা।

ক্ষেত্ত্,—

> " শালগ্রাম-শিলা পূজাং বিনা যোহশ্বাতি কিঞ্চন। স চন্তালাদি বিটামা মাকলং ভায়তে ক্রিমিঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীশালগুমিশিলার্চন ব্যতীত যে ব্যক্তি কিছু ভোজন করে, সে করকাল পর্যান্ত চণ্ডাল বিষ্ঠান্ধ ক্রিমি হইরা জন্মগুহণ করে। ইত্যাদি বচনে পূজার নিজ্যাবশ্যকতা স্টিত হওয়ান্ধ, দীক্ষা পুহণেরও নিত্যান্ধ স্টিত হইয়াছে। অতএব দীক্ষা পুহণ কীম মাত্রেইই যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অদীক্ষিত ব্যক্তি শশুর সমান, ইতঃপূর্বে উক্ত হইরাছে। এইরূপ পশু হগুরার কথা, বেদের অঙ্গ নিক্স্তপুরে স্পষ্ট উল্লিখ্ড আছে।— "স্বাহ্মরাং ভারহারঃ কিলভুদবীতা বেং ন বিশ্বানাতি যোহগুন্।" > আঃ। >৮ স্পর্থাৎ যে ব্যক্তিবেদ স্বধ্যয়ন করিয়াও বেদের স্বর্থ পরিজ্ঞাত না হয়, সে স্বায়ুর ক্রায় জড়; তাহার বেদাধ্যয়ন, শর্করাবাহী পশুর ক্রায় কেবল ভার-বহন মাত্র। স্পতঃ ভাহার বেদপাঠ প্রশ্রম মাত্র। স্বতরাং বাঁহারা বেদপাঠ করিয়া বেদের স্বর্থ

বেদের মুখ্যার্থ।

অবগত হন, তাঁহাদেরই বেদপাঠ সার্থক। বেদের মুখ্যার্থ কি, স্বয়ং বেদই তাহা প্রকাশ করিরাছেন। যথা ঋগেন, প্রথম মণ্ডলে—

" ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যশ্মিন্ দেবা অবিবিশ্বে নিষেত্র:।
যতারবেদ কিয়াচা করিয়াভি য উভিছিত্তঃ ইমে সমাসতে ॥"

राजार राज्य हुन

পরমব্যোম্ অর্থাৎ সর্বব্যাপক এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর পরমেশ্বরেই সমস্ত মন্ত্র ও সমস্ত দেবতা অবস্থিত। যে ব্যক্তি সেই পরমেশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণুর বিষর কিছুমাত্র অবগত না হর, তাহার দেই বেদমন্ত্রে কি করিবে ?

এই বৈদিক বচনের তাৎপর্য্যামুদরণ করিয়া "প্রীনারদ-পঞ্চরাত্র" বিশরাছেন—

> " বিষ্ণুতত্তং পরিজ্ঞায় একং চানৈক ভেদগং। দীক্ষয়েশ্রেদিনীং সর্বাং কিং পুনশ্চোপসস্তভান্॥"

পর্থাৎ এক বা বছভেদগত বিষ্ণুত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, কেবল দীক্ষার্থ উপস্থিত ব্যক্তি কি, নিথিল অগৎকে দীকা প্রদান করিবেন ?

অতএব বাঁহারা পরমেশ্বরকে অবগত হন, পরমেশ্বর কেবল তাঁহাদেরই প্রাপ্ত হন। ফলত: সমন্ত বেদমন্ত এবং সেই মন্ত প্রতিপাত করি ইন্তাদি সমন্ত দেবতা পরমেশ্বর বিষ্ণুতেই অবস্থিত অর্থাৎ পরমেশ্বরই সকলের আধার। বেদের এই সার সিদ্ধান্ত বাহাদের হদরলম না হয়, তাহাদের পক্ষে বেদপাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র। পরন্ত উক্ত বেদার্থ-পরিজ্ঞান ভগবদার।খনা ব্যতিরেকে কখনই সন্তব হয় না। আবার ভগবদারাধনের অধিকার, বিনা দীকার সিদ্ধ হয়্বনা। এইজন্তই ইত:পুর্বে উক্ত ছইয়াছে, অনীক্ষিত ব্যক্তি পশুর সমান।

অনেকে বলিয়া থাকেন—" দীক্ষা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। যজ্ঞো-প্রীত ধারণই প্রধান সংস্কার এবং গান্ধলীই নৃত্যন্ত । অতএব উপবীত গ্রহণ করিয়া গান্ধনী জ্বপ করিবেই সমস্ত নিদ্ধ হইয়া যায়। বেদে যজ্ঞোপবীত ও গান্ধনীর বিধান আছে, দীক্ষার বিধান নাই।"

যাহারা কথনও বেদ আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা একথা ব্যিলে তত্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হয় না, পরস্ক বাঁহারা আপনাদিগকে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্লিয়া মনে ক্ষরেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ উক্তি অতীব আক্ষেপের বিষয়। বেদে দীক্ষা-প্রকরণ অতি স্তন্দরভাবে উল্লিখিত ইইয়াছে।

শীকাবিদি বৈদিক। যথা—যজুর্বেদ—

'' বতেন দীকাম।প্লোতি দীক্ষাপ্লোতি দক্ষিণম্।

দক্ষিণা শ্রুৱামালে। তি শ্রুৱা সত্যমাপতে ॥'' আঃ ১৯ মঃ ৩০। অর্থাৎ গুরু সেনারূপ ব্রুৱারা মন্তব্য দীক্ষা প্রাপ্ত হয়, দীক্ষা হইতে দক্ষিণার শ্রোপ্তি, দক্ষিণা দানেই শ্রুৱার উদয় হয় এবং শ্রুৱা হুইতেই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্মাবার ঐত্রের ব্রাহ্মণ, প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

'' ঋতং বাব দীক্ষা, সভাম্ দীক্ষা। তত্মাদ্দীক্ষিতেন সন্তামেৰ বদিতবাম্।" সাসাও

ব্যাংথ দীক্ষাই ঋত, দীক্ষাই সত্য। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তির সতাবাদী হওরা কর্ত্তবা।

অধুনা দীকা-নম্ভের অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। কেই ক্রন্তমন্ত্র, কেই
শক্তিমন্ত্রে, আরও কেই কেই অক্রান্ত দেবতার মন্ত্রে দীকা গ্রহণ করিয়। থাকেন।
কিন্তু এরপ দীক্ষাকে প্রকৃত দাক্ষা বলা বায় না, দীক্ষাভাস মাত্র বলা বায়। বেহেড়ু
বিষ্ণুই দীক্ষার দেবতা; অভরাং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই দীক্ষা পূর্ণ হইয়া
থাকে। কলতঃ বৈষ্ণুবী দীক্ষাভেই দীক্ষার পূর্ণতা সিদ্ধ হয় এবং ইহাই বেদ-সম্মত।

## ৰণা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—

" অগ্নিশ্চহবৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপাণো।
তৌ দীক্ষারা ইশাতে তদ্বদাগ্রা বৈঞ্বম্ হবির্ভবতি॥
যৌ দীক্ষারা ইশাতে তৌ প্রীতৌ দীক্ষাম্ প্রযক্ষতাম্,
যৌ দিক্ষরিভারো ভৌ দীক্ষরেভাং॥" ২০১৪ থকে

অর্থাৎ অগ্নি এবং বিষ্ণু দেব ভাগণের দীক্ষাপালক। এই দেবতাদ্বাই দীক্ষার দ্বীষ্ণার আনী হইবেন, তাঁহারা প্রসন্ন হটমা দীক্ষা দান করিবেন। দীক্ষাদান যোগ্য ব্যক্তিই দীক্ষাদান করিবেন। এই শ্রোভপ্রমাণ অনুসারে দিদ্ধ হইল যে, অগ্নিও বিষ্ণুই দীক্ষার স্বামী।

বিষ্ণুট দীক্ষার স্বামী

ত্বি হইতে দীক্ষার আরম্ভ অথাৎ হোমক্রিয়ার আরম্ভ
হইরা বিষ্ণু-সন্ত্রগ্রহণেট দীক্ষার পরিসমাপ্তি হয় ৷

আবার বিষ্ণুই যে সংক্ষান্তম দেবতা, এবং সর্বাদেবময়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইরাছে। অতএব এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, বৈদিক বিধান অমুস্নারে বৈষ্ণুবী দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা। যেহেতু বেদ, বিষ্ণুক্তই দীক্ষার স্থানী কহিরাছেন। আরও বিষ্ণুর পর যথন অন্ত কোন দেবতা নাই, তথন বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ রূপ দীক্ষা-সংস্কারের উপরও আর কোন সংস্কার নাই, এবং এক বিষ্ণু-পূজাতেই সমস্ত দেবতার পূজা সিদ্ধ হুইয়া যায়। স্কুতরাং বিষ্ণুপূজকের অর্থাৎ বৈষ্ণুবের আর অঞ্চ কোন দেবতার পূজার প্রয়োজন হয় না। একতি বলেন—'' বিষ্ণু সর্বা দেবতাং।' অর্থাৎ বিষ্ণু সকলেরই দেবতা। অতএব বিষ্ণু-পূজা করিলে সকল দেবতারই সমস্তাহা সাধিত হয়। তাই শ্রীমন্ত্রাগবতে উক্ত হুইয়াছে—

" বথা তরোর্ম্ব নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎ স্বর্জুজোপশাখাঃ।
প্রোণোপহারাচ্চ ষণেপ্রিমানাং
উথৈব স্বাহ্ণমচ্যুতেজ্যা॥" ৪।০১।১২

অর্থাৎ তরু-মূলে জল দেচন করিলে বেমন তাহার কাও শাখা প্রশাখা পর্যান্ত প্রেফুল হইয়া থাকে, অলাহার করিলে বেমন সমন্ত ইন্দ্রিরের পরিপুটি ও ফুর্তি সাধিত হয় সেইরূপ একমাত্র অচ্যুত শ্রীহরির অর্চনা করিলেই সকল দেবতারই তৃতি হইরা থাকে।

এই কারণেই দীক্ষিত ব্যক্তি বৈশ্বৰ নামে অভি হিত হ**ইরা থাকেন। দী।ক্ষিত** ব্যক্তি দীফাগ্রহণান্তর সর্ব্বদেবসয় বিশ্বুকে আপন প্রভু স্বীকার করিরা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। দীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্র-দেবতার পূজা করা নিতা কর্তবা। বথা, আগমে—

" লক্ষা মন্ত্ৰন্ত যো নিতাং নাৰ্চকেমন্ত্ৰ-দেবতাং। দৰ্শকৰ্মাফলং ভক্তানিষ্ঠং বচ্ছতি দেবতা॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্ত্র লাভ পূর্বক প্রতাহ মন্ত্র-দেবতাকে আর্চনা না করেন ভাঁহার সমত্ত কর্মা নিক্ষল হয় এবং মন্ত্র-দেবতা তাঁহার অনিষ্ট সাধন করেন।

অকরে দীক্ষাগ্রহণ যে সকলেরই **অবশু কর্ত্তবা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।** আবার দীক্ষিত ব্যক্তি যে " বৈষ্ণব " নামে অভিহিত হ**ইরা থাকেন, তাহা ঐতরের** ব্রাহ্মণে স্পষ্ট বিস্তুত হইরাছে। তদ্যথা—

> " বৈষ্ণবো ভগতি বিষ্ণু বৈ য**ন্ত স্বন্নমেবৈনং** তদ্দেবতরা স্থেন চ্ছন্দদা স**ম্ব**র্জয়তি ॥" ১ পঞ্জিকা, ওফা, ৪**র্থ খণ্ড**।

যে ব্যক্তি বিষ্ণু দীক্ষাগ্রহণ করেন, সে বাজি "বৈশ্বব" নামে আভিহিত হইরা থাকেন। যজ্জই বিষ্ণুর নাম। বিষ্ণু-দেবতা সহং শ্বতপ্ত রূপে সেই পুরুষের (বাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং যিনি বৈশ্বব হন তাঁহাদের) বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

এই বৈদিক শিদ্ধান্ত অফুসারেই প্রীহরিভক্তি-বিশাসের বিতীয় বিশাসে

বিষ্ণু-শামলের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে---

" অতো গুরুং প্রণ্মেবং সর্বস্বং বিনিবেচ চ। গুহুীয়াকৈঞ্চনং মন্ত্রং দীকা পূর্বং বিধানতঃ॥"

অতএব শুকদেবকে প্রণাম কর। আপনার সর্বস্থ শ্রীশুক্রচরণারবিন্দে
সমর্পণ কর এবং দীক্ষাপূর্ব্বক যথাবিদি বৈষ্ণব
দীক্ষা শব্দেব বৃৎপত্তি।
গ্রহণ কর। দীক্ষা শব্দের বৃৎপত্তি। যথা—

" দিবক্ষোনং যতে। দন্তাৎ কুর্যাৎ পাপন্ত সংকরং।
"
তথ্যকীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেখিকৈন্তব্যকোবিদৈঃ ।"

অর্থাৎ যাহা দিবাজ্ঞান প্রান্ধান কবে এবং পাপুক্ষাবন করে, সেই প্রকরণকে তথ্যস্ক দেশিকগণ দীক্ষা বলিয়া থাকেন।

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিরা যিনি "বৈষ্ণব" সংজ্ঞা লাভ করেন অর্থাৎ যিনি ধর্মে বৈষ্ণব, কর্মে বৈষ্ণব, এমন কি ভাতি-পরিচয়েও বৈষ্ণব বলিরা অভিহিত হইরা পাকেন, তাঁহাতে জাতিভেদ বা জাতিবৃদ্ধি থাকিতে পারে না। সকল বৈষ্ণবই তথন এক শ্বতন্ত্র বৈষ্ণবজাতিতে পরিণত হরেন। ব্রহ্মবৈর্থ্বপুরাণে উক্ত হইরাছে—

" ব্রন্ধ ক্ষত্রির বিটশুদ্রা শুড়প্রো জাতরো যথা। স্বভুদ্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেরু বৈষ্ণবাজিধা॥" ব্রন্ধথণ্ড ১১।৪৩।

অর্থাৎ রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্র ও শৃদ্র এই চারি **আতি; কিন্ত আগতে বৈশুব** নামে এক জাতি আছে, তাহা এই চারি জাতির অন্তর্গত নহে—স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। পরস্ক চারি বর্ণের উপরিচর।

তাদৃশ বৈষ্ণবের জাতিভেদ বা জাতি বৃদ্ধি করা শাল্পে ঘোর অপরাধ্জনক কীর্ত্তিত হটয়াছে। যথা ইতিহাস-সমূচন্দে—

বৈষ্ণব স্বতন্ত্ৰ জাতি।

বীক্ষতে জাতি সামান্তাৎ স যাতি নৱকং শবং ॥"

অর্থাৎ ভগবন্ধক বা বৈষ্ণব শূদ্র, চণ্ডাল বা খপচ যে কোন হীন কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাকে সামান্তজাতি রূপে, বা অন্ত শৃদ্যাদি যেরূপ, ইনিও সেইরূপ ইত্যাদি সমানজাতি রূপে দর্শন করিলে নিশ্চয় নরকগামী হইতে হয়।

অতএব বৈষ্ণব যে সে কুলে জনগ্রহণ করিলেও বিষ্ণু-দীক্ষা প্রভাবে ও বৈষ্ণব-সদাচার পালনে তাঁহার শূদানি জাতিদোষ বিনষ্ট হইরা যায়। তথন তিনি ভাগবত বা বৈষ্ণব জাতিতে উন্নীত হন। পদ্মপ্রাণে, ভগবদ্ধ স্থানংবাদে উক্ত ইইয়াছে—

> " ন শূদা ভগবস্তকা তে তু ভাগবতাঃ মতা:। সর্ববর্ণেষু তে শূদা যে ন ভক্তা জনার্দ্ধনে॥"

আর্থাৎ ভগবস্তক্তগণ শূদ্র নহেন. তাঁগারা ভাগবত নামে অভিহিত। বাহারা ভগবানের প্রতি ভক্তিমান না হয়, তাহারা যে কোন বর্ণ হউক না কেন, তাহাদিগকে শৃদ্র বিশির্থ জানিবে।

আরও কথিত হইরাছে—" আর্চ্চাবিষ্ণে শিলাধীপ্ত রুষু নরমতি বৈষ্ণবেজাতিবৃদ্ধি \* \* কিষ্ণে সর্বেধ্বরেশে তদিতর সমধ্যিত্য বা নারকী সঃ।"
অর্থাৎ যে নরাধ্ম শালগ্রামে শিলাবৃদ্ধি, গুরুদেবে নরবৃদ্ধি এবং বৈষ্ণবে
জাতিবৃদ্ধি করে, সে নারকী, স্বতরাং প্রায়শ্চিন্তার্হ।

পুনশ্চ পদ্মপুরাণে বাঘ-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

'' খপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং। বৈষ্ণবো বর্ণবাহোহপি পুনাতি ভূবনত্তয়ম্॥"

অর্থাৎ ইহলোকে অবৈক্ষব বিপ্রকে চণ্ডালের সমান ও দর্শন করে না, কিছে বৈক্ষব বর্ণবাহ্ন হইলেও ত্রিভূগন পবিত্র করিয়া পাকেন।

বৈষ্ণব শুদ্রাদি নীচ-কুলোৎপন্ন হইলেও তাহার সেই মুর্জাতির দীক্ষা ও ভক্তি

প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়া খাকে। যথা-

" ভক্ত পুনাতি মলিষ্ঠা খণচালাপি সম্বাধ ॥" ব্রীভা: ১১ ক্ষম।

শীংরিভজিবিলানে এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বিশিষাছেন—" সম্ভবাৎ জাতিদোষাদ্পি পুনাতি।" অর্থাং যে ব্যক্তি নেষ্টাপূর্বক আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, সে চণ্ডালাদি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হই য়া পবিত্র হইরা থাকে। স্থতরাং ঘাঁগার "বৈষ্ণব " বলিয়া সংজ্ঞা হয়, তিনি পুর্বাজাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া দণ্ডীর ন্তার অবগ্রাই উৎক্রম্ভ জাতিত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিস্কর্ভে লিখিয়াছেন—

" ইতি উন্পথ্চরিভারুসারেণ যৎকিঞ্চিং।

জাতাবপুতেমখনেব মন্তব্যম্॥''

অর্থাৎ পৃথুরাত্র অতি নাঁচকুলোদ্ভব হুইলেও ওাঁহার আদেশ সর্ব্বাত্র পালিত হুইত। তিনি সপ্তথীপের একছত্র শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকুল এবং অচ্যুত্ত-গোত্র বৈষ্ণবুগণের উপর ভাহার কোন শাসন ছিল না।

" দৰ্বজ্ঞাত্মণিতাদেশঃ দপ্তদীপৈক-দণ্ডধুক।

অন্তর বান্দণকুলাদন্তরাচাত-গোরত:॥" শ্রীভা: ৪।২১।১১।

এই শ্রীপৃথ্চদ্বিতামুদারে বিচার করিয়া দেখা যায়, যে কোন কুলে জন্ম হউক না কেন, '' বৈশ্বৰ'' আখ্যা লাভ করিলে জাতিতেও উত্তমত্ব লাভ করিবে, ইহাই মন্তব্য। অতঃপর তিনি শান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্ধ—যথা—

" যন্ত ষল্লকণং প্রোক্তং পুংগো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। ঘদত্যজাপি দুখ্যেত ভত্তেনৈব বিনিদ্দিশেং ॥"

बीजाः १म, ४:। >> थः।

ক্ষার্থাৎ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণালি বর্ণচতুইয়ের বর্ণজ্ঞাপক যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, বাদ অঞ্চ বর্ণেও সেই সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হর, তবে ভাহাকে সেই বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবে। এই জন্মই বৈষ্ণবে ব্রান্ধণের বহু লক্ষণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং বিষ্ণুদীক্ষা-শুভাবে বিজত বা বিপ্রতা সিদ্ধ হৃতুয়ায় বৈষ্ণব, ব্রাহ্মাপ-স্নান্ধ বা শহাস্ত-ব্রাহ্মাপ।<sup>27</sup> যথা—

> " মুখা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রুগবিধানত: । তথা দীক্ষা-বিধানেন দিজবং জায়তে নুণাং॥'

> > শ্ৰী হঃ ভঃ বিঃ ধৃত তত্ত্বগাগর বচন।

এই স্নোকের টীকায় প্রীপান সনাতন গোন্থানী নিধিয়াছেন—" নৃণাং সর্প্রেন্ বামের বিজয়ং বিপ্রতা" অর্থাৎ রসের বিধান অনুগারে যেমন কাংস্তত্ত ধনিজ্ঞাত আর্থের ক্লার বর্ণে, গুণে ও মূল্যে তুল্যভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মন্ত্র্যমাত্রেই যথাবিধানে বৈশ্ববীদীকা গ্রহণ করিলে বিজয় অর্থাৎ বিপ্রতা প্রাপ্ত হন। এন্থলে এই "বিপ্রতা প্রাপ্ত হন" বলার বুরিতে হইবে, বৈশ্ববমাত্রেই তথন বেদপাঠে

বৈষ্ণবের বিষয়। অধিকারী হন। যেহেতু, "বেদ্পাঠান্ ভবেৰিপ্র:"

এই বচনই উক্ত বিপ্রশানের নির্দ্ধি। অভএব
বৈষ্ণবী দীক্ষাপ্রভাবে নরমাত্রই যে বিজন্ম লাভ করিয়া বেদ পাঠে অবিকারী হইতে
পারেন, তাহা ম্পষ্ট প্রমাণিত হইদ। পুনশ্চ কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

" অস্তান্ধা অপি তদ্রাষ্ট্রে শত্রচক্রান্ধগারিণ:। সংগ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংভূব ॥"

অর্থং নয়্রধ্বজ প্রদেশে অস্তাজ জাতিও বৈফাবীদীক্ষার দীক্ষিত হইরা যাজিকের স্কার শোভা পাইরা থাকেন!

বৈষ্ণবের এই বিপ্র-তুল্য ব্যবহার দর্শন করিয়া অনেক কর্ম্মলড় ব্রাহ্মণা-ভিমানী স্মার্তলন বৈষ্ণবক্ষে অষ্টাচারা বলিয়া উপহাস ও নিন্দা করিয়া থাকেন। আরও বলিয়া থাকেন, বেষ্ণব বর্ণাশ্রম ধর্ম মানে না। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, বৈষ্ণবর্ণম বেদ-প্রণিহিত ধর্ম, স্ক্তরাং বৈষ্ণবন্ধন বেদাস্থ্যারেই বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বেদ-বিরুদ্ধ কপোল-কালত কোন বিধি-নিষ্ণের শায়বন্তী হরেন না। অতএব বৈষ্ণবের বিপ্রতুল্যতা বেদ-মূলক। বেদ কোন বর্ণবিশেষকে উল্লেখ না করিরা দীক্ষিত মাত্রকে ত্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যথা শতপথ ত্রান্ধণে—

" তবৈ বদস্ত এবাভ্যারভেত বদস্তো বৈ আন্ধান্তত্বি উ বৈ কশ্চ যজতে আন্ধান্ত্রিব যজতে ॥" ১৩ প্রাপাঃ। আঃ ৪/১/১

বৈঞ্চবের বিজ্ঞাত্ত

(वन-मिश्व।

জার্থাৎ বসস্তেই আরম্ভ করা আবশুক। বসস্তই আহ্মণের ঋতু, যে কেহ যজন করিয়া থাকেন তিনিই আহ্মণ হইয়া যজন করেন।

ফার্কন চৈত্র মাসই বসস্ত ঋতু। এই ছই মাসই দীক্ষা গ্রহণের প্রশস্ত কাল।
হথা প্রীহরি-ভব্তিবিলালে — ২য়, বিঃগ্রত-—

" ফাস্কনে দর্ববশুত্ব মাচার্যোঃপরিকীন্তিতঃ।" আগমে

\* মন্ত্রারস্কস্ক চৈত্রে ভাৎ সমস্ত পুরুষার্থনঃ।" গৌতমীয়ে

ফ্লত: বসম্ভকালই বৈঞ্বীদীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবন্তজন আরম্ভ করিছে মুর, ইছাই বৈদিক বিধান। বেদ এইরূপ দীক্ষিত ব্যক্তিকে আক্ষণ বলিয়া নির্দেশ মুরিয়াছেন। ঐতবেয় আক্ষণে ম্পান্ত লিখিত আছে—

> " হবৈও দ্বাহ্মণস্থ দীক্ষিত স্থ বাহ্মণো দীক্ষিষ্টেতি। দীক্ষামাবেদয়স্থোব মেবৈতৎ ক্ষ্তিয়স্থা।" ৩।৪ আঃ।

আর্থাৎ যে প্রকার ত্রাহ্মণের দীকা সময় "আমি অমুক ত্রাহ্মণ দীকা, দইতেছি" বণিয়া আবেদন করিতে হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কেও "আমি অমুক ত্রাহ্মণ" বণিরা আবেদন করিতে হয়।

এই শ্রুতির ভারে আপস্তম্ভ স্তের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, ভাহাতে উক্ত শ্রুতির শ্রমণ স্থার ও ম্পাইতর হইয়াছে। যথা—

> "ব্ৰাহ্মণো বা এষ জাগতে যো দীক্ষতে ভন্মান্তাজন্ত বৈক্ষো জ্বাসি ব্ৰাহ্মণ ইড্যোবাবেণর্ডি॥"

অর্থাৎ যে দীক্ষা প্রহণ করে, সে ত্রাহ্মণ হইরা বার। স্করাং ক্রিয় বৈশ্বকেও দীকা গ্রহণান্তর "ত্রাহ্মণ " বণিয়া আবেদন করিতে হইবে।

এই সকল বৈদিক বচনকে আশ্রয় করিয়াই পুরাণসমূহ বৈষ্ণবকে
"বিজাবিক" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যথা নারদীয়ে—

" শপচোহপি মহীপান বিষ্ণোর্ভক্তো বিজাধিক:।"

অর্থাং হে রাজন্! বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্র অপেক্ষা শ্বপচ কুলোংপন্ন বিষ্ণুভক্ত অর্থাং বৈষ্ণবের মহিমা ও গৌরব অধিক।

এই জন্মই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের টীকার গিথিয়া-ছেন—

" যতঃ শৃদ্রেদন্তাকেদপি বে বৈষ্ণবা তে শূদ্রাদরো ন কিলোচ্যন্তে।"

অর্থাৎ শুদ্র কি অস্তান্ধ কুলে জন্মগ্রাহণ করিলেও বিষ্ণুনীকা গ্রহণান্তর বৈষ্ণবাচার্যাগণের অভিমত।

বৈষ্ণবাচার্যাগণের অভিমত।

শাভ হয়, তবে আর তাহাকে শুদ্রাদি নীচন্দাতি বলা

যার না। পরস্ত ভগবদীক্ষাপ্রভাবে তাঁহাদের বিপ্র-সাম্য সিদ্ধ হয়।

" কিঞ্চ ভগবদ্দীকা প্রভাবেন শ্রাদীনামপি বিপ্র-সাম্যং সিদ্ধনেব।"

কলতঃ যে ব্যক্তি দীক্ষা প্রহণ করেন তিনিই বিপ্রের স্থায় শ্রীভগবৎ-বন্ধন-যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন।

এই বৈদিক সিদ্ধান্ত অমুসারেই জ্রীপাদসনাতন গোখামী বলিয়াছেন-

'' অভএৰ বিশ্ৰৈ: সহ বৈঞ্চবানামেকত্ত্ৰৈব গণনা।''

বৈষ্ণব বিপ্রত্ন্য।
করিবে। বেহেত হরিভক্তি-মুধোদয়ে শ্রীভগবদ্-

ব্ৰহ্মগংবাদে উক্ত হইয়াছে---

" তীৰ্ধান্তৰ্যখতৰবো গাবে বি**প্ৰা তথাৰ**ছ। মন্ত্ৰজাশেতিবিজ্ঞোল প**লৈতে ত**নৰো মম ॥" অর্থাৎ তীর্থ, অখথতক, বৈষ্ণব এই পাঁচটা ক্ষামার তমু বলিরা জানিবে। জ্রীগোদ্বামীপাদ শ্রীমন্তাগবতাদি হইতে আরও বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে—

> " ইখং বৈঞ্চবানাং ব্রাক্ষণৈঃ সহ সাম্যমেব শিক্ষতি। কিঞ্চ, বিপ্রাদ্বিদ্ গুণযু তাদিত্যাদি বচনৈরবৈঞ্চব ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতি-জাতানামপি বৈঞ্চবানাং শ্রেষ্ঠ্যং নির্দ্দিক্ততেত্রাং।"

অতএব পৃর্বোক্ত শ্রোতপ্রমাণ ও তদমুগত পৌরাণিক বচন অনুসাবে ব্রা যাইতেছে যে, জাতি পূজা নহে, গুণই পূজা। পরস্ক গুণ ও কর্ম অনুসারেই বর্ণ নির্ণন্ন হইরা থাকে। যথা—

> " ন জাতি পূজাতে রাজন্ গুণা: কল্যাণকারকা: দ চণ্ডালমপি রুত্তস্থ: তং দেবা আক্ষণং বিহু: ॥"

> > ব্ৰদ্ধ গৌতম সংছিতা। ২১ আঃ।

ব্দ্ধাৎ হে রাজন্! ব্রান্তি পূব্দা নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও যদি বৃদ্ধা হয় ব্যাধাৎ যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদাচার পরায়ণ হয়, দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্যাত হয়েন।

বর্তমান সমধে আহ্মণ বলিলে লোকে বুঝিরা থাকেন, যাঁহার পিতা আহ্মণ জাতি এবং মাতা আহ্মণী তিনিই আহ্মণ। আহ্মণের ঔরদে এবং আহ্মণীর গর্ভে যাঁহার জ্বন্ম হয় নাই, তিনি কিছুতেই আহ্মণ হইতে পারেন না। বর্ত্তমানকালে আহ্মণজাতি বিষয়ে লোকের সাধারণ ধারণাই এইরপ। কিন্তু বেদ-ধর্মসংহিতা-পুরাণাদিতে ইহার বিপরীত বিশ্বাসের যে পরিচর পাওয়া যায়, তাহা ইতঃপুর্কে কিঞ্জিৎ বিবৃত করা হইয়াছে। ঋথেদের পুরুষস্ক্ত ব্যতীত অক্সান্ত সংক্তের যেখানেই আহ্মণশন্ধ কোন ব্যক্তিকে বোধ করাইবার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইথানেই দেখিতে পাওয়া যায়

ব্রাহ্মণ শব্দ কোন নির্দিষ্ট জাতি বিশেষকে বোধ না করাইরা শুভিপাঠক ঋষিক-মাত্রকেই ৰোধ করাইয়া থাকে। তন্তির 'বিপ্রা' শব্দের যে প্রয়োগ দেখিতে পাগুরা যায়, উহাও কোন জাতি বিশেষকে বুঝায় না। উহার অর্থ মেধাবী বা বৃদ্ধিমান্। পরস্ক ঋথেদীয় পুরুষস্কুত্তের বর্ণোংপন্তি-বোধক ঋকৃটি আলোচনা করিলে, চারি বর্ণের স্প্রেট যে গুণ ও কর্মের শ্ভিগাপ অনুসারে হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। ১১শ,

খকে জিজাসা করা হইরাছে-

" যৎপুরুষং বাদধু: কতিগা বাকরয়ন্।

মুখং কিমশু কৌ বাছ কা উরুপাদা উচাতে ॥"
১২ শ. ধকে উক্ত প্রশের উত্তর দেওয়া হইতেছে—

" ব্ৰাহ্মণোহত মুখমানীৰাহ রাজন্তঃ কৃতঃ। উক্ক ভনত ব্ৰৈক্তঃ পদ্ভাং শুদ্ৰো অকায়ত ॥'' ৮।৪।১৯।

প্রান্থ হইতেছে—"বাঁহাকে প্রথম বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি প্রকার করিছ হরেন? অর্থাং তিনি বাস্তবিক শঙ্গীরী নহেন, তবে কবিগণ কিরূপে তাঁহার শরীর করানা করেন? তাঁহার মুখ কি? বাছরয় কি? উক্ল ও পাদর্বই বা কি?"

ইহারট উত্তরে বলা হইরাছে—" ব্রাহ্মণকে তাঁহার মুখ বরুপ করনা করা হইরাছিল, ক্রিয়কে তাঁহার বাছ্ম্ম করনা করা হইরাছিল, বৈশ্ব, সেই পুরুষের উরু করিত হইরাছিল এবং শুমুকে তাঁহার পদরপে করনা করা হইরাছিল। যদিও শুমু সম্বন্ধে "পদ্ধাং শূদ্র অভায়ত " অর্থাং পদর্য হইতে শূম অবিয়াছিল, প্লাই উল্লেখ আছে, তথাপি প্রশ্নে যথন " ব্যক্তর্যন্ " শব্দ বহিরাছে এবং ব্রাহ্মণ, ক্রিয়ে, বিশ্ব হথাক্রমে তাঁহার মুথ, বাছ ও উরু রূপেই ক্রিত হইরাছে, তথন পদ হইতে শুদ্রের উৎপত্তি ক্রনা ব্যতীত অন্ত কোনরূপ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না।

সে যাতা হউক, বৈদিক-কালে যে, কোন লাভিভেদ প্ৰথা ছিলনা, তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। জীব-স্টের পরে বাঁহালা বের্রণ বুন্তি অবুদাছক कরিনেন,

চতুর্ববর্ণের উৎপত্তি।
তাঁগোর সেইরপে বান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্র শৃদ্র এই চারি
ভাগে বিভক্ত ইইলেন। প্রথমতঃ মহুয়দিগের মধ্যে

বৰ্ণ বা জাতিগত কোন পাৰ্থকা ছিলনা—

" ন বিশেষোহন্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মসন্নং জগং। ব্রহ্মণা পুর্ব স্ফুটং হি কর্মণা বর্ণভাং গতং॥"

মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৮।১ • ।

অর্থাং আদিকালে কোন বর্ণ বা জাতিভেদ ছিলনা, জগং ব্রহ্মময় ছিল, স্থতয়াং মমুদ্যমাত্রেই দিজ বা ব্রাহ্মণ নামে সমাধ্যাত ছিলেন। কেবল কর্ম হারাই বর্ণভেদ স্চিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উলিখিত হইয়াছে—

" दिनदवार देव वर्ती ब्राञ्चनः व्याद्यर्वता गृजः।" ১२।७।१

অর্থাৎ দেবভাব হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণের ও আহ্মরভাব হইতে শূক্তবর্ণের উৎপঞ্জি ইইরাছে।

'' অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শ্দ্ৰাঃ ॥'' ৩৷২ । অর্থাৎ এই শুদ্র অসং-সম্ভূত।

অতএব সুমাজের আদিম অবস্থার মানবের স্বস্থ গুণ ও কর্ম্মের উচ্চনীচ
অম্বসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি হইরাছিল। জন্মের সহিত উহার কোন সম্বদ্ধ
ছিল না। বাঁহারা সং— সদাচারী তাঁহারা আর্য্য বা ব্রাহ্মণ এবং বাঁহারা অসং বা
অসদাচারী তাঁহারা অনার্য্য বা শুদ্র।

শ্রীমন্তাগবতে লিখিত আছে—

" এক এব পুরা বেদ প্রেণ্ব সর্ববাদ্মরঃ।

্দেব নারারণো নান্ত একামি বর্ণ এব চ ॥'' না>৪।৪৮।
পুরাকালে সর্ববিশ্বর প্রণব একমাত্র বেদ ছিলেন, এবং এক শামি ও এক বর্ণ

বা. জাতি, ছিল। এই এক বর্ণের নাম ' হংস। যথা— " জানে কু তবুণে বর্ণে। নৃণাং হংস ইতি স্বতঃ।" এই হংসবর্ণের নারায়ণ-পরায়ণত হেতু সকলেই যে বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা সহজেই অসুমিত হয়। এই বেদ-প্রণীহিত বৈষ্ণবধর্মের সাহায্যে যেমন সহজে আন্দণত বা বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়, সেরপ আর কোন সাধনাতেই হয় না। উক্ত মৌলিক হংস বর্ণ হইতেই সমাজের অস্থ্যালতা-সাধন ও অভাব পুরণ উদ্দেশে বিভিন্ন সময়ে ক্ষ্তির, বৈশ্র ও শুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যণা—

'' কামভোগ-প্রিরান্তীক্ষাঃ ক্রোধনা প্রিরদাহদাঃ। ত্যক্ত-স্বধর্মরক্তাঙ্গা তে বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥'

মহাভারত শাস্তিপর্ক ১৮৮।১১

অর্থাৎ যে সকল দিজ রক্ষগুণপ্রভাবে কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধ-পরতন্ত্র সাহসিক কর্ম্মে অর্থাৎ বৃদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণধর্ম ত্যাগ হেতু রক্তবর্ণ ক্ষব্রিয় হইলেন।

> " গোভোবৃত্তিং সমাস্বায় পীতাঃ কুব্যুপজীবিনঃ। স্বধুস্মান নামুতিষ্ঠন্তি তে দিলাঃ বৈশ্বতাং গতাঃ॥'' ঐ ।১২

যে সমুদয় বিজ রজ ও তমগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের ধারা
জীবিকা-নির্বাহ করিতেন, তাঁহারা অধর্ম ত্যাগ হেতু পীতবর্ণ বৈশ্র হইলেন।

" হিংসানৃতপ্রিরা সুকাঃ সর্ককর্ষোপজীবিনঃ। কুফাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা তে দিলাঃ শূস্ততাং গতাঃ॥" ঐ ।১৩

ষে সকল দিল তমগুণপ্রভাবে হিংসা-পরতন্ত্র মিথ্যা-প্রিন্ন, গোভী ও পৌচ-পরিভ্রম্ভ হইয়া সর্কাবিধ কর্ম্মের ঘারা জীবিকার্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা শূস্ত হুইলেন।

এই জন্মই সমস্ত উপনিষদের সার ভাগ শ্রীমন্তগবদ্গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শর্জুনকে উপদেশ দিরাছেন—

" গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণের স্টি করিরাছি।' আরও বলিরাছেন—

> " বান্ধণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শ্তাণাঞ্চ পরস্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈশ্ব বৈং॥" ১৮।৪১।

ভীবমাত্রই: ত্রিগুণারাক, স্নভরাং তাহাদের প্রভ্যেকের ক্রিয়ারও পার্থকা আছে। মন্থার মধ্যেও উক্ত গুণত্রমের ইতর বিশেষ থাকাতে স্বভাবেরও অনেক প্রকার পার্থক্য আছে। তয়ধ্যে সাধিক-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ, রক্তঃ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগণ ক্রিয়, তম-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শৃদ্র এবং রক্তম-গুণ-মিশ্রিত স্বভাবের ব্যক্তিগণ বৈশ্ব। এই জন্মই ইহাদের পৃণক্ পৃথক্ কর্ম প্রবিভক্ত ইইয়াছে।

পূর্ব্বাক্ত গীতা-ৰচনের ব্যাখান্তর করিয়া বলেন যে, স্প্টির প্রথমে জগবান্
চারিবর্ণের আত্মা চারি প্রকার করিয়া স্প্টি করিয়াছেন অথাৎ ব্রাহ্মণের আত্মা
সন্তপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের রক্তঃপ্রধান বৈশ্রের রক্তমপ্রধান এবং শ্রের আত্মা তমঃপ্রধান। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি ও শাস্ত্র-বিক্ষর। আত্মা গুণাতীত পদার্থ, গীতাতেই
উল্লিখিক হইরাছে। (১৪আঃ ১৯লোঃ দ্রেইবা) গুণাদি কীবের ক্ষরগত নহে,
সাধনাদি উৎকৃষ্ট উপার বারা তাহাদের এই সকল গুণ লব্ধ হইরা থাকে। এই
সকল গুণ মনুদ্রের ক্ষরগত হইলে আর জ্ঞান প্রাপ্তির আবগ্রক্তা উপলব্ধি হয় না।
ক্ষরতাব ক্ষাতি নির্বিশেষে যিনিই সন্তগুণসম্পন্ন হইবেন তিনিই প্রধান হইবেন
তিলিই প্রাক্ষণ হইবেন। ইহাই সর্বভূতে সমদ্দী ভগবান্ কথিত ভাগবত ধর্ম।
ফলতঃ হাহাতে যে বর্ণাভিবান্ধক লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তিনি সেই বর্ণ বলিয়া সংক্ষিত
হইবেন, ইহা হিন্দুশান্তের মন্ত—ইহাই উদার-প্রকৃতি আর্যাক্ষ বিগণের অভিপ্রার।

কর্মকলে বিজগণ শূলানি বৰ্ণ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা চিরকানই যে ধর্ম ও যজান্তি ক্রিয়াতে বঞ্চিত থাকিবেন, তাহা নহে। তাঁহানের মধ্যে যাঁহারা সম্বস্তাব-বিশিষ্ট হইয়া সম্বশ্যকৈ আশ্রয় করিছেন, তিনি অবশ্রই জাত্যুৎকর্ম লাভ করিবেন। ১০ " ইত্যেতে: কর্মভির্ব্যন্ত। থিন্সা বর্ণান্তরং গতা:। ধর্ম বজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন ধ্বকিষিধ্যতে ॥" ১৮।১৪। মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব )।

আন্ধাৎ এই সমস্ত কর্মা বারা বিচগণ অন্তান্ত বর্ণ প্রোপ্ত হইরাছেন, ধর্মা ও বজ্জ-ক্রিয়া যে চিরকাল ইংলাদের পক্ষে নিবিদ্ধ বহিয়াছে, তাহা নহে।

থিনি বেদবিহিত আচারাদির অনুষ্ঠান করেন এবং বাঁহাতে স্থ ওণের বিকাশ দৃষ্ট হয়, তিনি শুদ্র হইলেও তাঁহাকে আহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিবে।

> " কান্তং দান্তং কিতকোৰং কিতাঝানং জিতেক্সিয়ন্। তমেৰ ব্ৰাহ্মণং মঞ্চে শেষাঃ শূদা ইতি স্বৃতাঃ ।" বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা, ২১ সংঃ।

পুন\*চ---

শবিহোত্রতপরান্ স্বাধ্যার নিরতান্ শুচীন্। উপবাদরতান দাস্তাং স্তান্দেবা ব্রাহ্মণান্ বিহঃ ॥ ঐ

অর্থাৎ ক্ষমাবান্, দমশীল, ক্লিভকোধ, জিভামা ও লিভেক্সির ব্যক্তিকেই আক্ষাব বিলিয়া জানিবে, আর সকলে শ্রা। খাঁহারা অগ্নিহোত্তবত এবং খাধ্যার-নিরত, গুচী, উপবাসরত ও দাস্ত, দেবভাগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বশিয়া জানেন। এই প্রকার মহাভারত বনপর্বা, ২০৫ অধ্যায়েও উক্ত ইইয়াছে।

মহাভারত বনপর্বে, আজগর পর্বাধ্যারে সর্পরিপী রাজা নছব ব্ধিটিরকে বিজ্ঞানা করিবেন—

> " ব্ৰাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্বেছং কিঞ্চ বুণিটিরঃ। ক্রনীহাতিমতি ত্বাং হি বাইক্যরন্থমিনানহে।" ১৮৮ জঃ।

হৈ মৃথিষ্টির! প্রাহ্মণ কে হইতে পারেন । এবং কোন্ বস্ত বেছা। ইহা জুমি মৃদ, ভোমার বাক্য শুনিরা অমুমান হয়—ভূমি বিশিষ্ট বৃদ্ধিশালী। এই প্রাপ্তের উত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন-

"সভাং দানং ক্ষমাশীশ মানৃশংসাং তপো ছাণা।
দুখ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্বতঃ ।" 🏖

অর্থাৎ যাহাতে সভাপরায়ণতা, দানশীবতা, ক্ষমাশীবতা, অনিষ্ঠুরতা, কর্তব্য-প্রায়ণতা ও দয়া এই কয়েকটী গুণ লক্ষিত হয়, হে সর্পরাক্ষ! সেই ব্যক্তিই আক্ষণ।

অত এব এইসকল গুণবান্ বাক্তি বে-কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করণন না কেন, ব্রাহ্মণ ক্টতে পারেন কি না, এইরূপ মনে করিয়া সর্গ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

" শৃজেষপি চ সভাঞ্চ দানমকোধ এব চ।
আনুশংশু মহিংসা চ ঘণা চৈব যুধিষ্ঠির ॥"

অর্থাং হে ব্নিষ্টির! সতা, দান, অক্রোধ, অনিষ্ঠুরতা, অহিংসা, প্রভৃতি গুণ শুদ্রেও দেখিতে পাওরা যায়, স্কুতরাং তাদৃশ শুক্তকে কি আহ্বান বলা যাইতে পারে?

যুবিষ্ঠির কহিলেন-

" শুদ্রে তু যদ্ভবেলক্ষ দিজে তচ্চ ন বিশ্বতে। ন বৈ শুক্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ । যক্রৈতল্পকাতে সর্প ব্রতং স ব্রাহ্মণঃ স্বতঃ। যক্রৈতল ভবেৎ সর্প তং শুদ্রমিতি নির্দিশেৎ॥" ঐ

অথাৎ শুদ্রের যাহা চিহ্ন তাহা কথনই ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না। শুদ্রআবিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে শুদ্র হয় তাহাও নহে। এইরপে ব্রাহ্মণজাতিতে
জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা নহে। হে সর্প! আমি যে কয়েকটী
গুণের কথা বলিশাম, সেই গুণ কয়েকটী যদি শুদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা
হইলে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপর্ম
হইয়াও কেহ ঐ সকল গুণের ভালন না হয়, ভাহা হইলে তাহাকেই শুদ্র বলিয়া
নির্দেশ করিবে।

নহাভারতীয় অনুশাসন পর্বে ১৪৩ অধ্যায়ে আরও বর্ণিত জ্বাছে—

" এভিস্ত কর্ম্মভি র্দেবি শুকৈ রাচরিতৈ স্তথা।

শুদ্রো ব্রাহ্মণভাং যাতি বৈশ্য ক্ষতিয়তাং ব্রন্ধেং ॥ ২৬ ॥

এতৈঃ কর্মফলৈ দেবি ন্যুনজাতি কুলোদ্ভব:।
শ্রোপ্যাগমসম্পরে দিজোভবতি সংস্কৃত:॥ ৪৬॥
বাদ্ধলোপ্যগদ্পবৃত্তঃ সর্ক সঙ্কর ভোজন:।
বাদ্ধলাং সমক্রংস্কা শ্রেলা ভবতি তাদৃশ:॥ ৪৭॥
কর্মান্ত শুচিভি দেবি গুদ্ধান্থা বিজিতেন্দ্রিয়:।
শ্রোহণি দিজবং সেবা ইতি ব্রহ্মান্থশাসন:॥ ৪৮॥
সভাবং কর্মা চ গুভং যত শ্রেলোহণি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদিজাতে দৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতি:॥ ৪৯॥
ন যোনি নাপি সংস্কারো ন শ্রুত: ন চ সন্তুতি:!
কারণানি দিজবুজ বৃত্ত মেব তু কারণম্॥ ৫০॥
সর্ব্বোভয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীরতে।
বৃত্তে স্থিতন্ত শ্রেলাংশি বাহ্মণত্বং নিযুক্তি। ৫১॥
বৃদ্ধান্য বৃদ্ধান্য বৃদ্ধান্য সর্ব্বর মে মতি:।
নিগুণং নির্ম্মণং বৃদ্ধান্য বৃদ্ধান্ত কি দিজ্ঞাং॥ ৫২॥
নিগুণং নির্ম্মণং বৃদ্ধান্য বৃদ্ধান্ত কি দিজ্ঞাং॥ ৫২॥
নিগুণং নির্ম্মণং বৃদ্ধান্য বৃদ্ধান্য বৃদ্ধান্ত কি দিজ্ঞাং॥ ৫২॥

এততে গুহুমাধ্যাতং ধথা শূদ্রো ভবেন্দ্রিজঃ। ব্রাহ্মণো বা চ্যুতোধর্মাৎ ধথা শূদ্রমাপুতে॥ ৫০ ॥

হে দেবি ! শূদ্র এই সকল শুভকর্ম ও শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন এবং বৈশ্র ক্ষত্রিরের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। হীন কুলোন্তব শূদ্র এই সকল কর্ম করিলে আগম-সম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। ব্রাহ্মণ অসদাচারী ও সর্কা সঙ্কর-ভোজনকারী হইকে ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগপূর্বক শুদ্র হয়েন। শুদ্ধ কর্ম ধারা শুদ্র শুদ্ধার্মা ও জিতেন্দ্রির ইইলে ব্রাহ্মণের স্থার পূজনীয় হন, ইইহাই ব্রহ্মের অমুশাসন। শুদ্রসন্তান যদি শুশুকর্মবিশিষ্ট ও সংখ্যভাব হয়েন, তবে তিনি বিজাধিক হরেন, ইহাই আমার অভিপ্রায়। উত্তমকুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান বিজ্বয়ের কারণ নহে, স্বভাবই কারণ। স্মৃত্রাং স্বভাবের ধারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়। শুদ্র সচ্চেরিত্র ইইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ক্তিই সমান। অন্তর্মের নির্প্তণ নির্ম্মণ ব্রহ্ম বাঁহার হৃদয়ে আছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শুক্র ব্রাহ্মণ হয়েন এবং ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মন্ত ইইলে শুদ্র হয়েন, সেই গুহুবাক্য তোমাকে বলিলাম।

এই সকল শ্রুতি-মূলক প্রাণ ইতিহাসের প্রমাণ অনুসারেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রুতি-সন্মত উদার মতের পোষণ করিয়া শ্রীভগবৎ-জ্ঞানবিশিষ্ঠ ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং সেই ভগবৎ-জ্ঞানীকেই উপাসনাদি কার্য্যের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যে কোন কুলে জন্ম হউক না কেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ-ভূল্য হইবেন। ফলতঃ যাঁহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। কেবল যজ্ঞোপবীতধারী ভগবৎ-জ্ঞানবর্জিত ব্যক্তি কদাচ ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হইতে পারেন না ভদপেক্ষা হীন কুলোৎপন্ন ভগবভক্ত শ্রেষ্ঠ।

বৈষ্ণৰ কোন বৰ্ণ স্থান্তির আদিতে বৈষ্ণৰ বৰ্ণই প্রথম উৎপত্তি হইরাছিল—শ্রীদনক, সনাতনাদি, শ্রীনারদ প্রভৃতি। আর
সভাষ্গেও কর্ণভেদ ছিল না—একবর্ণ ছিল, নাম হংস—পরমহংস—বৈষ্ণব। এই
বৈষ্ণব স্বতন্ত্র বর্ণ—স্বাধীন—নিজের দ্বারাই নিজে শাসিত ও পরিচালিত। এই
বৈরাগা-ধর্মাবলম্বী বৈষ্ণবগণের দ্বারা স্থানীরা স্কচার্করপে প্রবাহিত না হওরার
ক্রমা ত্রাহ্মণ স্থানীক বির্ণের দ্বারা ক্রান্তিন ও শাসনে আরও তিনটী বর্ণের
স্থানী হইল। ত্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র। এই চারিবর্ণ হইতে গুল-কর্ম্মের
ভারতম্যাহ্মসারে ও অহ্লোম বিলোম মিশ্রণের ফলে এক্ষণে বহুতর জাতির উদ্ধব
হইয়াছে। বত জাতিরই উৎপত্তি হউক না কেন তাহারা সকলেই অধিকার ও
আচার ভেনে উক্ত চারিবর্ণেরই অন্তর্গত।

বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের যতই মিশ্রণ হউক না কেন—
বৈষ্ণব—একজাতি। কেবল অধিকারী ও আচার ভেদে শ্রেণীভেদ মাতা।
বৈষ্ণব—প্রকলাতের শাসক ও পরিচালক—বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ নহেন। কেন না ব্রাহ্মণ জ্ঞানী, বৈষ্ণব ভক্ত। এই যে জ্ঞানী ও ভক্ত,—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব এহ'টা চির স্বতম্ত্র
—চির বাধীন। বেদাদি শাস্ত্র হুটতে পুরাণ তম্ত্র আধুনিক সংগ্রহ-স্কৃতি রেঘুনন্দনের
স্বৃতি) পর্যান্ত শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব হুইতী বর্ণের বা হুইটী জাতির বা হুইটী
ধর্ম্ম-সম্প্রদারের পার্থকা—গঙ্গা-ম্মুনা-প্রবাহের ল্রান্ত্র একস্থান হুইতে উভূত হুইয়া
ঠিক পাশাপাশি প্রবাহিত হুইতেছে। অনস্তকাল হুইতে এ হুয়ের প্রবাহ চলিয়া
আসিতেছে। কেহ, কাহাকে অভিক্রম করিতে পারে নাই। ভবে পারমার্থিক
মাহান্ত্যে—তক্ত-সিদ্ধান্তে বৈষ্ণবৃত্তেরই অধিক গৌরব ঘোষিত হুইয়াছে। কারণ
বৈষ্ণবহু লাভই মানবধর্মের চরম পরিণতি। বৈষ্ণবই আদিবর্ণ তবু। স্প্র্টিকর্তা
বন্ধান্ত বৈঞ্চব—পদ্মধোনি। মহাদেবের ত কথাই নাই—ভিনি হরিনামে পাগল
ভোলা।—" বৈষ্ণবানাং যথা শস্তু:।"

বৈষ্ণৰ—শুন্তবৰ্ণ— কৃষ্ণ-রক্ত-নীল-পীতাদি সপ্তবর্ণের একত্র সংমিলনের ফণ্ট শুন্তবর্ণ; শুন্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিলে যেমন সপ্তবর্ণ পৃথক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বৈষ্ণব এই শুন্তবর্ণর মধ্যেও ব্রহ্মণাদি চারিবর্ণই আছে। কেননা, মূলে বৈষ্ণবন্ধ হইতেই ব্রহ্মণাদি চারিবর্ণর পৃথক সন্তা বিক্ষিত হইয়াছে। নারদ, কপিল, শাণ্ডিল্যাদি আদি বৈষ্ণব। দক্ষ, ভৃগু, কশুপাদি আদি ব্রহ্মণ। এই ব্রহ্মণ ও বৈষ্ণব-ধারা চির-স্থ হন্তরূপে বিশুমান আছে। ব্রহ্মণ বর্ণ যেমন ব্রহ্মণ জাতি হইয়াছেন, সেইরূপ বৈষ্ণব বর্ণও বৈষ্ণব জাতিতে পরিণত। ব্রহ্মণ জাতির মধ্যেও যেমন বহু মিশ্রণ (ব্রহ্মণ বর্ণের মধ্যে নহে) দোষ আছে—বৈষ্ণব জাতির মধ্যেও সেইরূপ বহু মিশ্রণ বেশ্বি মধ্যে নহে) দোষ আছে—বৈষ্ণব জাতির মধ্যেও সেইরূপ বহু মিশ্রণ বেশ্বি মধ্যে নহে। গৃহস্থ বৈষ্ণবজ্ঞাতির কথাই, বিশেষতঃ গৌড়ান্ত বামাচারিদের কথা ধর্তব্য নহে। গৃহস্থ বৈষ্ণবজ্ঞাতির কথাই, বিশেষতঃ গৌড়ান্ত বৈশ্বিক-বৈষ্ণবদের লক্ষ্য করিষ্কাই এই কথার অব্তারণা করা ইইয়াছে। বৈশ্বৰ,

যদি আক্ষণের স্তার একটা শ্বন্ত মূলবর্ণ না হইবেন, তবে শাল্পে আভিগ্রান্ নিজেই বলিখেন কেন?—

" তীর্থান্তর্মখনতরবো গাবো বিপ্রা স্কথান্বরং।
মন্তক্ষাশ্চেতি বিজ্ঞেরাঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥"
হরিভক্তি-স্লধ্যেদর।

ভীর্থ, অর্থতক গো, বিপ্র ও বৈষ্ণব এই পাঁচটা আমার তম। সংখ্যা-বাচক শব্দ সমান জাতিতেই প্রযুক্ত হয়। অতএব ব্রাহ্মণ বেমন ভাগবতী তমু বৈষ্ণব ও সেইরূপ ভাগবতী তুরু।

আবার শ্রীভাগবতে শ্রীপৃথু মহারাজ বলিয়াছেন---

" সর্ব্বত্র শাসনে মুঞি হই দণ্ডধৃক। বিনে যে অচ্যুতগোক্ত বৈষ্ণৰ সর্ব্বাধিক॥

" অন্তত্ত ব্ৰাহ্মণ কুশাদন্তত্তাচুত-গোত্ৰতঃ " ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণৰ স্থানে দাবধান হৈতে।

প্রাক্ষণ বেশ্বুব স্থানে সাববান হৈছে। পুর্ব্বাপর কহে শান্ত্রে ছই স্বভন্তেতে॥

বিপ্র কৃতি পুনশ্চ বৈষ্ণব কৃতি যবে।

ইহাতে বুঝহ অন্তবৰ্ণ যে বৈষ্ণবে॥

পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝছ বিচারি।

মূর্থ কু তার্কিকগণ নছে অধিকারী ॥"

শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—এলিণ ও বৈঞ্ব আনারই দেহ স্বরূপ উহাদের পূলা করিলে আমারই পূজা করা হইবে।

> " স্ব্যােহি মিত্র কিণা গাবো বৈক্ষণা ধং মরুজ্জনম্। ভুরাত্মা স্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥ প্রীভা ১১।১১

হে ভদ্র! স্থা, অগ্নি, গ্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি,
আত্মা ও নিধিলপ্রাণী এই একাদশটা আমার পূজার উৎকট্ট অগ্নিষ্ঠান।

অতএব এই সকল প্রামাণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণের স্থায় বৈষ্ণবঙ একটা অনাদি-সিদ্ধ স্বতন্ত বর্ণ। ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রম-আচার-পরায়ণ কর্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী। বৈষ্ণব ভক্তি-অনুকৃষ আশ্রম-আচার-পরায়ণ শুষ্ক-কর্মজ্ঞান-বর্জিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভগন-নিষ্ঠ-শুদ্ধাভজিবাদী। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ শুদ্ধা-ভজিনিষ্ঠ হইলেই—ভক্তির অমৃত-প্রবাহে তাঁহার শুক্ত কর্মজ্ঞান মিশিরা গেলে—ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমভক্তিপ্রবাহে মুর্চ্ছিত হইয়া ডুবিয়া গেলে আহ্মণাভিমান থাকে না, বৈঞ্চবা-ভিমান দৈকতা-মণ্ডিত হইয়া ভাগিয়া উঠে। ছোট বড় ভেদ জ্ঞান থাকে না একটা বিশ্বস্থনীন সামাভাব উদারতার মধ্য দিয়া – বিশ্বমানবের হানয়ে সঞ্জীব আননের ম্পর্ণ ম্পানন উঠার। আপনার মহতকে ছোট ক'রে ছোটর দঙ্গে মিশে ছোটকেও নিশিলের মধ্যে বড় করিয়া তলে। আহ্নণ ভাহ। পারেন না,—আপনার মহন্তকে ছোট করিতে পারে না। সকলের উপর নিজের শাসন-শক্তি ছডিয়ে দিয়ে নিজের মহতে বড হ'লে থাকতে ভালবাদেন। ব্ৰাহ্মণ ও বৈফাবে ইছাই প্ৰভেদ। ব্ৰাহ্মণ চান-শকলকে ছোট ক'রে নিজে বড় হয়ে থাক্তে। বৈষ্ণব চানু নিজেকে ছোট ক'রে ছোটর সঙ্গে মিশে, ছোটর মহত বাডাতে "অমানিনা মানদেন।"' বৈঞ্চবের এইখানেই বৈষ্ণবত্ত—মহত। বৈষ্ণব বিশ্ব-মানবভার আদর্শ মৃর্তি। বৈষ্ণব চান, বিশ্ব-প্রাণকে একই ধর্মানূত্রে গাঁথিয়া দকলকেই আপনার মত করিতে। ব্রাহ্মণ চানু বর্ণাশ্রমের দৃঢ়-শুঙ্খলে বাঁধিয়া নিজেদের স্বার্থের অধীনে সকলকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিতে।—শান্তে স্নাচারে জ্ঞানে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে—সকলকে শুদ্র করিয়া রাখিতে " ৰুগে জঘতে যে জাতী ব্রাহ্মণঃ শুদ্র এবহি।" অথচ নিজেরা (সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ বর্জ্জিত হইলেও ) ব্রাহ্মণই থাকিবেন। " অনাচারী বিজঃপুজ্য: নচ পুরো বিভেক্তিয়:।" এইখানেই উদারতার সঙ্কোচ।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রদ্ধৈব ভবতি"—ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ হইয়া থান। " বিষ্ণুবিদ্ বৈশ্ববো
ভবতি " বিষ্ণুবিদ্ ভক্তজনও বৈষ্ণব হইয়া থান। ব্রহ্মার স্ট ব্রাহ্মণ হইলে,
বৈষ্ণব ও ব্রহ্মার স্ট বৈষ্ণবও ব্রাহ্মণ—বৃত্ত-ব্রাহ্মণ—বর্ণ-ব্রাহ্মণ নহেন। বৈষ্ণব

ব্রাহ্মণশাসিত বর্ণাশ্রমের অস্তর্ভুক্ত নহেন। স্বাধীন স্বতন্ত্র বর্ণ। " স্বতন্ত্রা এক জাতি তু বিশ্বেষ্ বৈশুবাভিধা।" যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি কর্ম্মে কি দার্জ-বিচারে বৈশুব কোন অংশে ব্রাহ্মণাপেকা নান নহেন, বরং পারমার্থিক ব্যাপারে— বৈশ্ববের মহিমা ব্রাহ্মণ অপেকা অনেক অধিক। তাই, ব্রাহ্মণকেও বৈশ্বব হইবার জন্ত শান্তের উপদেশ আছে। কারণ,—

" বিপ্রাদ্বড্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-

পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।" প্রীভা ৭।৯।৯

ক্ষণ্ডণাদপন্ম-বিম্থ বাদশগুণযুক্ত বিপ্রা অপেক্ষা ভগবন্তক চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। এইজন্ত - শ্রীপাদ সনাতন গোদামী শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের টীকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন — " ইখং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিন্ধতি।"

কোন প্রচন্ন বর্ণের জাতি-নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার কর্ম ও আচার দেশিরাই মির্ণয় করিতে হইবে। ইহাই শাস্তের উপদেশ। যথা—

" প্রছেয়া বা প্রকাশ্রা বা বেদিতব্যা স্বকর্মভি।" মনু ১০।৪০

জাতি প্রাক্তরই থাকুক বা প্রকাশিতই থাকুক, বর্ত্তমান কর্ম দারাই তাহা নির্ণয় করা কর্ম্বর ।

মমু বলিয়াছেন ---

'' বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।

ষ্মার্য্য রূপ মিবানার্য্যং কর্মজিঃ হে বিভাবয়েৎ ॥ ১০।৫৭

যদি কোন বর্ণ সংস্কার হইতে পরিত্রষ্ট, অজ্ঞাত কুলনীল, নিরুষ্ট জাতি হইতে উৎপন্ন জনার্য্য ব্যক্তি হয় এবং আপনাকে আ্যান্ত্রপে পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাহার কর্ম বা ব্যবসায় দেখিয়া তাহার বর্ণ বা জাতি মির্ণম্ম করেব। তাই, এক্ষ-বৈবর্ত্ত পুরাণে গণেশ-গণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

" কর্মণা আন্মণো জাতঃ করে।তি রক্ষতাবনাম্। শ্বশ্ম নিয়তঃ শুদ্ধ শুমান্ রাদ্ধণ উচাতে।" অর্থাৎ কর্মের ধারাই ব্রাহ্মণ হয়। যিনি সর্ব্যদা ব্রহ্মচিতা করেন, যিনি স্থাম্পনিয়ত ও শুদ্ধ তাঁছাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

এই বিধান অনুসারেই, বৈষ্ণবের কর্মা ও আচরণ ব্রাহ্মণ অপেকা কোন অংশে ন্যন নহে বলিয়া, বরং কোন কোন বিষয় ব্রাহ্মণ অপেকাও উৎরুষ্টতর বলিয়া ব্রিষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণবগণেক বিপ্রের সমতৃল্য কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে;—

" জাতকদাদিভি যস্ত সংস্কারৈ: সংস্কৃতঃ শুচি:।
বেদাধ্যমনসম্পান্ন ফট্স কর্মস্ববস্থিতঃ ॥
শৌচাচারপরো নিতাং বিষদানী শুরুপ্রিয়া।
নিতার্তী সতারতঃ স বৈ আহ্মণ উচ্চতে ॥
সত্যং দান নথালোহ আনুশংস্তং অপা ঘূণা।
তপস্ত দৃশ্যতে যতা স আহ্মণ ইতি স্কৃতঃ ॥"
পরাপুরাণ, স্বর্গশশু।

যিনি জাত-কর্মাদি সংস্কার হারা শুচি হইয়াছেন, যিনি বেদাধারনে বৃত হইরা শুনি কিন বট্কর্ম অর্থাং সন্ধান, বন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা ও অভিথি-সংকার ক্ষরেন, যিনি শৌচাচারে থাকেন, দেবভার প্রসাদ ভোজন করেন, শুরুপ্রির হরেন, এবং যিনি ব্রতনিষ্ঠ ও সভ্যপর হয়েন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে। যাঁহাতে সভ্য, দান, অন্যেহ, অনুশংসভা, লুলা ও ভগ দৃষ্ঠ হয় তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

এই ব্রাহ্মণাচারের সহিত বৈষ্ণবজনের কর্ম ও আচরণের তুলনা করিলে সর্বৈধিব সামঞ্জ লক্ষিত হইবে, পরস্ক কোন কোন বিষয়ে বৈষ্ণবের লক্ষণ উৎক্ষ্ট বিবেচিত হইবে। নত্বা ব্রাহ্মণকেও বৈষ্ণব হইবার জন্ম শাস্তে ভূরি ভূরি উপলেশ প্রাদান করিবেন কেন? অত এব বৈষ্ণবন্ধ লাভই যে মানবজীবনের চরম উৎকর্ম—বৈষ্ণবন্ধই যে চাতৃর্বর্গেরি চরম লক্ষ্য ও নিত্য বাস্থনীয় ত্রিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চারিবর্ণের স্টেকর্জা ব্রহ্মাকেও বৈষ্ণব হইবার জন্ম প্রীভগবান্ আদেশ ক্রিয়াছেন।

যথা--

'' বৈষ্ণবেষু গুণাঃ সর্ব্ধে দোষ লেশো ন বিষ্ণতে। তত্মাচতভূত্মুখি ত্বৰু বৈষ্ণবো তব সাম্প্রতম্ ॥'' পালে, ক্রিয়াযোগসারে।

অর্থাৎ বৈষ্ণবের গুণই সব্, বৈষ্ণবে লোষের লেশমাত্র নাই। 'অতএব হে চতুরানন! তুমি সম্প্রতি বৈষ্ণব হও।

এই জন্মই বৈঞ্চব-মহিমা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি কীর্ত্তিত হইয়াছে। "শ্রীবৈঞ্চব গীতার" কয়েকটা প্রমাণ এছলে উদ্ধৃত হইতেছে। তদ্ ধুণা—

" কৈবলাদায়িনী গীতা শ্রীবৈষ্ণব-গীতাভিধা।
শৃণুবু পরয়া ভক্তাা ভববন্ধ-বিমৃক্তয়ে॥
বৈষ্ণবানাং গতির্যত্র পাদম্পর্শন্ত ষত্র বৈ।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি তিন্ঠস্তি নৃপদন্তম॥
আলাপং গাত্র সংস্পর্শং পাদাভিবন্দনং তথা।
বাহুস্তি সর্ব্বতীর্থানি বৈষ্ণবানাং সদৈব হি॥
বিষ্ণু মন্ত্রোপাদকান্দাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভং।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি বহুধামপি ভুপতে॥

**अ**नांत्रमश्चित, महाताक व्यवतीयत्क कहित्तन-

রাজন্! জ্ঞীবৈক্ষবনীতা নামী গীতাই কৈবল্যদারিনী; তুমি ভববন্ধ-মোচনার্থ পরমাভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ কর। হে নৃপদত্তম! যে স্থানে বৈক্ষবেরা গমন করেন, যে স্থানে তাঁহাদের পানস্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানেই সর্ব্বতীর্থ অবস্থান করেন। কেননা, বৈক্ষবদিগের সহিত আলাপ করিতে, তাঁহাদের গাত্র-স্পূর্শ করিতে এবং তাঁহাদের পাদাভিবন্দন করিতে সর্ব্বতীর্থ পর্ম্বধাকেও পবিত্র করে।" এই জন্ত " তুলসী গীতাতেও উক্ত হইগাছে—

"ন ধাত্ৰী সফলা যত্ৰ ন বিষ্ণুস্তলগীবনং।
তৎ শাশান সমং স্থানং গক্তি যত্ৰ ন বৈষ্ণবাঃ॥"

যে স্থানে ফলবতী আমলকী বৃক্ষ নাই, যে স্থানে জ্রীবিষ্ণু-বিগ্রাহ বা জ্রীতুলদী কানন দৃষ্ট হয় ন। এবং যে স্থানে বৈষ্ণুৰগণ অবক্তিতি না করেন দেস্থান খাশান সদৃশ।

এইরপ বৈষ্ণবনাহান্তা দর্শনে কেহ কেহ অস্যা-পরবশ হইয়া বলিয়া থাকেন—বিষ্ণুক্তি বেষ্ণবী গায়ত্রী মন্ত্র জাপকাদি হেতৃ ব্রাহ্মণই আদি বৈষ্ণব। স্বতরাং ব্রাহ্মণ মাত্রেই বৈষ্ণব। আমরা এ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না ৷ কারণ শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

> ' ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাং সর্বের্ম ন শৈবা মচ বৈঞ্চবাং। যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রী বেদমাত্রং॥

হঃ ভঃ বিঃ ধৃত মনুস্থতি।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রেই শাক্তিক, তাঁহারা শৈবও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। বেহতু, তাঁহারা বেদমাতা গায়ত্রীয় উপাসনা করিয়া থাকেন।

বিশেষতঃ গারতী-গ্রহণনাতেই যদি ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবন্ধ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শুধু ব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও বৈশ্ব সকলেই বৈষ্ণব ; কারণ, সকলেই গায়ত্রী মন্ত্র্যাহণ করিয়া থাকেন। অপিচ রাবণ, কুন্তবর্ণ, কংস ও জ্বাসন্ধ প্রভৃতি বিষ্ণু বিদ্বেষিগণও ত বৈষ্ণব ? তবে কি, বিষ্ণু-বিরোধীকেও বৈষ্ণব বলিতে পারা যায়? তাহা হইলে কপিণ, চার্নাক, বৃহস্পতি, উলুক্য প্রভৃতি নাস্তিকগণকেও বৈষ্ণব বিশ্বয় গুক্তে শ্বীকার ক্রিতে পারা যায়। যেহেতু, ইহারা সকলেই গায়ত্রীমন্ত্রভাপক। স্বতরাং কেবল গায়ত্বী মন্ত্রগ্রহণেই বৈষ্ণবভা সিদ্ধ হয় না।

অতএব ব্রাহ্মণ 'আদি বৈষ্ণব' 'নহেন' আদি শাক্তেয়। তবে যখন যে সাম্প্রদায়িক মন্ত্রকে আশ্রয় করেন, তখন তিনি শৈব, শাক্ত বা বৈ্ফব নামে অভিহিত হন। সাধনতবেও দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তরতির ফলেই রাহ্মণত এবং শান্তিরতির উপরে দাহ্মরতির ফলেই বৈষ্ণবত্ব বা দাহ্ম ; রাহ্মণ জ্ঞাননিষ্ঠ, বৈষ্ণব ভক্তিনিষ্ঠ। অভএব রাহ্মণত ও বৈষ্ণবত্ব এক পদার্থ নছে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব যদি পৃথক্ ধর্মানীক না হইতেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব হইতেন তাহা হইলে শাস্ত্রে 'বৈষ্ণব রাহ্মণ" ও লা ইইতেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ উল্লিখিত হইত না এবং ব্রাহ্মণ মহিমা ও বৈষ্ণবমহিমা পৃথকভাবে বর্ণিত থাকিত না। এক ব্রাহ্মণ মহিমা বর্ণনেই বৈষ্ণব মহিমা বর্ণন দিছ্ক হইয়া যাইত। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পৃথকত্ব প্রতিপাদক ত্বই একটা প্রমাণ ইতঃপুর্ক্ষে উদ্ধৃত করিয়াহি। পুন্রায় এন্থলে দেখাইতেত্বি

"ক্ষথ তুলদী ধাত্রী গোভূমিস্থর বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতা নমিতা ধ্যাতা ক্ষপয়ন্তি নূলামঘং॥
পূর্বোহিয়ি ত্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবাঃ ধং মক্জ্জলং।
ভূবাত্মা সর্বভূতানি তদ্ম পূজাপ্রদানি নে॥" শ্রীভা ১১১১১

আধার শাল্রে এক্ষণ ও বৈষ্ণব মহিমা কেমন দামঞ্জভারণে বর্ণিত আছে। ভাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

ব্রাহ্মণের অঙ্গে সমস্ত তীর্থাদি অবস্থান করেন । স্বথা—

"ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গা ব:চেট বেদা করে হিল্প ।

গাত্রে তীর্থাণি যাগা । ক নাড়ীয়ু প্রকৃতি স্কির্থ ॥''

কন্দীপুরাণ।

বৈশ্ববের সম্বন্ধেও বনিত আছে—

'পূ.থব্যাং যানি তীর্থানে পুণ্যাক্তনি য জাত্বারী।

মস্তক্তানাং শরীধেরু সন্তি পুঠেমু সম্ভব্যা

অক্ষাবৈবতে ॥

আবার আদ্ধাকেই দান করিতে হইবে, এইরূপ বর্ণিত আছে—

'দক্ষেদামেব বর্ণানাং আদ্ধাং পরমো গুরুঃ।

তথ্য: দানানি দেয়ানি ভক্তিশ্রদা সমন্বিতৈঃ।"

অদ্ধবৈত্তিপ্রাণ।

বৈষ্ণৰ সম্বন্ধেও উক্ত হুইয়াছে—

ন মে ভক্তশ্চতুৰ্ব্বেদী মন্তক্ত: ঋপচ: প্রিয়: ।

তল্ম দেরং ততো গ্রাহ্খং স চ পুন্দো যথা হুহুম্ ॥"

ইতিহাস সমূতের ।

বরং দান থিময়ে আমাণাপেকা বৈক্ষবকে অধিক সন্ধান দেও**রা আছে।**মধা, হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে—

" মূর্ত্তিপানাস্ত দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা। তদর্জং বৈষ্ণবানস্ত তদর্জং তদ্বিজ্ঞস্মনাং॥"

তারণর অনাচারী আহ্মণ জিতেন্দ্রিয় শূদ্র অপেকাও পূজ্য, এরপ উক্ত ইটরাচে—

" অনাচারা **বিজা পূজা: ন চ শূজা: জিতেন্দ্রিরা:।** অভক্য ভক্ষকা গাবং কোলা: সম্তর্ম ন চ॥" বক্ষাবৈদ্যে।

এখনে অনাচারী ছিজ জিতেজির শুদ্র অপেকা পূজ; কিন্ত শুদ্রোত্তব বৈশ্বব হইতে পূজা নহে, ইংাই তাংপর্যা। কারণ, বৈশ্বব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

" হরিভক্তিপরা বে চ হরিনামপরায়ণঃ।

কুরুত্তো বা স্কুরুত্তো বা তেষাং নিভ্যং নমো**নমঃ ॥"** 

অর্থাৎ বৈষণৰ সূত্ত হউন কি গুর্জ্ ইউন, বৈশ্বণ নিত্য পৃথনীয়।
এইরপ ভাবে সমত প্রাণ ইতিহাসাদি হইতে আহ্বণ মহিমার সহিত বৈশ্বন মহিমার
ভূলনা প্রদর্শন করিতে গেলে রামারণ মহাভারতের ভায় একটা প্তক হইয়া মাইবে।
এক্ত বিশ্বত হওয়া গেল। শ্রীবৈষ্ণবমহিমা পরে কিঞ্ছিৎ আলোচনা ক্রিবার
বাসনা সহিশ।

## একাদশ উল্লাস।

## গুণ কৰ্মগত জাতি ভে**দ**।

0:----

প্রাচীনকালে উদারনীতিক আর্যাখ্যবিগণ নীচকুলোম্ভব ব্যক্তি, সদাচারসম্পক্ষ
হইলে কি ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হইলে তৎক্ষণাং তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিরা
প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজ।

আপনাদের মণ্ডণীতে সমন্নানে গ্রহণ করিতেন। আবার
পরবর্ত্তী কালেও, যখন চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখনও অনেক বৈশ্র, শুদ্র গুণমাহাত্ম্যে ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়া ছিলেন। মথা
ভবিশ্বপুরাণে, ব্রাহ্মপর্বে। ৪২অঃ।

জাতো ব্যাদন্ত কৈবৰ্ত্তাঃ খণাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
তক্যাঃ তকঃ কণাদশ্চ তথোলুয়াঃ হতোহভবং ।
ফ্লীলোহর্থযুগুলোপি বনিষ্ঠো গণিকাম্মলঃ।
মন্দপালোম্নিশ্রেষ্ঠা নাবিকাপতা মৃচ্যতে ।
মাওব্যোম্নিরাজন্ত মত্ কী গর্ভসন্তবঃ।
বহবোহত্তেপি বিপ্রায়ং প্রাধ্যা যে পূর্মবং বিজাঃ।

বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব কৈবর্ত্তকন্তা-স্ভূত, তৎপিতা পরাশর— চণ্ডাবিনী গর্ডসভ্ত, শুকদেব শুকী—শ্লেচ্ছরমণীর গর্ভে, বৈশেষিক দর্শন্কর্ত্তা মহর্ষি কণাদ অনার্যালাতি উলুকীর গর্ভলাত, ঋষ্যশৃদ্দ হরিণীর গর্ভস্ত্ত, বশিষ্ঠ স্বর্গবেশ্যা উর্নদীর গর্ভলাত, মন্দ্রশাল মুনি নাবিক-কন্তাগর্ভলাত, মাণ্ডব্য—মঞ্কী নামী— মুপ্তাকাভীয়া রমণীর গর্ভগস্তুত। এইরূপ বছ হীনমাতৃক দ্বিজ্ঞ, কর্ম ও গুণের হার। আমাণ্য লাভ করিয়াছিলেন। হরিকাশে কণিত আছে—

সমান্তবেদ । হারববলে কাণ্ড আছে—

'' দাসীগর্ভসমুৎপলো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
শ্দ্রীগর্ভসমুৎপাঃ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ॥

৯০০ অণ্যাক।

আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বকুণও আচারত্রপ্ত হইলে শ্রকুণে স্মানীত হইতেন। ফণতঃ বেদান্ত-প্রাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, সতা,— ত্রেভা,— দ্বাপরমূগে দ্বিদ্বাতির শূজ্য এবং অন্তান্ত জাতির দ্বিদ্বাতিত্ব-লাভ অসম্ভব ছিল না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত ব্রহ্মি ইইয়াছিলেন। ইনি বেদমাতা গায়ত্রীর রচম্বিতা এবং আজও দেই গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মন্ত হইতেছে। অধিকন্ত গরের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র গার্গ, ক্ষত্রিয়জাতি হইতে ব্রাহ্মণক্ষাতিতে পরিণত হইয়াভিলেন। যথা—

" গর্গাচ্ছিনি স্ততো গার্গ্য: ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্মহ্বর্ত্তত।'' ভা: ১৷২১৷১৯

" অজমীনুতা বংশ্বা হয়ঃ প্রিরমেদানরো বিজা:।" ভাঃ ৯।২১।২১

" মুক্তালাদ্ ব্রহ্মণি বৃত্তং গোত্রং মেক্গল্য সংক্ষিতং।"
ভা: ৯।২১।৩০

আবার বলিরাজার ( কৈতা বলিরাজ নহেন ) মহিবী স্থানকার দার্যার গর্জে মহর্ষি দীর্ঘতমার উর্থে কফীবান্ ও চক্ষ্ নামে ছই পুন জন্মগ্রহণ করেন। সেই—ক্ষীবান্—

## শ্রাহ্মণাং প্রাণা কক্ষীবান্ গহস্ত মস্ত্রুৎ স্কৃতান্॥ বায়ুপুরাণ—উত্তর্থণ্ড ৩৭স্কঃ।

এই কক্ষীবান্ খণ্ডেদের ১ম, মণ্ডলের—১১৬—১২১ স্কুল পর্যাস্থ রচনা করেন।

আবার ঐতরেষ ত্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, শূদ্র কবর বেদমন্ত প্রকাশক ঋষ্ঠগণ্য হইয়াছিলেন।

'দাস্তা বৈ তং পুত্রোহদি ন বঃং ত্বয়া সহ ভক্ষণিয়ামঃ। ২।১৯

তিনি একবার সরস্থ ী তীরে যজ্ঞ হলে উপস্থিত ছিলেন, ঋষিগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার সহিত গংক্তিভোজন করিতে স্বীকৃত হন নাই। বলিয়া-ছিলেন—'তুমি দাসীপুত্র' আম্রা ভোমার সহিত ভোজন করিব না।''

বোধ হয়, এই সমর হইতেই একজাতির মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী বিভেদের স্ত্রপাত হয়। এই কব্যও ঋপ্রেদের ১০ম, মণ্ডলের ৩০ — ৩৪ স্তের মন্ত্রগুলি রচনা করেন।

ছান্দোগা উপনিখনে ৪র্থ প্রপাঠকে বণিত আছে—

রৈক্যথায় র জা জানশ্রতিকে শ্র জানিয়াও তাঁথাকে বেদ শিক্ষা দেন।
শুধু তাই নর, ধাঁবরগণও আহ্মণত লাভ করিয়াছিলেন—পূর্বেক কেরল রাজ্যে আহ্মণ
ছিল না। ভ্রবংশাব হংশ প্রশুরাম তাঁহাদিগকে আহ্মণত প্রদান করিয়াছিলেন।
ব্যা—

অব্রাহ্মণো তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্য ভার্মবঃ।

মুদাল নামক ক্ষত্তির হইতে একজন ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইরাছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন কুলই মৌদালা গোত্র বলিয়া প্রাসিদ্ধ।

" উক্লবাহতা হেতে দৰ্বে ব্ৰাহ্মণতাং গতাঃ।" ৪৯।৪০

প্রাচীন ব্রাহ্মণউরক্ষবের ক্রমণ, পুন্ধরী ও কবি নামক পুত্রশ্বর ব্রাহ্মণ
সমাজের উদারতা।
ক্রমাছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—

" গৃৎসমদন্ত শৌনকশ্চতুর্বাণীং প্রবর্ত্ত নিতাভূং।" ৪।৮
গৃৎসমদের পুত্র শৌনক আহ্মণ, ক্ত্রিন, বৈশ্র ও শূত্র এই চারিবর্ণের প্রবর্ত্তরিভা ভিলেন।

আরও হরিবংশে বর্ণিত আছে--

" নাভাগারিষ্ট পুত্রো ছৌ বৈশ্রে ব্রহ্মণতাং গতে।"
নাভাগারিষ্টের বৈশ্য পুত্রম্বর ব্রহ্মণ হইয়াছিলেন।
পুত্র গৃৎসমনতাপি শুনকো বস্ত শৌনকা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈর বৈশ্যা শূলান্তবৈথবত ॥"
হিরবংশ ১২২১।৭

হংদারণ্যক শ্রুতি বনেন—" বন্ধ বা ইদমত্রে আদীং" অত্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। বন্ধা স্থাইর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণকেই স্থাই করিয়াছিলেন। তৎপরে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতি তাঁহাদের কলেই উৎপন্ন হইন্নাছে। অতএব "তত্মাৎ বর্ণাশ্বন্ধানে ভ্রোভিত্র—(প্রি সংস্কাতে তম্ম বিকার এব।"

মহাভারত শাস্তিপর্ব ৬০।৪৭

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রের যথন আক্ষণ হইতেই উৎপন্ন হইরাছে তথন এই তিন বর্ণ ব্রাক্ষণেরই জ্ঞাতিত্বরূপ। ফলতঃ গুণ ও কর্মের দারাই বর্ণভেদ বা জ্ঞাতিভেদ শুটিত হইরা থাকে। সভাবুগে ছোট বড় কোন ভেনাভেদ ছিল না, সকলেরই আয়ু ও ক্ষপ সমান ছিল। পরে ত্রেভা যুগ হইতে গুণ ও কর্মের বিভেদ অঞ্সাঙ্গে ৰণভেদ প্ৰাৰণ্ডিভ হইন্নাছে। যথা, বায়ুপুরাণে-

'' তুল্যরূপার্দঃ দর্কা অধমোত্তন-বর্জিতাঃ। বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতারাং সংপ্রবর্তিতঃ॥ ৮অঃ

বাঁহার। শূদ্রের প্রতি কঠিন বিধি প্রথমন করিতে কুঞ্জিত হয়েন নাই, সেই
মহর্বি মমু আগত্তম প্রভৃতি বিধিকর্ত্গণও একবারে অনুদারতা দেখাইতে পারেন্
নাই। মমু ব্লিরাছেন—

" শ্লো রাহ্মণতামেতি রাহ্মণশেচতি শ্রতাম্। ক্ষরিরাজ্জাতমেবস্ত বিভাবৈহ্যাৎ তবৈব চ॥ নয় ১০।৬৫

এই ক্রমান্ত্র্নাবে বেরূপ শূদ্র প্রাহ্মণ হয়, সেইরূপ প্রাহ্মণেরও শৃদ্ধত্ব প্রাহিত্ত থাকে। ক্ষতিয় ও বৈঞ্জের সম্বন্ধেত প্ররূপ জানিবে।

আপস্তম পর্যাক্তের বচনে দৃষ্ট হয়-

'' ধর্মচর্য্যনা জঘন্তো বর্ণঃ পূর্বং পূর্বং বর্ণ মাপগুতে জাতিপরিবৃত্তৌ।

ষ্কাধর্ণ্যচর্ব্যার পুর্বেধা বর্ণো জবন্তং বর্ণ মাপদ্মতে জ্বাতি পরিবৃত্তে। "

ষেত্রপ শৃদ্রাদি বর্ণ ধর্ম্মচর্যা দ্বারা পর পর বা একবারে উচ্চজাতিত্ব প্রাপ্ত ছইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণও অধ্যমাচরণ দ্বারা পর পর বা একবারে অধ্য ক্ষাতিত প্রাপ্ত হটরা থাকে।

অতএব শ্দুবংশজ হইলেই যে শৃদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা নহে। যে সকল ব্যুক্তিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষিত হয়, তাঁহারাই আহ্নণ, আর যাহাতে লক্ষিত হয় না, তাহারাই শৃদ্ধ। কবৰ ঐলুব্ধবি একজন শৃদ্ধ। কৌবিতকী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, এই ধাবি ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া আহ্নণৰ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ব্যেষ্দ ১০ম, মণ্ডলের ৩০ হইতে ৩৪ স্কের ব্দেতা।

ঐতরের বান্ধণে দেখা যার, বান্ধণ বংশে জয় না হইলেও অনেকে বিছা, আন, কর্ম ও যশ খারা বান্ধণম লাভ করিরাছেন। শতপথ বান্ধণে উক্ত হইরাছে, মহারি রাজ্ঞবর রাজ্যবি জনকের নিকট ব্রহ্মবিদ্ধা লাভ করিরা গানন্দে রাজ্মবিদ্ধে বর প্রাক্তনেন। তদবধি জনক বান্ধণ হইরা যান। ইলুবেন পুত্র কাক্ষ দালীপুত্র, আবান্ধা, তাঁহাকে ধরিগণ বজ্ঞভূমি হইতে বিভাড়িত করেন। কিন্তু দেবতাগণক জানিছেন, তাই কাক্ষ ঋষি মধ্যে গণ্য হুইলেন।

পৈৰপুরাণে উক্ত হইরাছে—

" এতৈক কণ্মান্তিদে বি আন্মাণা যাত্যধোগতিং।

শৃদ্রুক বিপ্রভামেতি আন্দাইকেব শৃদ্রতাম্।

হে দেবি! ব্ৰাহ্মণ মিখ্যা, চৌৰ্য্য, ক্ৰোধ, হিংদাদি দোষগৃষ্ট হইলে অধোগতি প্ৰাপ্ত হইরা শুদ্র হইরা যান। শুদ্র যদি সন্ত্রণাধিত ও সদাচারী হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ হইরা যাইবেন।

এই গুণ-কর্ম্মণত ব্যক্ষণত বৈষ্ণবতার মধ্যদিরা যেরূপ সহলে লপ্ত্য হর, অন্ত ক্লুচর সাধন-প্রকাবেও সেরূপ হর না। শুদ্ধাচারী শ্রীরূপাস্থা বৈষ্ণব মাত্রেই বুজরান্দণ। ইহাই স্নাতন বৈষ্ণবশাস্ত্রের—আর্যাশাস্ত্রের অভিমত। বৈদিক পৌরাশিক এমন কি তান্ত্রিক যুগেও এ রীতি অক্ষ ছিল। এখন ব্যক্ষণত বা বৈষ্ণবৃদ্ধ কি শৃচত ক্ষরণত হইরা পড়িরাছে।

নে বাহা হউক এক বান্ধনই বখন কাৰ্য হান্তা পৃথক পৃথক বৰ্ণ প্ৰাপ্ত হ্ৰান্ত্ৰক, তখন সকল বৰ্ণেট্ট নিজ্য ধৰ্ম ও নিজ্য যজে অধিকার আছে। বধা ব্যাহান্ত্ৰক, শাকিশৰ্ম, ১৮৮ অধ্যান্ত্ৰ-

" ইভোতৈ কৰ্মজ্ৰিবাজা বিদান বৰ্গাজ্ঞৰ গড়াই।
ধাৰ্মমজ্ৰে ক্ৰিয়া তেবাং নিচাৎ ন প্ৰতিবিদ্যক্তে।"

আবার শ্রীমন্তাগবত ( १।৪ আঃ ) পাঠে অবগত হওরা যার ক্রিন-বংশৌশ্বর ভগবানের অন্ততম অবতার ঋষভদেবের একশত পুত্র। এই শত প্রের পধ্যে ভরত শ্রেষ্ঠ, মহাবোগী, ইহারেই নামামুদারে এই বর্ষ ভাষাভবর্ষ নামে অভিহিত। অপর পুত্রগণের মধ্যে কবি, হবি, অন্তর্গাক, প্রবৃদ্ধ, পিরালায়ন, আবির্হোত্র, দ্রাবিড়, চমদ ও করভালন এই নয় পুত্র ভাগবভধর্ম-প্রদর্শক মহাভাগবত অর্থাৎ বৈশ্বর ইইলেন এবং তাঁহাদের কনিষ্ঠ ৮১ জন পিরাজ্ঞাপালক, বিনয়াখিত, বেনজ্ঞ, বর্জনীক ও বিশুদ্ধ কর্মী হওয়ার, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইলেন। এহলে ওপ ও কর্মী ব্রাহ্মণ ও বৈহার ইইলেন। নির্কট্ট কুলসভ্তা রুমনীপণ্ড স্থামীর ওপে উৎকর্ষ লাভ করিরা থাকেন। ব্যান

" অক্ষমালা বলিটেন সংযুক্তাধনযোলিকা॥
শারকী নন্দপালেন জগামার্জাইনীরতাম্দ
ক্রেণ্ডাঞ্জান্চ লোকেন্দিরগরুষ্ট প্রযুত্তরঃ।
উৎকর্ষ: যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ বৈর্ভর্গগুলৈঃ ভাইছঃ॥"
মন্ত ১২৩২২৪।

নিকুট-শূত্ৰকতা ক্ষমালা ও শার্দী ফ্থাক্রমে বশিষ্ঠ ও বন্দশাল অধির সহিত বিবাহিতা হইরা পরস পূক্ষনীরা আক্ষমী হইরাছিলেন। উক্ত রম্পীবন্ধ ও কার্যবাতী প্রভৃতি কতিপন্ন রমণী অপকৃতি বংশীয়া হইলেও ভর্ভ্গণে উৎকর্ম প্রাপ্ত ইইরাছিলেন।

বিশ্বাস-মহিনী প্রবেক্ষার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতনা বে পাঁচ পুত্র উৎপাধন করেন উলোরা রাজ্য লাভ করেন। সেই সকল রাজ্যই উলিক্ষের নামে প্রসিদ্ধ। ব্যক্ত বাল্য কর্মান করেন, বাল্য ওক্ত প্রবেক্ষার লাসী উলিক্ষের গর্ভে উক্ত মহর্ষির বৈ পুত্রহম ক্ষমগ্রহণ করেন, ভাঁহারা প্রাশ্বণ করেন। "প্রাশ্বণাং আগ্রা কক্ষীবান্ সহত্য বহুত্বংপ্রভান্।"

चार्यात कविक त्रांका वराष्ट्रि वश्मीक व्याधितरथत वरान कथ नेमस्य

করেন। কথের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইন্তে কাথারন গোত্রীর আক্ষণ-পাণের উৎপত্তি হইরাচে। যথা---

> "অপ্রতিরথাৎ কথা তত্তাপি মেধাতিথি:। যতঃ কাথারনাঃ বিজাঃ বভবঃ।" বিক্তপুরাণ।

রাজা দশরথ যে অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুমুনিকে নিহত করিয়া ব্রশ্বহত্যা-পাপপ্রস্ত ইইয়াছিলেন, সেই সিন্ধুমুনি শূদার গর্ভে বৈশ্রপিতা অন্ধমুনির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। "শূদারানিক্স বৈশ্রেন শূণু জানশদানিপ।" রামারণ।

প্রকৃত গুণকর্ম্মগত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটা পৌরাণিক আধারিকা এছলে বিহুত হইতেছে। ক্থিত আছে, একদা লোমশম্নি স্ক্রিক লোম-পরিব্যাপ্ত দর্শনে নিতান্ত তঃখিত হইয়া ব্রন্ধার আরাধনা করেন। ব্রন্ধা স্তবে পরিভূষ্ট ইইং। বর প্রদান করিতে উত্তত হইলে, লোমশমুনি স্বীয় আঙ্গের লোমভার হইতে যাহাতে নিমুক্ত হইতে পারেন, দেই বর প্রার্থনা করেন। ত্রন্ধা কহিলেন ' ত্রান্ধণের উচ্ছিষ্ট ভোজনেই তোমার লোম-সন্ধট দুরীভূত হইবে।' লোমশও তদবধি বহু ব্রাহ্মণের প্রদাদ ভোলন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভাহাতে ভাহার একগাছি লোমও খালিত হুইল না। লোমশ পুনরায় ব্রহ্মার শর্ণাপর হুইলেন। ব্রহ্মা ঈষ্ৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন "বংস! ভূমি বংশ ও উপবীত দেখিয়াই প্রভারিত হইরাছ। প্রাকৃতপক্ষে উহারা কেংই ব্রাহ্মণ নহে। তোমার আশ্রমের অনতি দূরে যে চণ্ডালপল্লী আছে, ্তথায় হরিদান নামে এক হরিভক্ত চণ্ডাণ সপরিবারে বাস করে, তুমি তাহার **উচ্ছিট্ট** ভোজন করিলেই স্ফল-মনোরথ হইবে।" সুনিবর চণ্ডাল-ভবন গমন করিলে মহাভাগ্রত চণ্ডাল মহর্ষিকে উচ্ছিষ্ট প্রানান ঘোর আপত্তি করিলেন। কিছ একদা ঐ হরিদাস ভোজনে বসিয়াছে, মহর্ষি অজ্ঞাতসারে তাঁহার উচ্ছিষ্ট অর লুইরা প্রস্থান করিলেন এবং প্রমানলে নেই উচ্ছিষ্টার ভোজন ও সর্বাবে লেপন করিবামাত্র তাঁহার দেহ নির্লোম ও নির্মাল হইল। এই জন্মই শান্ত জলদগন্তীর স্বরে বৈশবের মহিমা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

''চণ্ডালোহণি ভবেদ্ ৰিপ্ৰো হরিভক্তিপরারণঃ। হরিভক্তি-বিহীনস্ত হিজোহণি খণচাধনঃ॥''

অত এব বৃত্ত অর্থাৎ স্নাচারই ব্রাহ্মণতার জ্ঞাপক। জন্মাণীন জাতিত বৃণা মাজ। উচ্চ সাধন ভল্লন বলে ভাগবত-ধর্মে সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেই বৃত্তবাহ্মণ ক্রপে শ্রেষ্ঠ পূজা লাভ করিবে। যেহেতু মহন্তত্ত্বই মহন্ত্রের জাতি। "জাতিরজ্ঞ মহাস্প! মহন্ত্রত্বে মহামতে।" মহাভারত, বনপর্বা।

'' যন্ত শৃত্রো দমে সত্যে ধর্মে চ সভতোখিতঃ। তং ব্রাহ্মণমহং মত্রে ব্রত্তন হি ভবেদিলঃ॥

महाः, बन ।

আবার গীতাতেও এক্সি ৰণিয়াছেন—

'' ব্রাক্ষণ ক্ষতিয় বিশাং শ্দ্রাণাঞ্চ পরস্করণ।

কন্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈশ্ব বি:। " ১৮ আ:।

ত্রাহ্মণ, ক্ষত্তির, বৈশ্র, শৃদ্দের বভাবজাত গুণামুসারেই কর্ম্মের বিভাগ হইরাছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তাহার পক্ষে তহুপযোগী কর্ম নিশিষ্ট হইরাছে।

অভএব ভগবৎ-জ্ঞানবিবিশিষ্ট বাক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ভগবৎ-জ্ঞানীই উপাদনা ও দীক্ষার্চনাদি কার্য্যের সম্পূর্ণ অধিকারী। নতুবা যজেগেবীতধারী ভগবৎজ্ঞান-বজ্জিত ব্যক্তি বাহ্মণপদবাচ্য নহেন। অবশ্য কাতি-ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। এই ব্রাহ্মণপদবাভ কেবল যজ্ঞত্ত্রগারণ ধারা প্রাপ্ত হওয়া বাহ্ম না। ব্রহ্মোপনিষদে বর্ণিত আছে—

" স্চনাৎ স্ত্ৰিজ্যাতঃ স্ত্ৰং নাম পরংপদং। তৎ স্ত্ৰং বিদিতং যেন স বিহেশা বেদপারগঃ॥''

ভাৰ্পাৎ পারমপদ ব্রহ্মকে হচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মহত। বিশি এই হুবের যথার্থ মার্ম জানেন তিনিই বিশ্রা ও বেদক্ষ। শতএব বিনি ব্রমাতত্ত লানেননা, কেবল যজ্ঞস্ত্রেধারণেরই গর্ম করেন, শাত্রি-সংহিতার তাহার বিশেষ নিন্দা আছে, তাহাকে শশুবিপ্র বদা হইরাছে। শক্তি ধর্ম ও প্রকৃতি অমুসারে দশ্প শার ব্রাহ্মণ নির্দেশ করিরাছেন। যথা—

> "দেবো মূনি বিজো রাজা বৈশ্রঃ শৃদ্রোনিবাদক:। শশুদ্রেচ্ছিণি চপ্তালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ শ্বতাঃ ॥"

ইহার মধ্যে দেব, মূনি ও ছিজ এই তিন প্রাকাষ্ট আহ্বাপ নামের হোগ্য, অবশিষ্ট নিন্দিত।

> " সন্ধাং মানং অপং হোমং দেবতা নিভাপ্রদন্ম। च्चितिशे देवश्वत्वत्रक त्ववद्यात्रन केठारुः॥ শাকে পতে কলে মূলে বনবাসে সদা রভঃ। নিরতোহহরহঃ প্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিকচ্যতে ॥ বেদারং পঠতে নিভাং সর্বাসকং পরিতাভেৎ দ সাংখাৰোগ-বিচারতঃ স বিপ্রো বিজ উচাতে # অতাহতাশ্চ ধয়ানঃ সংগ্রামে সর্বসম্বর্থে। আরম্ভে নির্চ্চিতা বেন স বিপ্র: ক্ষত্র উচাতে ক্রষিকর্মারতো বশ্চ পরাঞ্চ প্রতিপালক:। বাণিকা ব্যবসায়ক্ত স বিপ্রো বৈশ্র উন্নতে ৷ লাক্ষা-লবণ-স্থিত কুত্ৰজ্ঞীর স্পিয়াম। বিক্ৰেডা মধুমাংগানাং স বিশ্ৰঃ শুদ্ৰ উচ্যতে॥ क्रीतम्ह **उद्यव्यक्तिय यह**को बरमकख्या । मरक माराम मना मुस्ता विष्या निवान केतारक p বন্দত্বং ন কানাতি বন্দত্ত্ত্বেণ গ্রিতঃ। ভেবৈৰ স পাপেন বিপ্ৰা: প্ৰক্ৰমান্তত:॥

ৰাশীকৃপত্তড়াগানা মারামত সরাহ চ।
নিঃশক্ষং রোধকটেন্টর স বিপ্রো রেচ্ছে উচ্যতে॥
ক্রিলাহীনশ্চ মূর্থন্চ সর্ক্ষণার্কবিবর্জিতঃ।
নির্দ্দরং সর্ক্তৃতের বিপ্রেশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥
বেলৈবিহীনাশ্চ পঠন্তি শাক্তব
শাক্ষেণ হীনাশ্চ প্রাণপাঠাঃ।
প্রাণহীনাং ক্রিণো ভবন্তি।
ভর্মা ক্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥"

এই শেবের স্লোকটার অর্থ এই যে, বেদপাঠে অরুতকার্য্য হইলে ধর্মশাস্ত্র পাঠি করে, ভাছাতে ক্বক্রবায় না হইলে পুরাণপাঠী হয়, পুরাণপাঠিও অপার্গ। ইইলে শ্বিকার্য্যে রত-হর, ক্বিকর্ম্মেও বিফল-মনোর্থ হইলে অবলেষে এই ভাগবত অর্থাও ভঞ্জ বৈক্ষব-মণে পরিচিত হয়। আবার—

" ৰোহনাধীতা থিকো বেলমন্ত্ৰ কুকতে প্ৰমন্।
স কীৰৱেব শূন্তক ৰাপ্তগচ্ছতি সাৰ্বর:।" মহা।

অধুনা ব্রাহ্মণগণ বেদাধারনের পদ্নিবর্ত্তে অর্থকরী বিদ্যা আধারন করিক্ষাল থাকেন। ইহাতে তাঁহারা শূত্রতুল্য গণ্য হন। ভগবানের অর্চনা করা, ত্রিসন্ধান কয়া, বিষ্ণুপ্রসাদ ভোকন ও বিষ্ণুপাদোদক পান করাই ব্রাহ্মণের স্বধর্ম।

" बाक्रण्य व्यक्तिक जिनका मर्कनः रहतः।

তৎপালোকক লৈবেছ-ভক্ষণঞ্চ স্থাধিকম্॥ " অন্ধবৈৰ্ধ।
কডুৰা বে সকল আন্ধা—

"বিকুমন্ত্রবিহীনশ্চ জিলদ্ধা-রহিত্যে বিষয় 
একদেশী বিহীনশ্চ বিবহীনো যথোরগঃ 
। "

শূলাপাং প্ৰপৰারী চ শূলবাৰী চ বো বিজঃ। অসিকাবী মসীকাবী বিষহীনো বধোরগঃ। স্থ্যোদরে চ বির্ভোক্তী মংস্থান্তোক্তী চ যো বিজঃ। শিলা পুলাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ॥ " বৃদ্ধবৈষ্ঠ।

বিষ্ণুগন্তবিহীন, ত্রিসন্ধাবজ্জিত, একাদশীবিহীন, শ্দ্রের পাচক, শ্রুষাঞ্চক, স্ম্নীবী, সদীজীবী (কেরানী), একস্থা্যে তুইবার ভোজনকারী, সংস্তভোজী ও শ্রীশালগ্রাম শিলা পুলানি-বর্জ্জিত তাঁহারা, বিষণীন সর্পের ভার।

বিশেষতঃ কলিষ্গে ব্রাহ্মণগণ শৃত্তের স্থার অপবিত্র। বথা—

"অগুদ্ধাঃ শূত্তকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।"

হ: ভ: বি: ৫ম বি: গুত বিফুল মলে।

এই সকল হীনাচার-সম্পন্ন নিলিত আজাগগণ নিজেদের আজাণদ্বের বড়াই করিয়া প্রায়শ: বৈষ্ণব-নিলা করিয়া থাকেন। তংশের বিষয় অধুনা অনেক আজাগণপিততের মুখেও বৈষ্ণব নিলা ভানিতে পাওরা বায়। বলি শাস্ত্র মানিতে হন্ন, তবে জাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, বৈষ্ণবের পক্ষেও বৈষ্ণব-সম্মান কর্ত্তব্য, বাজাগর শক্ষেও বৈষ্ণব-সম্মান অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ উভয়ই তাগবতীতহা। এই সকল বৈষ্ণব-নিলাক আন্ধাণণ সম্বন্ধে প্রীটেতত্ত্য-ভাগবতে বণিত আছে—

"এই সকল রাক্ষণ প্রান্ধণ নামনাতা। এই সব জন যম-যাতনার পাতা॥ কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্র থরে। জাত্মবেক স্কলের হিংসা করিবারে॥ এই সব বিপ্রের স্পার্শ কথা নমস্কার। ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্বাথা নিষেধ করিবার॥

শরাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে---

"রাক্ষসা কলিমান্ত্রিত্য জারক্তে ব্রহ্মঘোনিরু। উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধক্তে শ্রোতিয়ান্ ফুশান ॥ জেলা ফরিদপ্র—কাশীপুর নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চক্রবন্তী ভক্তিবিশারদ মহাশয় তাঁহার স্বপ্রণীত "সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ" নামক পুস্তকে উক্ত পদ্মারের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এন্থলে নিতান্ত অনিচ্ছা সন্ত্বেও উদ্ধাত করিতে বাধ্য হইতেছি—

"রাক্ষণ-প্রকৃতি যে সব কণির ব্রাহ্মণ।

"শুন হরি বলি তার কর্ত্তর এখন।

মন্ত মাংস তথা মংস্থা করিবে ভক্ষণ।

সংক্ষেপে করিয়া কহি অপর লক্ষণ।

পিতৃ মাতৃ ভ্রুণহত্তা পরস্ত্রীগমন।

অযাজ্য যাজন আর পরস্ব হরণ।

পতিত জনের প্রায়শ্চিত্তানি করিয়া।

শক্ষ্যা বন্দনানি ক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া।

দাসমুত্তি মিথ্যা কথার পতিত হইয়া।

ছলবেশী বিপ্ররূপে বেড়ায় যুরিয়া।

সাক্ষ্যাং পাতক এরা শুন শচীম্বত।

অথবা ব্রাহ্মণবেশে যেন কলিরভুত। "

কলিপ্রভাবে ব্রাহ্মণ সমাজেরও যে ঘোর অধঃপতন হইয়াছে, ভাহা বোধ হর আর ব্যাইয়া বলিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ-সমাজের এই হুর্দশা দেখিয়া বছ হুঃখে কবিবর নবীন সেন লিখিয়াছেন—

"লুপ্ত স্থৃতি—নাই সেই বিশাল সমাজ-ধ্যান। আছে মুর্থ ব্রান্ধণের অতি কুদ্র স্বার্থ জ্ঞান।"

এই বাক্য সকল উদ্ধত করিতেছি বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন আমরা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতেছি। বৈষ্ণব যেমন ভাগবতী তত্ন, ব্রাহ্মণ্ড সেইরূপ ভাগবতী তত্ন; স্থতরাং ব্রাহ্মণ উন্মার্গগামী অস্দাচারী হুইলেও (যদিও শাজে ভাবৈক্ষণ বাজ্ঞাণ চণ্ডাল সদৃশ বলিয়া তাহার দর্শন, ম্পর্শন, আলাপাদি নিষিদ্ধ আছে "ধ্বপাক্ষিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমাবৈষ্ণবম্ " (পালে মাঘ্যাহান্মো) ভাগবতী তমু বলিয়া হেরবৃদ্ধি কর্ত্তব্য নহে। তবে আসক্তি পূর্ব্বক দর্শনাদি করিতে নাই, ইহাই তাৎপর্য। অতএব "বৈষ্ণব" নামধারী অসদাচারিগণও সমদর্শা বাজ্ঞাণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণবাচার্যাগণের চক্ষে একেবারে বর্জ্জিত হইতে পারেন না, বরং অমু-গ্রাহের পার্জই হইবেন।

পূর্বেলি থিত দৃষ্টাস্তে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কেবল ব্রাহ্মণের পুত্রই যে ব্রাহ্মণ হইবেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ নামে সংক্তিত অবশুই হইবেন, কারণ, তাঁহাতে পূর্বে আর্যাশ্ববির শোণিত-সম্পর্ক আছে। পরস্ক সত্বগুণ-সম্পন্ন হইলে শুদ্রের পুত্রপ্ত ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের এই ব্রাহ্মণত্বলাভ তপস্থানি অপেক্ষা ভক্তিদশ্মের আশ্রেরে যে অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাই বিশেষভাবে শিক্ষা নিয়া গিয়াছেন। তাই, শ্রীপান বৈক্ষবাচার্য্যগণ ও বৈক্ষবকে ব্রাহ্মণ সমতুল্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব ব্রাহ্মণ কি বস্তু, ব্রাহ্মণ শব্দ কাহাকে নির্দেশ করে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিচার বক্তস্থচিকোপনিষদ হইতে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইভেছে—

"কোহনো ব্রাহ্মণো নাম? কিং জীবঃ? কিং দেহঃ ? কিং জাতিঃ? কিং ধর্মঃ? কিং পাপ্তিতাং? কিং কর্মা? কিং জ্ঞানমিতি বা?"

ব্ৰাহ্মণ কে ? ব্ৰাহ্মণ কাহার নাম? জীবাত্মা কি ব্ৰাহ্মণ?

"তত্ত জীবো রান্ধন ইতি চেৎ ভর্ছি সর্বস্থ জনগু জীবস্তৈকরপতে স্বীকৃতে স্বাক্তরস্থাক ছি ব্রাহ্মণতাপতিঃ শরীর তেদাত্তখানেকত্বাভাগগনে ইদানীং ব্রাহ্মণ

বিজ্ঞা-বিদয়-সম্পলে এলেণে গবি হতিনি।
 তুনি টেব খাগাকেচ পণ্ডিতা: সমদর্শিনঃ॥

স্বরূপো যো জীব স্তইশুব কর্ম্মবশাক্ষ্টুদ্রাদি দেখসম্বন্ধে অশু বর্ণবং নোপপণ্ডেত অথবা ব্রাহ্মপত্মন ব্যবহ্যমাণ দেহস্থে জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তহি ব্রাহ্মণত্মং কেবলং ব্যবহার-মূলকমেব ন তু প্রমার্থভঃ কিঞ্চিন্ততীতি। তম্মাজ্ঞীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।"

যদি জীবাস্থাকেই প্রাহ্মণ বলা যায়, তাহা হইলে সকল লোকের জীবাস্থাই তো একরূপ, সূতর: সকল লোকেরই প্রাহ্মণত স্বীকার করিতে হয়। আবার দেহ ভেদে জীবাত্মা প্রাহ্মণ স্বীকার করিলে, এই জ্যো যে জ'বাত্মা প্রাহ্মণ আছেন, তিনি কর্মানীন, জন্মন্তরে শূদুদি দেহ প্রাপ্তির সন্তাবনা হইলে তাহার শূদুদাদি তবে না হউক। আরঙ যদি বলা যায়, দেহ প্রাহ্মণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে অব্ভিত প্রাহ্মণ, তাহা হইলে প্রাহ্মণর কেবল ব্যবহারমূলক হইল, প্রমার্থত কিছুই নহে। অত্রব জীবাত্মা প্রাহ্মণ নহেন। তবে দেহ প্রাহ্মণ ইউক ই তত্ত্বের ব্যাতহেন—

"দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেং তহি চণ্ডাল পর্যন্তানাং মহয়াণাং দেহত ব্রাহ্মণত্বমাপত্তেত মৃত্তিত্বন জরামরণাদি ধর্মত্বেন চ তুল্যতাদিত্যাদি। তত্মাদেহো ব্রাহ্মণোন ভবতেয়ব।"

দেহ ব্রাহ্মণ হটলে আচণ্ডাল সকল মন্ত্যার দেহট ব্রাহ্মণ হটবে। যেহেতু
মৃত্তিতে এবং জরামরণাদি কর্মান্ত্রারে সকল দেহ তুলাভাবাপন, পরস্ত এমন কোন
নিয়ম নাট, যদ্যারা অন্য দেহ হইতে ব্রাহ্মণ-দেহের বৈশক্ষণা অবগত হওয়া যায়।
দেহ ব্রাহ্মণ হইলে পিতামাতার মৃত্তেহ দাহ করিলে প্রাদিকে ব্রহ্মহতাা পাশে
পাতত হইতে হইবে। অতএব দেহ কদাপি ব্রহ্মণ হইতে পারে না। তবে জাতি
ব্রাহ্মণ হউক। তদ্বরে বলিতেছেন—

" অক্তচ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেং তর্হি অক্টোহপি ক্ষবিরাষ্টাবণাঃ পশবং পক্ষিণশ্চ জাতিমস্তঃ দস্তি কিস্তেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং যদি চ জাতি শব্দেন শাস্ত্র-বিহিতং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষোত তর্হি বহুনাং শ্রুতি-স্মৃতি প্রসিদ্ধ মহর্ষীনাম্ ব্রাহ্মণস্কমাপস্তেত। তেষাং তাদৃশ জন্মব্যতিরেকেনাপি সম্যক্ জ্ঞান বিশেষাৎ আহ্মণং শ্রুষ্টে। তথ্যজ্ঞাত্যা আহ্মণো ন ভবতোর।'

জাতি বাহ্মণ হইলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতিও এক একটী জাতিবিশিষ্ট, তবে তাহারাও বাহ্মণ হউক। জাতি শব্দে জন্ম কহিলে অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিত বিবাহদারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হইতে বাহার জন্ম হয়, দেই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে ক্রতি-স্থৃতিতে প্রাহ্মি অনেক মহর্যির (ঋযুশৃন্ধ, কৌশিক মুনি, মাতন্ধ, অগন্ত, মাঙ্ক্য, ভরবাজ প্রভৃতি) তাদৃশ জন্ম বাতিরেকেও সমাক্ জ্ঞান দারা ব্রাহ্মণত্ম লাভ করিয়াছিলেন। অতএব জাতিদারা ব্রাহ্মণত্ম কদাপি সন্তব্ধর নহে। তবে বর্ণ ব্রাহ্মণ হউক? তত্ত্বরে বলিতেছেন—

" বর্ণেন ব্রাহ্মণ ইতি চেত্রহি ব্রাহ্মণঃ খেতবর্ণঃ
সত্তথ্যত্বাৎ; ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্তরহঃ স্বভাবাৎ,
বৈশ্বঃ পীতবর্ণঃ রজতমঃ প্রকৃতিত্বাৎ; শুদ্রং কৃষ্ণবর্ণ
স্তমোনস্বত্বাৎ, শুদ্রভ ইদানীং পূর্কান্মিনপি চ
কালে খেতাদি বর্ণানাং ব্যভিচার দর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো
ন ভবভোব।"

বর্ণ প্রাহ্মণ হইলে সভ্যণনিবন্ধন ব্রাহ্মণের বর্ণ শুক্রবর্ণ, সভ্যব্রজন্থণনিবন্ধন ক্ষান্তিরের বর্ণ রক্তবর্ণ, রজন্তমণ্ডণনিবন্ধন বৈশ্রের বর্ণ পীতবর্ণ এবং ত্যোগুণ প্রযুক্ত শুদ্রের বর্ণ রুফবর্ণ হওয়া আবশ্রক। কিন্তু বর্তমানকালে যেমন, আতীত কালেও তেমনি। শুদ্রের শুক্রাদিবর্ণের ব্যক্তিচার দর্শনে বুঝা ঘাইতেছে বর্ণ-বিশেষ কদাপি ব্যাহ্মণ নহে। তবে ধর্ম ব্যাহ্মণ হউক লৈ তছত্তরে বলিতেছেন—

" অহাত ধর্মেণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্ত হি ক্ষত্রিয়াদয়োহ
পীটাপুর্বাদি কর্মকারিণো নিতানৈমিতিক ক্রিয়াহুষ্ঠারিনো
বহবো দৃহুতে তে কিং ব্রাহ্মণো ভবেয়ুঃ । তত্মান্ধর্মো
বাহ্মণো ন ভবহোর।"

ধর্ম ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষত্রিয়াদি অনেক ইউ (অগ্নিহোত্রাদি) পূর্ত্ত । বাপী কুপাদি প্রতিষ্ঠা ) প্রভৃতি ধর্ম-কার্য্য ও নিতানৈমিত্তিকাদি ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু জাঁহারা কি ব্রাহ্মণ? কদাচ নহে। অতএব ধর্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে পাণ্ডিতা ব্রাহ্মণ হউক। তহতরে বলিতেছেন—

" অন্সচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেত্রহি জনকাদি ক্ষত্রির প্রভূতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেযুপলভাতে অধুনাপ্যক্রজাতীয়ানাং সতি করণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যে কিন্তু ন ব্রাহ্মণুত্বং ভক্ষাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।"

পাণ্ডিতা ব্রাহ্মণ হইলে জনকাদি ক্ষণিয়ের মহাপণ্ডিত্য ছিল এবং এখনপ্ত কারণসত্তে অন্তলাতীয়দিগেরও পাণ্ডিতালাভের সন্তাবনা রহিয়াছে; অথচ তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহে। অতএব পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ নহে। তবে কর্ম ব্রাহ্মণ হউক। তহুত্বের বলিতেছেন—

" অন্ত চচ কর্মণো ব্রহ্মণ ইতি চেন্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশুশুদ্রাদয়োহিপ কন্তাদান গজ-পৃথিবী-হিরণ্যাশ্রমহিষদানাভন্নচান্নিনা বিভত্তে ন তেষাং ব্রহ্মণতং তত্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো ন ভবতেবে।"

কণ্মকেও ব্রাহ্মণ বলা যার না। যেহেতু, ক্ষত্রির-বৈশ্ব-শুদ্র প্রভৃতি কন্সাদান হত্তী-ভূমি-স্বৰ্ণ-জন্ম মহিষ্দানাদি কর্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে কে ব্রাহ্মণ ? জ্ঞানই ব্রাহ্মণযের কারণ। যথা—

"করতলামলকমিব পরমান্ত্রোহপরোকেণ কুতার্যতয়া শমদমাদি যন্ত্রশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমা সভা সন্তোম বিভবো নিরুদ্ধমাৎস্থা দস্তসন্মোহো মঃ সএব আহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথাহি—জন্মনা জারতে শূতঃ সংস্কারাহচ্যতে দ্বিজ্ঞ:। বেদাভ্যাসান্তবেদিপ্রো অন্ধলানাতি আন্ধাং॥ ইতি অতএব অন্ধবিদ্যান্ধণো নান্ত ইতি নিশ্চয়ঃ।
তদ্সা—্যতো বা ইমানি ভূতানি জারতে যেন জাতানি জীবস্তি যথ প্রযন্তানি
সংবিশস্তি তদ্বিজ্ঞাস্থ তথুকোতি (তৈতীরিয়ে)। তজ্জ্ঞান-তারতমোন ক্রিম

বৈশ্ৰে তদ্ভাবেন শূদ্ৰ ইতি সিদ্ধান্ত:।

করতলম্ভ আমলকী ফলের ন্তায় প্রমান্ত্রা সন্তাতে অর্থাৎ শ্রীভগবানে যাহার পূচ্ বিশ্বাস হইয়াছে এবং যিনি শম-দমাদিসাধনে যত্নশীল, দল্পা, সরলভা, ক্ষমা, সন্তা, সম্বোষ ইত্যাদি ওপবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্যা, দন্ত, মোহ ইত্যাদি দমনে যত্নবান্, তিনিই বাহ্মণ নামে আভহিত। শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জন্ম ছারা শৃদ্র হয়েন, উপন্মনাদি সংস্কার হইলে বিজ্ঞশব্যাচ্য হন, বেলাভ্যাস ছারা বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন।" সেই ব্রহ্ম কে?—"ইন্হা হইতে এই সকল প্রাণীর জন্ম হয়, জান্ময়া যাহার অনিষ্ঠানে অবাস্থতি করে, জীবলীলার অবসানে যাহাতে প্রাত্তামন করে এবং অবশেষে যাহাতে সম্যুক প্রাবৃষ্ট হয়, তাহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইছে। করে, তিনিই ব্রহ্ম।" অতএব এই শ্রাভ-প্রভিপান্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ ভারান্ বিষ্ণুতে বাহার দৃঢ় বিশ্বাস বা ভক্তি সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বা ভগন্তকই প্রক্রত বাহ্মণপ্রবাচ্য। ফলতঃ শ্রীভগ্নান্তিক সম্বভ্তের প্রাণ্যরূপ জ্ঞানিয়া শুক্জনে ও ভক্ক পরিত্যাগ করতঃ যিনি প্রদ্ধা অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন করেন, তিনিই বাহ্মণ। যথা—শ্রুতি—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞান প্রজ্ঞাং কুর্বোত ব্রাহ্মণঃ।" (বৃহদারণ্যক) ৪৪।১।২।
অতএব শুদ্ধ জ্ঞান ধারা তাহাকে (ভগবান্কে) জ্ঞানিরা ধিনি প্রজ্ঞার
(শুদ্ধান্তক্তির) অমুশীলন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাং ক্ষণ্ণভক্ত বৈষ্ণব। সেই
শুদ্ধজ্ঞানের তারতম্যান্ত্র্যারে ক্ষাত্রের ও বৈশ্র এবং তাহার অভাব ধারাই শুদ্ধ
লাভ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। এইরূপ বর্ণ-বিভাগ যে সমাজের অশেষ কল্যাণকারক,
ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ পুরাকালে নিজাপেক্ষা বর্ণোংকর্ম লাভ
ক্রিয়া উৎকৃষ্ট ধর্মানীবন লাভের জন্ম সকলেরই জ্ঞানামুশীলন করিবার একান্ত
আব্রহ ও চেষ্টা ছিল, কিন্ত অধুনা বর্ণ বা জাতি জ্মাগত হইয়া পড়ার বর্ণোংকর্ম
লাভের নিমিত জ্ঞানামুশীলন করিবার প্রায় কাহারও প্রয়োজন হয় না। এখনকার
ভামানুশীলন প্রারশঃ প্রতিষ্ঠা ও অর্থোপার্জনের উপায় স্বর্নণ হইরাছে। কালেই

হিল্পুদমান্ধ উদার-স্থভাব আর্যাঞ্চবিদের প্রাণ্ডিত সনাতন ধর্ম-পথ ও লক্ষ্য হইতে পরিজ্ঞ ইইয়া ক্রমণ: অবনতির চরম সীমার উপনীত ইইতেছে। হিল্প প্রত্যেক বিষয় ধর্মের সহিত সম্বন্ধ-মূক্ত। স্থতরাং জাতীয়তার মূলও ধর্ম। জাতীয় উরতি করিতে হইলে ধর্মোন্নতি সর্কাগ্রে কর্ত্তর। অতএব অসার ক্রমণত জাতীয় উরতি চেঠা করিবার অগ্রে তগ্বং-প্রবর্ত্তি গুণকর্মণত জাতিনির্ণরের বিধান পুন: প্রবর্ত্তি গুণকর্মণত জাতিনির্ণরের বিধান পুন: প্রবর্তিত হওয়া প্রয়েলন। ইহার ফলে উপরিতন জাতির আবর্জনারাশি সরূপ অকর্মণ্য মহয় সকল শ্রেবর্ণের মধ্যে নিক্রিপ্ত হইলে অথবা শূর্যাদি সমাল হইতে সদাচার-সম্পন্ন মহাম্মজন উচ্চবর্ণে গৃহীত হইলে সকলের হৃদরেই আত্মোন্তিমূলক জ্ঞান-চর্চার আক্রাজ্যে ধীরে ধীরে সমুদ্তি হইবে। ইহাতে শাস্ত্র-বিহিত প্রস্তুত জাতীয়-উন্নিতর স্ত্রপাত হইবার অধিক সন্তাবনা, বলিয়া বোধ হয়।

অন্তান্ত জাতি-সমাজ অপেক্ষা বৈষ্ণব সমাজে স্বভাব ও গুণের আদর অধিক পরিদৃষ্ট হর। শূজাদি কুণোৎপন্ন ব্যক্তিও সত্তগণস্পন্ন হইলে ও বিষ্ণুদীকা গ্রহণ করিয়া সদাচার পালন করিলে প্রাচীন আর্যাঞ্জাবিদিগের পদাক্ষামুসরণকারী উদার বৈষ্ণব-সমাজ অনারাদে " বৈষ্ণব " সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণতুল্য সন্ধান প্রদান করিতে কৃষ্ঠিত হরেন না; কিন্তু সেই আর্যাঞ্জাবিদের বংশধর বলিয়া বাঁহারা গর্ম্ব করেন, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এরূপস্থলে তাঁহাদের পূর্কপুরুষগণের উদারনীতিকে বিষ্ণুজন দিয়া অকুষ্ঠিত চিত্তে নিজের হাতগড়া কথায় উত্তর করেন—

" অনাচারো বিজপুজা: ন হি শূদ্র: জিতেক্সির:। "

এরপ অফুলারতা ও সঙ্কীর্ণতা বৈষ্ণব-সমাজে দেখিতে পাওয়া যার না।
পূর্বে অক্সান্ত বর্ণ-সমাজ হইতে সত্তগপ্রধান ব্রহ্মনিষ্ঠ বাজিগণ ব্রাহ্মণ-সমাজে
আবেশাবিকার লাভ করিয়া বেরপ ব্রাহ্মণ-সমাজের অকপ্তি ও বর্দ্ধন করিয়াছিলেন,
সেইরাপ বিভিন্ন বর্ণ-সমাজ হইতে সত্তগণস্পান ভগবভুক্তগণ বৈষ্ণব-সমাজে
আবেশ লাভ করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদারের অকপ্তি ও বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং
আক্সন্ত করিতেছেন। সভা বটে, বৈষ্ণব-সমাজ-নেভুগণের অমনোযোগিতা

ও ঐদাসীস্থের ফলে অধুনা বৈষ্ণব-সমাজে বহুতর আবৈর্জনা প্রবেশ করিরাছে। কিন্তু বড়ই সৌভাগোর বিষয় আজকাল বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি সমাজনেতা ও পরিচালকগণের তীব্রদৃষ্টি পতিত হইরাছে। তাঁহারা হানে হানে বৈষ্ণব-সন্মিলনী বা বৈষ্ণব-স্মিতি স্থাপন করিরা উহার প্রতিষেধ ও সংস্থারের নিমিত্ত ষ্থাসাধ্য বত্নশীল হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, জাতি-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি যদি গুণ কশ্মের বিভাগামুনারে না হইয়া স্প্রতিক্তা ব্রহ্মার অঙ্গপ্রতাঙ্গ হইতেই হইয়াছে, এরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্যা হয়, তাহা হইলে একের সন্তান জাতি-চতুষ্টয়ে পার্থক্য ঘটবে কেন? তাই ভবিশ্য-পুরাণ বিদ্যাছেন—

"বঞ্চনং দুর্নচ্নাপি ক্রিয়তে সর্কমানবৈঃ।
শূদ্রাক্ষণয়ো স্তম্মাৎ নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥
ন বান্ধণাশ্চক্র মরীচি শুক্রা, ন ক্ষরিয়াঃ কিংশুক পূজাবর্ণাঃ।
ন চাপি বৈখ্যা হরিতালতুল্যাঃ শুক্রা ন চালার সমান বর্ণাঃ ॥
স এক এবাত্র পতিঃ প্রজানাং কথং প্রক্রাতিক্তঃ প্রভেদঃ।
প্রমাণ দৃষ্টাস্ত নম্প্রবাদেঃ পরীক্ষমানো বিঘটমুমেতি ॥
চম্বার এক্স পিতৃঃ স্বতাশ্চ তেষাং স্বতানাং খলু জাতিরেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব পিত্রোকভাবাং ন চ জাতিভেদঃ॥
ফলান্তথ ভুষুরবুক্র জাতে র্যথাগ্রমধ্যান্ত ভবানি যানি।
বর্ণাকৃতি স্পর্লবিংঃ সমানি তথ্যকতা জাতেরিতি প্রচিন্তাম॥"

পিতা এক, পত্র চারিটা, ইহারা কি প্রকারে এক না হইয়া, ভিন্নজাতিক ছইতে পারে? ব্রাহ্মণ চন্দ্রকিরণের ভায় শুক্রবর্ণ নহেন, ক্ষত্রিয়ও কিংশুক সুল্পের ভায় হতেবর্ণ নহেন, বৈশুও হরিতালের ভায় পীতবর্ণ নহেন এবং শুদ্রও অঙ্গারবং কৃষ্ণবর্ণ নহেন। দেহাদিগতও কোন পার্থক্য নাই। আবার একই প্রদাপতি, স্প্রসাং কিরপে জাভিভেদ হইতে পারে? চারি জাভিরই পিতা এক, স্প্রসাং

মান্থবের জাতিও এক ভিন্ন ঘুই হইতে পারে না। ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রভব বিশিন্নাই যদি জাতিভেদ হুচিত হর, তাহা হুইলে ভুপুর বুক্ষের কাণ্ডে, পাথার ও প্রশাখার যে ফল হয়, তাহার বর্ণ, আরুতি, রস কি সমান হয় না ৈ উহাদের এক নাম কি ভুখুরই নহে। তবে ভিন্নাজ-প্রভব হইলে জাতি পৃথক হুইবে কেন । কলতঃ মুখদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিন্তই এইরূপ জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা পরি-ক্ষিত হুইলাছে। ভগবানের নিকট ব্রাহ্মা-শুদু বলিয়া জন্মত কোন ভেদ নাই ও থাকিতেও পারে না। ফলতঃ মুমাজের অভাবপুরণ ও শুম্মলা-সাধন উদ্দেশ্রে ভিন্ন সমরে যে চারিবর্ণের স্থাই হুইলাছে প্রতিই তাহার প্রমাণ নির্দ্ধেশ করিলাছেন। ব্যা-ব্রহদারপাক উপনিষ্কের (১০৪০০)—

" ব্ৰহ্ম বা ইদমগ্ৰ অাশীদেকমেৰ তদেকং সং ন ৰাভৰং।"

পূর্ব্ধে কোন জাতিভেদ ছিল না, সকল মনুষ্য ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত্ত ছিলেন। কিন্তু নেই একটা ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণবর্ণ ঘারা সমাজের বড়ই বিশৃত্বাতা উপস্থিত হইল। তথন সমাজ-নেতৃগণ সেই ব্রহ্মণবর্ণ হইতে লোক-নির্ব্বাচন করিয়া সমাজের শান্তিরক্ষা উদ্দেশ্যে ক্ষতিরবর্ণ গঠন করিলেন।

"তচ্চ্যোরপ মতাস্থলত করং তলাৎ করাৎ পরো নান্তি। তলাৎ ব্রাহ্মণ: করির মধন্তাহপান্তে। রাজস্ত্রে করির এব তদ্ বশো দধাতি সৈধা ক্ষুত্রে যোনির্যদ্রেদ্ধা" ঐ ১/৪/১১।

ক্রিরণণ আততায়ীর উৎসাদন ছারা লোকের ধন, প্রাণ ও ব্যিগণের ধর্মামুর্চান কার্য্য ক্রক্তি করিয়া দিতেন। তাই, ক্ষ্রিরবর্গ সমান্তে প্রাধান্তনাত করিলেন। ব্রাহ্মনগণ ভাঁহাদের ক্ষর্ধীন থাকিয়া ভাঁহাদের সন্মান করিছে লাগিলেন। রাজ্যুর যজ্ঞে ক্ষরিয়গণ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন এবং তাঁহারাই উক্ত যজ্ঞের হশোভাগী হইতেন। ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ, ক্ষরিয় ক্ষাভির উৎপত্তিস্থান।

কিছ গুদ্ধ ব্ৰহুপরারণ ব্ৰহ্মণ ও ক্ষজিয়বৰ্ণ থানা সমাজের অভাৰ পূৰ্ণ না

হওরাতে সমাজ-নেতৃগণ উক্ত আহ্মণ ও ক্ষত্রির হইতে লোক নির্ব্বাচিত করিরা বৈশ্র-বর্ণের গঠন করিলেন। যথা—

" স নৈৰ ব্যন্তবং স বিশমস্কত।" ঐ ১।৪।১২।

কিন্তু এই তিনবর্ণ হারাও সমাজের শৃত্তলা ও অভাব পূরণ না হওয়ার উক্ত ভিন বর্ণ হইতে লোক-নির্কাচন করিলা শুদ্রবর্ণের গঠন করিলেন।

" স নৈব ব্যস্তবৎ স শৌদ্রং বর্ণমক্ষলত।" ঐ

এইরপে একই বর্ণ-সমান্ত্র, চারি ভাগে বিভক্ত হইরা সমাজের কল্যাণ ও উরতি সাধন করিছে লাগিল। এই মৌলিক-বর্ণ-চতুইর হইতে অপুলোম-প্রতিলোম ক্রমে এক্ষণে ছত্রিশ বা ভতোধিক বর্ণ উৎপন্ন হইরা সমাজে নানা বিশৃত্যালতা উপস্থিত করিরাছে এবং সমাজ-শরীরকে একবারে ত্র্রন করিরা ফেলিরাছে। প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি করিতে হইলে গুণক্র্মাঞ্চারে এই ছত্রিশবর্ণকে পুনরার চতুর্ব্বর্ণে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপে সমাজের বিক্তিপ্ত-শক্তি যত্দিনে না কেন্দ্রীভূত, হইবে তত্নিনে ভারতের প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি স্বন্র-পরাহত। সমাজের বিক্তিপ্ত-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে এবং পবিত্র ধর্মজীবনের সহিত উন্নত জাতীয়তা গঠন করিতে যেমন সনাতন বৈষ্ণবংশ সমর্থ, তেমন জার কিছু নাই।

# द्यांपन जेलान।

--:0:---

#### পংক্ষার তন্ত্র।

বেদে ৪৮ প্রকার সংস্কারের বিষর উলিখিত আছে, বথাক্রমে সেই সকল সংস্কারে সংস্কৃত হওরা অতীব ছরছ ব্যাপার। বিশেষতঃ নানা উপদ্রবে উপক্রমত অলায় কণির জীবের পক্ষে তাহা একরণ অসন্তব বলিলেও অত্যক্তি হর না। এইজয় পরবর্তী আর্জ-পণ্ড ভগণ দেই ৪৮টী সংস্কারের মধ্যে ক্রমশঃ সংক্ষেপ করিয়া ২৫টী, পরে ১৬টী, অবশেষে ১০টী মাত্র প্রচলিত রাখিরাছেন। বথা, বিবাহ, গর্ভাধান, প্রেবন, সীমন্তোলয়ন, জাতকর্ম, নিজ্ঞামণ, নামকরণ, অলগ্রশালন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ এই চারিটী সংস্কার মাত্র দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন হলে ইহারও ব্যক্তিক্রম দৃষ্ট হইরা থাকে।

উক্ত সংস্থার সকলের মধ্যে উপনয়ন-সংস্থার একটা প্রধানতম সংস্থার। ইহা মানসিক ব্যাপারের সহিত অধিক সম্বর্জ। বে সমরে বালকের বৃদ্ধির উদ্মেষ আরম্ভ হয়, সেই সমরে এই সংস্থার বিহিত। স্থান্তরাং ইহা একরূপ বৃদ্ধির সংস্থান-বিশেষ। যজ্ঞোপনীতধারণ, গায়ত্রী উপদেশ, সন্ধ্যাবন্দ্রনা ও বেদপাঠারছ উপনয়ন-সংস্থারের প্রধান অক। উপনয়ন শুরুকুলে বাস, শুরুসেবা, ব্রহ্মর্য্যা, আয়ুপেস্থান ও ভিক্ষাচরণ শিক্ষা প্রদান করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ব এই বর্ণত্রর প্রধানতঃ এই সংস্থারের পর 'বিদ্ধা শংক্ষা প্রোপ্ত হয়েন। কিন্তু বৈক্ষবী-দীক্ষা প্রভাবে মন্ত্র্যমাত্রেই 'বিদ্ধান বিশ্ব সংজ্ঞা প্রধান বিশ্ব ব

শ্বত তত্ত্বসাগরবচন) অতএব একমাত্র দীক্ষা-সংস্কার ধারাই বেদোক্ত উপনয়নাদি-সংস্কার সিদ্ধ হইরা থাকে। বৈদিক শাস্ত্র এইরূপ কর্মাস্ক্রানকেই 'তন্ত্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাত্যায়নশ্রেভিক্তর বলেন—

" কর্মানাং বুগপদ্ভাবস্তরন্।" ১৯৮।১

অথাৎ ব্যুপৎ বছ ক্রিয়াছ্ঠানের নাম তন্ত্র। স্বতরাং বেলোক্ত উপন্যুলাদি সংস্কার, এক দীক্ষা-সংস্কার দারা সংসিদ্ধ হওৱার ইহা তাদ্ধিক নামে অভিহিত। বে সকল দেবতার উদ্দেশে দ্রবাদানরূপ যজ্ঞ করিতে হয়, একমাত্র বিষ্ণু আরাদানা দারা সেই নিশিল দেবতার আরাদনা সিদ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে তান্ত্রিক পূজা কছে। স্বত্রব বৈষ্ণবী দীক্ষা ও বিষ্ণু পূজা তান্ত্রিকী নামে অভিহিত হইলেও ইহা বে সম্পূর্ণ বেদাচার-সম্প্রত, ইতঃপূর্দে বিরুত ১ইরাছে। পরস্ক শিব প্রোক্ত তন্ত্র-শান্ত্রই যে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি, ইহা কলাচ স্থীকার্য্য নহে।

বাহারা বলেন, দীকা বৈদিক-সংস্কার হইলে বিনা উপনয়নে দীকা হইতে পারে না, তাঁহারা এই বৈঞ্বী-দীকার মাহাত্মা আনেট অসগত নহেন।

বজ্ঞাপরীত গ্রহণের পর গার্মী মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিলে বেদ পাঠে অবিকার করে। স্তরাং উপনরন ও গার্মী বেদপাঠের ধার স্বরূপ। বেদশাঠান্তে পদার্থ-জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ ভগবন্তব জ্ঞানর উদয় কইলে, উহার সাক্ষাৎ অফ্টানের জন্ত দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তি বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিলেন তাহার উপন্যনানি গ্রেণ-সংখ্যারের তত প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ণবীদীক্ষাই মুণ্য সংস্কার। বিশেষতঃ উপন্যন-সংস্কার অন্যাশ্চত। উপনয়ন একবার হলৈও পুন্রার প্রার্জন হয়া গাকে। ব্যা—শাঠ্যায়ন ব্যাহ্মণে—

" নান্তর সংস্কৃতো ভূথকিরোহণীয়ত।"

(অন্তত্ত স্পত্রণার্থং ভূগপিরে। হর্গবেদং) **উ**পনীতভাপি স্থার্থ বেদা-ধ্যয়নার্থং পুনরূপনয়নং শ্রুয়তে।

অর্থাৎ শরেদাদি অধ্যয়নের নিমিত যিনি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি

ৰদি অথকাবেদ না পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অথকা বেদ পাঠ করিবার নিমিত তাঁহাকে প্নরায় উপনয়ন-সংস্থার ক্রিতে হইবে। স্থতরাং একবার উপনয়নের পর প্নরায় যখন উপনয়ন-সংস্থারের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন উপনয়নের ক্রি নিঠা কি? অধিকন্ত ত্রালোকেরও উপনয়ন-সংস্থারের বিধি শাজে বিব্রুত হইরাছে। যথা—

" ছিবিধা জ্রিরো ক্রন্ধবাদিন্তঃ সভোবধবশচ।
তক্ত ক্রন্ধবাদিনীনামুপনরনং অগ্রিধনং
বেদাদ্যরনং অগ্তে ভৈক্ষচর্যা চেতি।
সভোবধুনা মুপনরনং রুপা বিশ্বাহঃ॥"

জর্থাৎ এক গাদিনী ও সম্পোবধু ভেদে স্ত্রীলোক বিবিধ। ব্রহ্মবাদিনীর পক্ষে উপনয়ন, অগ্নি, ধন বেদাধায়ন, অগ্নেহ ভিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্যা প্রশন্ত এবং সভোবধুর উপনয়নান্তে বিবাহ প্রশন্ত।

শারও গোতিল গৃহ হত্তে লিখিত খাছে—

' প্রার্তাং যজোপবীতিনী মত্যাদানগ্রন্থপেং।" ২ ৫া:, ১১১৯

বজোপবীত্যুকা কন্তাকে বগ্রার্তা করিয়া বেদীর নিকট আনিয়া এই মন্ত্র অপ করিবে।

আবার উপবীত গ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে ত্রোপদেশ প্রদান করা লোধাহে হল না। যথা, শতপথ এ:ক্লে-

" অমুপেতায়ৈৰ ত এতৎ প্ৰক্ৰবাণি।" কাও ১১৷২

শাঠাায়ন যাজ্ঞবজাকে কাহতেছেন,—'' বিনা উপনয়নে এই তত্ত ভোমাকে কহিলাম।''

স্থতরাং উপনয়ন ব্যতিরেকে তত্ত্বোপদেশরূপ দীক্ষা ইইতে পারে। এই জন্মই করুণাময় আচার্য্যণ অন্প্রনীত ব্যক্তিকেও দীক্ষা দান করিরা থাকেন।

भाक्षकांग उभनवन-गःकात्र त्वनभार्यत्र वा उक्कार्यत्व वात वक्षभ नत्र —

কাৰ্য্য সম্পাদনাৰ্থ উপবীত গৃহীত হয় বলিয়া, উহা বজ্ঞোপবীত।

উপবীতে ৩টা করিরা হল একটা করিরা গ্রন্থি থাকার নির্ম। জিনটা করিরা হল থাকার ইহার নাম " তিবুং।''

" ত্রিবৃতা গ্রন্থনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা। সমু ২।৪৩ শব্দকরক্রেমের উপনরন শব্দের ব্যাখ্যার লিখিত হইরাছে— "ততঃ প্রবর সংখ্যরা পঞ্চ ত্ররে। বা মেখলা ৰজ্ঞোপবীভদ্ধপ গ্রন্থয়া কর্তব্যাঃ।"

স্ত্রাং স্থার বংশের প্রবর সংখ্যাস্থসারেই গ্রান্থর সংখ্যা করিত হইরাছে।
বংশোক্ষণকারী প্রাসিদ্ধ ব্যক্তিগণই "প্রবর" নামে অভিহিত। ইইাদের নামাস্থপারে গ্রন্থি বন্ধন করার, মনে হয়, বংশের আদিপুরুবের গ্যোরৰ-প্রভাব স্থাতপটে চির
অন্ধিত রাখাই উক্ত গ্রন্থি-বন্ধনের উদ্দেশ্য। প্রভাহ ত্রিস্কাণ ফ্রন্থ সম্পাদনের
পবিত্র স্থান্থি সর্কাণ জাগরুক রাখিবার জন্মই ত্রিস্ত্রে করিত হইরাছে। আমরা
ব্যোপ্রীত গ্রন্থনের মন্ত্রেও দেখিতে পাই—

" যজে।পবীত মিদ যজ্জ ছোপবীতেনোপনছামি।"
তৃমি যজ্জোপবীত, যজ্জের উপবীতরপেই ভোমার গ্রন্থি বন্ধন করিতেছি।
দিনে ও বার যজ্জানুষ্ঠানের নিরম সম্বন্ধে বেদে বে অভাস পাওয়া যায়, ভাছা
নিয়োদ্ধত ঋকটী আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে—

" স ক্র্যাক্ত রশ্মিভিঃ পরিবাত তত্তং তথানক্রির্ডং ম্থা বি্দে।" ঋ: ১০ম, ৮৬ত।

এই সোম ধেন কর্য্যকিরণমর পরিচছন ধারণ করিতেছেন; আমার মনে হর . আছিশ ক্ষা টানিতেছেন ( অর্থাৎ দিনের মধ্যে ও বার বজ্ঞ হয় )। ( রমেশ বাবুর আছবাদ )।

নন্ত ৰজোপবীতের " ত্রিবৃৎ " বিশেষণ বেদের এই ত্রিবৃৎ হইতেই গৃহীত মনে হয়। প্রত্ন কথাটীও বেদের এই " তত্ত্ব" হইতে কলিড। এখন ও বার ৰজাছণে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা প্রবর্তিত হইলাছে। আবার উপবীতের আর একটা নাম " ত্রিদণ্ডী "। কার, বাক্য ও মনের উপর এই উপবীতের হারা শাসন দণ্ড পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহার নাম " ত্রিদণ্ডী "। " কায়বাঙ,মনোদণ্ডযুক্তঃ " ইতি শ্রীভাগবতম্। অতএব বুরা যাইতেছে বৈদিক যুগে উপবীত গ্রহণেই মানুষের ধর্ম-জীবনের আরম্ভ। তাই শাস্তে উক্ত হইরাছে—" জন্মনা জায়তে শুদ্রঃ সংঝারাদ্ হিজ উচ্চতে।" প্রথমে শুদরপেইজন্ম হয়, পরে সংঝার হারা হিজ নামে কথিত হইয়া হইয়া থাকে।

বৈদিক ধর্মস্থত্তে ম্পাইই দেখা যায় যে, উত্তরীয় অর্থাৎ চাদরকে উপবীত করিবে। চাদরের অভাবে স্থভাকে উপবীত করিবে। যজ্ঞের বেরূপ বস্ত্র ধারণ করা হয় তাহারই নাম যজোপবীত। অধুনা প্রত্যেক শুভ কর্মে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে যে ভাবে উপবীত-আকারে উত্তরীয় পরিধান করাইয়া থাকেন ইহাই প্রাচীন বৈদিক প্রথা। উপবীত না হইলে কোন দৈব বা পৈত্রা কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। বর্জ্জগানে যজ্ঞোপরীত শব্দটী যজ্ঞ সময়ের চাদর পরিধান বা ত্বতা পরিধান হইতে উন্নত পদ পাইয়া সর্বদা স্কন্ত্বিত স্ক্রেরপে স্থান পাইয়াছে। আমাদের এই কথার বিজাতি-সমাজ চম্কিত হইতে পারেন। কিন্ত চম্কিত हरेल हिन्द किन है ज नकम कथा य छ। हात्त्वरे शूर्त शूक्य आधा अधितन উদার-নীতি। ইতিহাস পাঠেও অবগত হওয়া যায়, মহারাজ বল্লাল সেন বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্ম অবলম্বন করিলে, হিন্দু-তান্ত্রিকগণের উন্নতি কর্মে ব্রাহ্মণ দিগকে সর্ব্ধদা যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধি প্রাবর্তিত করেন। এই সমরে দেশের লোক বৈদিক-সংস্কারাদির উপর তেমন বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। তাত্রিকতার অবাধ প্লাবনে বেশ ডুবিয়া নিয়াছিল। বাঁহারা বেরাচার অনুসারে মজ্ঞোপৰীত গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে তাহা ফেলিয়াও দিতেন। উপবীত ধারণ তথন একরূপ লোকের স্বেচ্ছাধীন ছিল। বল্লাল ইহার সংস্কার সাধনে: তাদৃশ ক্লভকার্য্য হন নাই। পরে তৎপুত্র মহারাক্ত লক্ষ্মণ দেন এইরূপ द्राष-आर्टन विधिवक करदान रव, " य वाकिन यकन, याकन, अधावन, अधावन, अधावना

স্থাবিদন, ভাষাকে শর্মনা উপবীত ধারণ করিতেই হইবে। নতুবা ঐ সমন্ত কার্য্য করিতে পারিবেন না।' এই রাজ-শাসমে দেশস্থ অনেকেই উপবীত গ্রহণ করিয়া প্রাক্তর দিতে সক্ষম হইবেন। বর্ত্তমানে প্রাক্তর ও বৈদিক-বৈক্ষরবাণের যে সর্কানা উপবীত ধারণের রীতি প্রচলিত দেখা যার, উহা উক্ত রাজশাসনের ফল বলিরা অন্তুমিত হয়। এই সময়ে বৌলিত প্রথা প্রচলিত হওরার সমাজ-শাসনের ভরে অন্তুমিত হয়। এই সময়ে বৌলিত প্রথা প্রচলিত হওরার সমাজ-শাসনের ভরে অন্তুমিত প্রবিভিত্ত হয়।'' একটু ভাবিরা দেখিলে বোর হইবে, বর্ত্তমানে যাজ্ঞাপবীত ধারণের যে রীতি দেখা যার, উহা বৈদিক বিধানের নর।
কারণ উহার গ্রন্থি শিথিল করা বার না। বিশেষতঃ চানরের উপবীত করা চাই, অভাবে স্থভার। কিন্তু ভারত্তবর্ত্তমির নির্ধান, কাছেই চানরের স্থলে স্থভাই মুখ্য হইরা পঞ্জিছে। আরও কৌতৃকের বিষয় "পারস্কর গৃহ্ত-স্বত্রে" উপনিরনের সময়ের উপবীত ধারণের বিধান নাই। ভাল্তকারেরা টানাটানি করিয়া উপবীতের বিষয় আনিয়াছেন। যথা—

" অত্র বছালি প্রকারেণ বজ্ঞোপরীত ধারণং ন প্রতিং তথালোক বল্লা প্রাচীনারীতিন ইতি প্রেতাদকদানে প্রাচীনারীতিত্ব বিধানাং "ইত্যাক্তনা " বজ্ঞোপরীত-ধারণং তাবছপনরন প্রভৃতি প্রাপ্তন্য তচ্চ কৃত্র কর্ত্তরা ইত্যবসরা-শেকারাং উচিত্যাং মেধনাবন্ধনানস্তরম্ নুসাতে। এতনের কর্কোপাধ্যার বাহ্মের দীক্ষিত প্রেণ্টাক্তির প্রভৃতরাং ব ব গ্রন্থে যজ্ঞোপরীত ধারণ মাত্রাবসরে শিধিজ-বল্পঃ।" হরিহর ভাল্ল, ২র কাণ্ডে, ২র কণ্ডিকা ৯/১০ প্রতা

এই স্থানে বয়শি প্রকার মজ্ঞাপবীত ধারণ লেখেন নাই, তথাপি একমন্ত্র ও প্রাচীনাবীতী হইরা প্রেত কার্য্য করিবার বিধান থাকার (প্রেতের উদক্ষান-প্রকরণে প্রাচীনাবীতিই অর্থাৎ দক্ষিণ ইছে উপবীত ধারণ বিধান থাকার) হজ্ঞোপবীত ধারণ কোথা করা চাই? এই অপেক্ষার উচিত্য হেডু মেখলা বন্ধনের পর ধারণ করা উচিত। অতএব কর্কোগাধ্যার, বাহ্মদেব দীক্ষিত ও রেণু দীক্ষিত প্রভৃতি **রিল নিক গ্রন্থে এই অবসরে যজ্ঞোপবীত ধারণ লিধিয়াছেন।** 

ইহাতে প্লাষ্ট প্রতীত হয়, উপনয়নের সময়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ পারম্বর আচার্য্যের মতে তত আবশুক বিবেচিত হয় নাই। অহমান হয়, বৈদিক সময়ে বজ্ঞাদি কর্ম্মের সময়েই উপবীত চাদররূপে ঝুগাইবার প্রথা ছিল। চাদরের আগুবে স্কর ধারণ করা হইত। পরে আর্ত্তি নিজেকে সর্কানা বাজিকে বলিরা পরিচয় দিবার জন্ম সর্কানে উপবীত ধারণের বিধান হইগ। পরে তাহার ধারণের মন্ত্র, প্রস্তুতের রীতি ও পরিত্যাগের দোবাদি প্রচেতিত হইল।

যজোপবীত ধারণের মন্ত্র-

"ওঁ হজোপবীতং পরম পরিত্রং প্রজাপতে বঁৎ গছদ্বং প্রস্তাৎ আর্থ্যমগ্রাং প্রতিমুক্ত, শুবং বজোপবীতং বনমন্ত তেজ:।"

(ব্ৰক্ষোগনিবদ্ ২৪।)

আরও রহতের বিষয়, উপনয়নেও যজোপবীত ধারণের বিধান নাই।
আক্রণি, উদ্ধালক ঝিষির যজে বৃত হইয়া উদীচ্য দেশে সমন করেন। তথায় শৌনকের
নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া উাহার নিকট সমিধ্হতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—
"আমাকে উপনীত করনন।" শৌনক বলিলেন—" তুমি অধ্যয়ন করিবে"?
আক্রণি বলিলেন—

" যানেব মা প্রশ্না ন প্রাক্ষিন্তানেব যে ক্রহীতি।"

যজুর্বেদ, শতপথ আক্সণে ১১৷২৷৭:৯ 🛭

আধনি যে সমন্ত প্রশ্ন আমাকে জিজাসা করিয়াছিলেন, তাহাই পাঠ করিব।"

তথন শৌনক কহিলেন-

" দ হোৰাচায়পেতায়ৈৰ ত এতান্ ক্ৰৰানিভি।" ভোমাকে উপনীত না ক্ৰিয়াই আমি এ দক্ষ তোমাকে বনিব। ইহাতে জানা যায়, তৎকালে উপনয়ন এক জীবনে কয়েকবার হইত এবং উপনীত না করিয়াও শিক্ষা দেওয়া হইত।

ইহার পর আরও একটা রহস্তের কথা আছে, তৎকালে শৃদ্রগণেরও উপনন্ধন বিধান ছিল—পারস্কর গৃহস্তত্তে হরিহর ভাষাধৃত আপশুষস্তুত্তম্—

" म्माना मङ्केकर्यनाम् भनवनम्।"

অনুষ্ঠকর্মণাং মন্ত্রপান-রহিতানামিতি কল্পভক্ষকার।

অর্থাৎ অত্তই-কর্মা শূদ্রের উপনয়ন করা কর্ত্তর। মত্যপান-রহিতকে অত্তই-কর্মা বলা হয়, ইহা করাত্রকার বাাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক সময়ে মত্যপানাদি রহিত ও সদাচারী শূদ্রগণেরও উপনয়ন দিবার বিধান দৃষ্ট হয়।—এই জন্ত বেদে শূদ্রেরও অধিকার দৃষ্ট হয় — যজুর্বেদ মেঘ-মন্দ্রে গর্জন করিয়া সমভাবে আচণ্ডাল সকলের জন্ত বিধেষ-বৈধম্যের অন্ধ-তমনা বিনষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

" যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভাঃ। ব্রহ্ম রাজ্ঞাভ্যাং শুদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চার্ণায়॥"

যজু, ২৬।২।

ভগবান্ বলিতেছেন—আনি বেমন সমত মহয়ের জন্ত এই পর্যকল্যাণকারী অবেদানি বেদবানীর উপদেশ নিতেছি, ভোমরাও সেইল্লপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ব শুদ্র, দাসদাসী ও অভ্যন্ত নীচ ব্যক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে অর্থাৎ ক্ষধ্যান ক্ষ্যাপনাদি করাইবে।

ইতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে—উপবীতের একটা নাম "পবিত্র"। এই
"পবিত্র" শব্দের অপভ্রংশ "পৈতা"। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ, বিলাসে,
বৌধায়ন-সংহিতা মতে পবিত্রারোপণ বিবি উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁচারা অমুপবীতী
বা ব্রাত্য বৈষ্ণব, সংস্কার করিয়া উপবীত গ্রহশের আর সময় নাই, দীক্ষাও হইরা
গিরাছে, তাঁহারা এই শ্রীহরিভক্তি বিলাসোক্ত "পবিত্রারোপণ" বিধান অমুসারে
"পবিত্র"বো পৈতা ধারণ করিতে পারেন। ইহার মাহান্যা ও নিতাতা বিশেষ-

ভাবে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্রক। ছইজন ছপ্রাসিদ্ধ বৈশ্ববাচার্য্যের অভিমত এম্বলে উদ্ধৃত করা যাইভেছে।

(5

বিরাট শ্রামানদী বৈশ্বব-সম্প্রদারের মুকুটমণি—ভক্তিরাজ্যের বৈশ্বব-রাজচক্র-বর্তী, ময়ুরভঞ্জ, নীলগিরি, লালগড়, ময়নাগড়াদি অষ্টাদশ রাজবংশ, শতাধিক জমিদার বংশ ও শতসহত্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বংশের প্রপূজ্য গুরুদেব প্রভূপাদ শ্রীক্ষীযুক্ত বিশ্বস্তরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ের—

### বৈষ্ণবের উপবীত-ধারণ সম্বন্ধে অভিমত।

"পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণৰ জাতি গণের উপবীত ধারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাষ পত্র পরে পাঠাইব। তবে তাহার মর্ম্ম এই যে,—বৈষ্ণৰ ইচ্ছা করিলে শ্রীভগবৎ-প্রাণাদ স্বরূপে উপবীত ধারণ করিতে পারেন। সেলক্ত নিত্যভাও নাই, নিষেধও নাই। বৈষ্ণৰ জাতির গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্যান্ত বৈদিক সংস্কার ইন্ছামুসারে হুইতে পারে। বর্ত্তমান সমাজে উধার প্রয়োজনীয়তা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হুইতেছে। কিন্তু সংস্কার সকল কত হুইলে যেন শ্রীভগবৎ-প্রাধান্ত থাকে, অক্ত দেনের প্রাধান্ত না হয়।"

স্বা: এবিশ্বন্তগানন দেব গোসামী

ব্রীপাঠ গোপীবন্নভপুর।

(२)

প্রসদক্রমে প্রশিদ্ধ বৈষ্ণবন্ধতি "প্রীংরিভক্তি-বিলাস" ও " সংক্রিরাসারনী-শিকাদি" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমদ গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত প্রীরন্দাবনের শ্রীপ্রীরাধারমণ জীউর সেবাইৎ মাধ্বগোড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম-রচিত 'সংস্কার-ভত্ত' নামক পৃস্তক হইতে বৈক্ষবের উপবীত ধারণ সম্বন্ধে ভাঁছার অভিমন্ত এন্থলে উদ্ধৃত করা বাইতেছে। যথা—

"গর্ভাধান সে আরম্ভ কর অম্পৃহা পর্যান্ত আড়তানীসো সংস্কারো দীকা মেঁ হোতে হৈ। যো মথাবিধি সাম্প্রদারিক আচার্য্যোদে দীকা গ্রহণ কর্তে হৈ উন্কে অড়তানীসো হী সংস্কার হো জাতে হৈ। ৰজ্ঞাপনীত সংস্কার ভী ইন্ আড়তালিসো সংস্কারো কে অন্তর্গত হৈ। নীকা গ্রহণ কর্গে কে সময় বহু ভী হো জাতা হৈ। ইনী সে নীকা-গ্রহণ-কর্নেবালা কো যজ্ঞোপনীত কো কুছ, বিশেষ অপেকা নহী রহুতো হৈ। জিন্ লোগোঁ কো নিখাবা হী অধিক প্রিম হৈ, ধর্মকে বহিরস অনুষ্ঠান হি লে বিশেষ স্কৃচি হোতী হৈ, উনবো প্রীভ্রমদেব দৌক্ষা কে সমস্ত্র মাসা তিলকে আদি বৈক্ষত্ব ভিত্তো কে সাথ অভ্যোপনীত ভী দেদিশ্রা কর্তে হৈঁ॥"

সে বাহা হউক, উপনয়ন-সংস্কারের চিত্র সেরপ বাজ্ঞাপবীত, সেইরপ দীক্ষাসংস্কারের চিত্র মালা, তিলকাদি। কিন্তু অনেক হজপবীত নারী বাংভিমানী তুলদী
মালা ধারণ বুগা কাইবহন হলিয়া নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন; তহন্তরে বক্তব্য এই
যে,—মালা যেমন ব্রক্ষের অঙ্গ বিশেষ, যজ্ঞোপবীতও কি হ্কোংগয় নহে? তুল্
কর্পাসকে, চিরথার' কাটিয়া উপবীত প্রস্তুত করিতে হয়। আর পরিত্র তুলদীশাখাকে কুঁনয়াত্র কুঁদিয়া মালা প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব যঞ্জত্তে ও মালায় কি

উপৰীত ও মালার প্রাভেদ কি। বিভেদ তাহা স্থাজনের বিবেচা। আবার অনেকে বলেন—তিগক-মালা ধানে করিলেই কি ভগবান্ও ভতিকে কিনিয়া লবরা হর । তগ্রস্তরে বক্তবা এই

বে.—উপবীত-সংস্থারে কি ছিল্ম একচেটিরা ? বিনা উপবীতে কি কেই বিঞ্ হুইতে পারেন না, কি কেই বেদ পাঠ করিতে পারেন না ? বাঁহারা বেদ-সম্মন্ত বৈশ্ববী-দীক্ষার মাহাত্মা অবগত আছেন, তাঁহাদের মুখে কদাচ এরপ অসার ভর্কবাদ শোভা পার না ।

ক্লতঃ উপৰীত বেমন বিশ্বহের ভোতক, সেইরূপ দীক্ষানক মানা-তিগক। ইবক্ষাক বা বিদ্বহের ভোতক। উপৰীত বাতীত বেমন বজাদিতে অধিকার হয়। নেইরূপ তিলক মানা ব্যতীত ভজন, বজন, ধান, উপাসনাদিতে অধিকার ক্ষমে। এই বজুই দীক্ষা-সংহারে মানা তিলক ধারণের বিধি দুই হয়। দীকিত

ব্যক্তি অর্থাৎ বৈঞ্চবজন উহ। উপবীতের ফ্রার নিতা ধারণ করিরা থাকেন।

একণে প্রার হইতে পারে, সাম্প্রদায়িক আচার্যোর নিকট বথাবিহিত দীক্ষা গ্রাহণ করিলে, যথন বেলোক্ত ৪৮ সংস্থারই সংসিদ্ধ হর এবং বিজ্ব লাভ ঘটে, তথন দীক্ষার সমর উপনরন-সংস্থারও সিদ্ধ হইরা থার। বেহেতু যজ্ঞোপতীত সংস্থায় উক্ত ৪৮ সংস্থারেরই অস্তর্গত। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তির বজ্ঞোপবীতধারণের

বিশেষ অপেকা দেখা যার না। তথাপি বাঁহারা দীক্ষাসত। ধংগর বহিরস অমুচানে অধিক নিঠাবান হরেন

শ্রীশুক্রদের দীক্ষার সময়ে তাঁহাকে হজোপবীতও প্রদান করিরা থাকেন। একজ্ঞ আনেকে ইহাকে "দীক্ষাস্ত্রে" নামে অভিহিত করিরা থাকেন। যাহাতে শত আছে তাহাতে পঞ্চাপত আছে, এই শত-পঞ্চাশ ভারাস্থলারে দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্থারের চিক্ল-ধারণ কদাচ অবৈধ নহে, পরস্তু শাস্ত্রসমত। এইরূপেও আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজে উপবীত-ধারণ প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। ভবে মধন সাধক, সাধনার চরম সীমার উপনীত হন, তাঁহার বাহ্য হজ্ঞস্ত্রে ধারণের আল্ল প্রারোগন হর না। ফলতঃ তখন আর তাঁহার কোন চিত্রই থাকে না। স্ব্যা-স্ক্রেরাণনিবদে—

" বহি: পুত্রং ভ্যান্দেবিদান্ যোগমূত্তমমান্থিতঃ। ব্রহ্মভাবময়ং পুত্রং ধাররেদ্ দী: দা চেতনা ॥"

উত্তম যোগাপ্রিত (ভক্তিযোগাবনধী) বিধান্ (ভক্তিয়ে বাজি ধাহুকুর ভাাগ করিবেল । ধিনি ব্রহ্মভাবনর ত্ত্র ধারণ করেন তিনিই প্রকৃত আনী। ক্ষত্রেক

ইবং বজোপবীতন্ত পরমং বং পরারণ্ম।

শ বিধান্ বজোপবীতী ভাৎ স হজঃ স চ বজাবিং॥ " ঐ

এই পরম জানমর মর্থাৎ ভগষত্তবজানমর বজোপবীতই বাহার আহম, সেই
বিধান্ ব্যক্তিই প্রকৃত বজোপবীতী—তিনি বিকুশ্বরূপ ও বিকুবিদ্ পর্যাৎ

#### পদ্ম বৈশুব।

এরূপ সাধনার উচ্চত্তরস্থিত বৈষ্ণবের উপবীত ধারণের আবশ্রকতা না থাকিলেও, গৃহত্ব জাতি-বৈষ্ণবগণের পক্ষে বহিঃস্ত ধারণ বা উপনয়ন-সংস্কারের

বৈষ্ণবের উপবীত যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অবশুই স্বীকার করিছে ধারণের প্রয়োজনীয়তা। হইবে। বেহেতু, এই বহিঃস্ত্র সেই ভগবতবজ্ঞানমন্ত্র যারক-চিত্র। স্বারপ্ত তত্ত্ত্তান লাভার্থ

শ্রীগুরু সারিণ্যে নইরা যাওয়ার নির্মিত্ত এই সংস্কারের নাম 'উপনয়ন'। স্ক্তরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনোত্মধ হইতে হইলে জাতি-বৈষ্ণবের পঞ্চে উপনয়ন অবশ্র কর্তব্য।

নামান্ততঃ বিষ্ণু-মন্ত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত বা তন্ত্রাক্ত বৈষ্ণবাচারী সামান্ত বৈষ্ণব আপেকা আমাদের আলে।চা বৈদিক-বৈষ্ণবগণের বিশেষত্ব এই যে, ইইারা ধর্মে, কর্মে, বর্ণে সর্বাবন্ধব বৈষ্ণব। শাস্ত্র যে বৈষ্ণবক্তে বিপ্রভুল্য বা "হাত ভ্রাহ্মণ" বলিরা নির্দ্দেশ করিরাছেন, তাহা প্রধানতঃ এই বৈদিক-বৈষ্ণবক্তেই বৃথাইয়া থাকে। প্রভরাং ছিলাতি বর্ণের ন্তায় বৈদিক-বৈষ্ণব ক্লাতিরও বজ্ঞোপবীত-সংস্কারের যে প্রায়েক্তন আছে, তাহা বলাই বাছলা।

যদিও চিত্র বস্তর স্বরূপ নহে, তথাপি ইহার আবশুক্তা বে একবারেই নাই, এমত নহে। ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি চিত্র না থাকিলে গণিত-শাস্ত্র যেমন অসন্তব, সেইরূপ বাহ্যচিত্র বাতিরেকে কার্যক্রমতে বিভিন্ন ধর্মাবদ্ধিগণকে সহজে নির্ম্বাচন করিবার পক্ষেও বিশেষ অস্থ্যবিধা। তবে বস্তুর সহিত উহার শ্রম হওরা ক্ষাচ উচিত্ত নহে। ভ্তরাং কাহ্য চিত্রেরও যে আবশুক্তা আছে, তাহা বিশক্ষণ প্রতীত হইল। এইরূপ প্রথমে বাহ্যচিত্র ধারণে আসক্তি আসিলে ক্রমে উহার অনুকূপ শক্তি-লাভ-প্রবৃত্তিরও উদর হওয়া যথেষ্ট সন্তাবনা। এ অবস্থার বৈদিক বৈক্ষবগণের উপবীত-সংস্থার প্রধানতঃ ভগবভ্রমনেরই অনুকূপ বিদ্যা বোধ হয়। বিশেষকঃ অর্চন-মার্গে প্রভগবানকে উপবীত নিবেদন করিতে হন; ভগবিরিশালা ক্রমেণ্য টেপবীক

ধবিশ করিলেও ভক্তির বাধক না হইয়া বরং পোষ্ট্রইনা থাকেন শাসুক্লোন ক্ষামুশীলনং ভক্তিরত্বা<sup>2</sup> ৷<sup>2</sup>

বৈষ্ণব-বালকের 'সংস্কার' চিরপ্রাসিদ্ধ ও সাধুজনাচরিত। ইহা বর্দ্ধমান জাতীয় আন্দোলনের ফল বা নৃতন কলিত নহে এবং সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণবংও নহে। রামান্তল, মধবাচার্য্য প্রভৃতি চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মহাজনগণ বে প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন দেই প্রথানুষায়ী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-বালক-দিগের সংস্কার হওয়া কর্ত্তব্য। "সংক্রিয়া-সারদীপিকাদি" বৈষ্ণব পদ্ধতিতে বৈষ্ণবোপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার স্ক্রেরণে বিধিবদ্ধ আছে।

বৈষ্ণব হুই প্রকার,—সামান্ত ও সাম্প্রদায়িক। যথা—

" বৈষ্ণবোহশি বিধাপ্রোক্তঃ সামান্ত সাম্প্রদায়িকঃ।

সামান্ত তান্তিকো জ্ঞেয়ো বৈদ্বিক্ত সাম্প্রদায়িকঃ॥

সাম্প্রদায়ী বিভেদঃ শুদ্ গৃহী ন্তাদী প্রভেদতঃ॥" সংস্কার-দীপিকা।

বাঁহারা দামান্ত বৈষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হটয়া থাকেন অথবা বাঁহারা তদ্ধোক্ত বৈষ্ণবাঁচারী, তাঁহারা দামান্ত বৈষ্ণব এবং দাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবই বৈদিক। এই দাম্প্রদায়িক বা বৈদিক বৈষ্ণবল্গ দল্লাদী ও গৃহস্থ ভেদে দ্বিবিধ। এই গৃহস্থ বৈদিক বৈষ্ণব-জাতি বৈদিক বিধান অনুনারে ভক্তি-অনুকূল বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন বলিয়া ইহানের ক্রিয়াক এই বহিঃ হত্ত অবশ্র ধারণীয়। ধ্থা—ব্রহ্মোপনিষদে—

কৰ্মাণাধিকতা যে তু বৈদিকে ত্ৰাহ্মণাদয়:। তৈঃ সন্ধ্যাৰ্মামদং সূত্ৰং ক্ৰিয়াঙ্গং ভদ্বিধৈ স্মৃতম্॥"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বৈদিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের ক্রিয়াঙ্গ এই বহিঃস্ত্র অবশ্র ধারণ করা বিধেয়। তবে ক্রাসী-বৈষ্ণবর্গণ সম্বন্ধে স্বভন্ত কথা। তাঁহারা উপৰীত রাধিতেও পাঙ্গেন, না রাধিলেও কোন দোষ হয় না। ফলতঃ গৃহস্থ- বৈদিক-বৈষ্ণবৰ্গণ দীক্ষার ছোতক ভিলক মালার সহিত বিজ্ঞত্বের ছোভক যজ্ঞো-প্রবীতও ধারণ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদমূলক। বৈষ্ণবজন বৈদিক বিধান অনুসারেই সমস্ত অনুষ্ঠান
করিয়া থাকেন। স্থতরাং বৈষ্ণবের উপবীত-সংস্কার
অবৈদিকী নহে। আপস্তম্ব ধর্ম্মপ্তরে বলেন—
(প্রপা ২।প: ২।ক: ৪)।

" নিত্যমূত্তরং ৰাসং কার্য্যম্ ॥ ২১ ॥ অপি বা হুত্রমেবোপৰীতার্থে ॥২২ ॥"

ভাষা।—কেম্বচিং কালের যজ্ঞাপৰীতং বিহিতং ইহ তু প্রকরণান্গৃহষ্ট নিতামূত্রং বানং কার্যানিত্যচাতে। অপি বা হত্ত মেব সর্কেবামূপরীত ক্তো ভরতি ন বাস এব ॥ ২১। ২২॥"

অর্থাৎ কোন্ কোন্ কালে যজ্ঞোপবীত বিহিত, তাহা এই প্রকরণে কথিত হইতেছে যে, গৃহন্থের নিতা উত্তরীয় বস্ত্র ছারা যজ্ঞোপবীত করা আবশুক। বস্তের অভাবে সকলে হত্ত্রারা উপবীত করিবে। বস্ত্রের আবশুকতা নাই, স্ত্রেছারাই একরণ কার্যোদ্ধার হইবে। আপত্তথ শ্রোতহ্ত্র আরও বলেন—

" যজ্ঞোপৰীতানি প্রাচীনাবীতানি কুর্নতে বিপরিক্রামস্কি চ।"

ভাষ্য।—অথ সর্বে যজ্ঞোপবীত কৃতানাং বাসসাং স্কানাং বা গ্রন্থীন্ বিশ্রংস্ত প্রাচীনাবীতানি কৃষা প্রথ্নীয়ুঃ বাতারেন পরিক্রামস্তি চ।"

বস্ত্র বা স্থ্র ধারা যজ্ঞোপনীত করিতে হইবে। বামস্বন্ধে স্থাপন করিরা দিন্দিশ পার্শ্বে আলম্বিত করিতে হইবে। পরে উহার গ্রন্থি শিথিল করিয়া প্রাচীনানীত করিতে হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ স্বন্ধে স্থাপন করিয়া বামপার্শ্বে আলম্বিত করিতে হয়। দক্ষিণাবর্ত হইতে বামাবর্ত পরিক্রেমণ করিতে হয়।

এই সকল প্রৌত প্রমাণ ও বুক্তি অনুসারে এই সিমান্তিত হুইল বে,

আলোচ্য-বৈদিক বৈষ্ণবিদিশের উপবীত-সংস্থার বেছহাচার প্রস্তুত নহে, সম্পূর্ণ বেদ-সম্মত ও প্রকৃত যুক্তিমূলক। অধুনা বৈষ্ণব-ভাতি-সমাজে উপবীত-গ্রহণের বিবিধ্ব প্রধা দৃষ্ট হয়। বথা সমরে বৈষ্ণব-বালকদিগকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া উপবীত প্রদান এবং কেহ কেহ দীকার সময়ে প্রস্তুক্তদেবের নিকট হইতেও প্রহণ করিয়া থাকেন; উত্তর বিধানই প্রশাস্ত। তথাপি বথারীতি সংস্কার পূর্ব্ধক উপবীত গ্রহণই অধিক প্রশাস্ত।



# ত্ররোদশ উল্লাস।

---:0:---

### বৈষ্ণবের অধিকার।

বৈষ্ণর আন্ধাণতর বর্ণোংপদ্ধ হইলেও তাঁহার যে প্রীণালগ্রাম নিগার্কনে অধিকার আছে, তাহা ইতঃপূর্বে প্রীনদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রীগোর্কন-শিলার্চন-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। ভগবংপর স্ত্রী শৃন্থাদিরও প্রীশিলার্চনে অধিকার আছে। যথা—প্রীহরিভক্তি বিলাসে—

> " এবং শ্রীভগবান্ সর্বৈ শালগ্রাম-শিশাত্মকং। বিজ্যৈ স্ত্রীভিশ্চ শৃদ্রেশ্চ পুদ্রো ভগবতপরে: ॥"

টীকাকার এই শ্লোকোক্ত "ভগবতপঠিঃ" পদের ব্যাখ্যা করিরাছেন—
"বংগাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পূজা পঠৈঃ সন্তিরিত্যথাঃ।" অভএব বে ব্যক্তি
বথাবিধি বৈঞ্চনী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হইরাছেন, ভিনি অবশুই
বিষ্ণু পূজাধিকারী হইবেন। কারণ, দীক্ষা খারাই তাঁহার ছিল্লত সিদ্ধ হয় এবং
সকল পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহার অধিকার জলো। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষিত
ব্যক্তির শ্রীবিগ্রহ পূজার নিত্যতা সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—

''লক্ষা মন্ত্ৰন্ত যো নিতাং নাৰ্ক্তরেনন্ত্ৰ-দেবতাং। সৰ্ক্ষকৰ্মাফলং তন্তানিষ্টং যহুতি দেবতাং॥'' আগমে।

অথাং যে ব্যক্তি মত্রণাভ পূর্বক প্রতাহ মন্ত্র-দেবতাকে অর্চনা না করে, ভাহার সমন্ত কর্ম নিফল হয় এবং মন্ত্র-দেবতা ভদীয় অনিষ্ঠ সাধন করেন। আবার শু পুংসো-গৃহীত-দীক্ষত প্রীকৃষ্ণং পুন্দবিশ্বতঃ।" এই শ্লোকের টীকার শ্রীপাদ সনাতন লিৎিরাছেন " প্ংসঃ প্ংমাত্রশুভার্ত্ব; , শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্বেষামের তত্রাধিকারাও ॥" অত এব অনম্ভাগরণ সদাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রামার্চনে অধিকারী তাহা এতদ্বারা প্রস্থি প্রমাণিত হইল। ফলতঃ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিলেই তাঁহার শ্রীবিষ্ণু পুজার অধিকার জন্ম।

যদি বলেন " শৃদাদি কুলোৎপদ্ম সংসার-ভ্যাগী নিক্ষিঞ্চন বৈষ্ণ্ৰব মহান্ত্ৰারাই শ্রীশিলার্চনে অধিকারী। \* \* বাঁহারা পুএদারাদি সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, সেইক্লপ শৃদ্রাদি শ্রীবিষ্ণুপরারণ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের শিলার্চনাদি গ্রহণ দন্তভা মাত্র।"

এরপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, টীকাকার—"শ্রীকৃষ্ণদীকাগ্রহণমাত্রেপ সর্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুলার গৃহী ও ত্যানী
নির্নিশ্বেষ ভগবৎপর ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রীশালগ্রামপূলার অধিকার দিয়াছেন।"
যদি বলেন—" অধিকার লাভ করিলেও স্বয়ং পূলা করিতে পারেন না। স্কুতরাং
বাহ্মণই করিবে?"—এরূপ আশকাও থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা হইকে—

"বান্ধণতাৈৰ পুজোহহং শুচেরগাণ্ডচেরপি। স্ত্রী-শুদ্র-কর-সংস্পানো বজাদপি স্বত্থসহঃ॥ প্রণবোচ্চারণাটেকব শালগ্রাম-শিশার্চনাং। ব্রান্ধনী গমনাটেকব শুদ্রশ্চণ্ডালভামিনাং॥" স্থৃতি।

এই স্বৃতির বচনকে আইবক্ষরপর বলিয়া খণ্ডন করিবেন কেন? শাঙ্কে পরিদৃষ্ট হয়—

> 'বোক্ষণ ক্ষাত্রির বিশাং সচ্চু জাগামথাপি বা। শালগ্রামেইধিকারোইন্ডিন চাক্তেষাং কণাচন ॥" স্বান্দে শ্রীব্রহ্ম নারদ-সংবাদ।

বাৰণ, ক্ষতির, বৈশ্র ও সংশ্র অর্থাৎ শ্র-কুলোৎপর বৈষ্ণবের কেবল শ্রীশার্থায় পুরাম অধিকার আছে, অসৎ শ্রোরনাই। আবার এই শৃদ্রের অধিকার প্রসঞ্জে বায়ু পুরাণে উক্ত হইরাছে—

" অযাচকঃ প্রদাতা তাৎ কৃহিং বৃত্যুর্থ মাচরেৎ।

পুরাণং শৃণুরাহিত্যং শালগ্রামঞ্চ পুঞ্জরেৎ ॥'

শূদ্র অধাচক হইয়া দান, ক্লবিবৃতি, পুরাণ শ্রবণ ও নিভ্য শ্রীশালগ্রাম প্রা ক্রিবেন।

" এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ এাক্ষণভৈব পুল্যোহমিতি বচনন্ত বিরোধানাংস্যাপরৈঃ আইও কৈশ্চিৎ কল্লিত মিতি মন্তব্যঃ।"

স্তরাং উক্ত মহাপুরাণের বচনের সহিত " ব্রাহ্মণজৈব পুজােইং" এই দ্বতি বাকাের বিরোধ দর্শনে বৃঝা যায় কোন মাংস্থাপর দাত্ত্বন কর্তৃকই উক্ত প্রমাণ করিত হইরাছে। যদি বা যুক্তিমুখে উহা সমূলক বলিরাই সিছ হর, তাহা হইলে অবৈশুব গ্রীশুদানি কর্তৃক শ্রীশালগ্রাম পূলা কর্ত্তবা না হইতে পারে; কিন্তু—" যথাবিধি গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকৈ তৈঃ কর্ত্তব্যতি ব্যব্হাপনীয়ম্" অর্থাং যাহারা যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীকা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে শ্রীশাল-প্রাম পূলা ক্ষপ্ত কর্তব্য, ইহাই ব্যবহা।

সভ্য বটে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

" শ্রুতি সুৱাণাদি পঞ্চয়াত্র বিধিং বিনা।
আতান্তিকী হয়েওজি ক্ষৎপাতারৈর ক্যতে ॥"

পুনশ্চ--

শ্রিকতি স্মৃতি মইমবাজ্ঞে যন্ত উন্নতন্য বর্ততে। আফ্রাচ্ছেদী মমধেমী মন্তকোছিদি ন বৈঞ্চব:॥"

এই সকল শাস্ত্র বাব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতি, পুরাণাদিতে শাক্ত, শৈষ, বৈক্ষবাদি সকল সম্প্রদায়ের জক্তই বিধিনিবন্ধ বর্ণিত হইরাছে। স্নতরাধ সেই বিধি সমূহের মধ্যে বাব সম্প্রদায়ের অমূক্ল বিধিই মানিরা চলিতে হইবে।

### শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ভক্তিরসামূতসিম্বর টীকার লিথিয়াছেন—

" শ্রুত্যাদয়োহপাত্র বৈষ্ণবানাং স্বাধিকারা প্রাপ্তা গুব্তাগা এব জ্বো:। বে স্বেহধিকার ইত্যক্তেঃ।"

অতএব বৈশ্ববদ্ধনকে শ্রুতিখৃতি প্রভৃতির মধ্যে বৈশ্ববাধিকারের বিধিই
মানিয়া চলিতে হইবে। শাক্ত শৈবাদির জন্ম নির্দ্দিষ্ট বিধি বৈশ্ববের আচরণীয়
নহে। তবে শ্রুতিপুরাণোক্ত বৈশ্বব বিধির অনাদরে আত্যন্তিকী হরিভক্তিও
উৎপাতের কারণ হয়। অন্য অবৈশ্বব বিধি-শুজ্বনে নহে, ইহাই তাৎপর্যা।

শ্রীশালগ্রাম বিষ্ণুপুজার বৈশ্ববের যখন নিত্যাধিকার, তখন সেই বিষ্ণু-বাচক

প্রধাব যা ওল্পারেও যে অধিকার আছে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। আককাল
আগরা অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই বলিয়াই এই সকল বিষয়ের
আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহার যাহাতে
অধিকার, তাহা প্রাপ্ত হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক
উন্নতির পথ বিশেষ প্রসরতার ও স্থগম হইয়া থাকে। অভএব ক্রায্য অধিকার
লাভ করিয়া সকলেরই ক্রারপথে ও ধর্মপথে বিচরণ করা কর্তব্য। নতুবা কলাচ
আফোরতি লাভে সমর্থ হওয়া বার না।

বিষ্ণুই বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা — বিষ্ণুই বৈশ্ববের প্রাণ, সেই বিষ্ণু-বাচকই প্রণব। গীতালায়ে উক্ত হইয়াছে — "ওঙ্কারোবিষ্ণুরবায়:। তগবলচক: প্রোক্ত:।" শতএব বিষ্ণু ও ওঙ্কারে রাচ্য-বাচক সহস্ধ। "অয়মন্ত পিতা, অয়মন্ত পূত্র," এই পিতাপুত্র সম্বন্ধের তায় বিষ্ণুই বাচ্য, এবং প্রণবই সেই বিষ্ণুর বাচক অর্থাৎ বিষ্ণুর শ্বিতনির্দেশকারী। বাচা ঈশ্বর: প্রণবত্ত। কিমন্ত সঙ্কেতক্ত্রতাং বাচ্যুবাচকত্বন্। সংক্তেন্ত ঈশ্বরত হিত্নেবার্থমভিনরতি যথাবস্থিত: পিতাপুত্রয়ো: স্থক: সংক্তেন্তারতে 'অয়মন্ত পিতা ক্ষয়মন্ত পূত্র: ইতি।"

আবার কুত্রমাঞ্চলিকারিকা-ব্যাখ্যানে রামভক্র বলিয়াছেন-

"ক্লেশক শ্ববিপাক। শহৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ। তত্ত্ব বাচকঃ প্রাবং।"

অতএব এই বিষ্ণু-প্রত্নিগাদক ওঙ্কারে বে বিষ্ণুগতপ্রাণ বৈষ্ণবের নিড্যা-বিকার আছে, তাহা স্পাইট প্রতীতি হইতেছে।

আবার ধন্ধার বিষ্ণু-প্রতিপাদক বলিয়াই অন্তকালে ওছার স্বরণের বিধান শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

''ওছারং বিপুলমচিস্তান প্রমেরং
স্ক্রাথাং প্রবন্দরং চ বৎ পুরাণন্। '
তবিক্ষো: পদমণি পরাজ প্রস্তং
দেহান্তে মন মনসি স্থিতিং করোতু॥

অর্থাৎ যিনি বিপুল, অচিন্তা, অপ্রমের, স্ক্র, এব, অচর ও পুরাণ, েই ভদ্মাররূপী বিষ্ণুর শ্রীচরণ-কমল আমার দেহান্তকালে চিত্তে অবস্থিতি করুক।

> "ও মিতোকাকরং ব্রহ্ম আহরণ্ মামমুক্মরন্। য প্রয়াতি তাজন দেহং সুয়াতি প্রমাং গুডিং॥ গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ বশিতেছেন,—যে ব্যক্তি দেইত্যাগের সময় ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম-শ্রেতিপাদক মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করে শেশারমাগতি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ ভাবে এই উপদেশ প্রদান করায় ভগবৎপর ব্যক্তি মাত্রেরই বে ওছারে অধিকার আছে, ভাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতএব বাঁছারা কৃষ্ণ-বিষ্ণু ভিন্ন আর কিছু জানেন না, সেই কাষ্ণ্য বা বৈষ্ণবগণের যে ওছারে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে । শ্রুতি বলেন,—

> "ওছার রথমাক্ত বিষ্ণুং ক্রতাথ সার্থিম। বৃদ্ধানে পদাবেষী ক্রতারাধনতংপরঃ॥" সমূতনাদোপনিবং।

ক্ষর্যাৎ ক্রারাধনতৎপর সাধক ওঞ্চার ক্লপ্র রথে আরোহণ করিবা এবং বিক্তকে সেই রথের সার্থি করিয়া ব্রন্ধণোকপদের অবেষণ করিবেন।

অতএব বিকৃকে লাভ করিতে হইলে বিকৃর রথ স্বরূপ ওঙ্গারের আশ্রহ আংশ বৈষ্ণৰ মাতেরই অবশ্র কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ওঙ্কার মন্ত্রেই বিকৃর অর্চন শালে বিহিত হইরাছে। তল্মগা—

" ভল্লিকৈ বর্চরেরারে: সর্বান্ সমাহিত: । নমন্বারেণ পূজানি বিস্তব্যেত, বথাক্রমম্ ॥ আবাহনাদিকং কর্ম ধর স্কুল্ম মন্না জিছ়। ভৎসর্কাং প্রাবেটনৰ কর্ত্তব্য চক্রপানরে ॥ বস্তাৎ পূক্ষস্যক্তেন বং পূজাণাপ এব বা। ভার্চিতং ভাত্তব্যদিনং তেন স্বর্ম চরাচরম্ ॥ বিষ্ণু বন্ধা চ রুদ্রুল্য বিষ্ণুরের দিবাকর: । ভন্মাৎ পূজাতমং নাস্তমহং মত্তে জনাধিনাৎ ॥"

শর্থাং সমাহিত চিত্তে সর্বনেবগণকেই তান্নগ মত্রে অর্জনা করিবে এবং সমস্থানের বারা অর্থাং 'নম' বণিয়া যথাক্রমে পূশ্প অর্পণ করিবে। কিন্তু আবিছিন্মানি কর্ম বাহা এছণে বিশেবভাবে উল্লিখিত হইল না, তংসমন্তই যথাক্রমে ওছার পূটিত করিয়া চক্রপানি শ্রী বফুর উন্দেশে করা কর্ত্তবা। যে বাক্তি পূক্রবস্ত্তমত্তে উল্লেখ্য পূশ্য-জল অর্পণ করে, ভাষাতে ভাষার চরাচর সর্ব্ব জগতই আর্চিত হইরা খাকে। বেহেতু, বিফুই বন্ধা, বিফুই রন্ধা, এবং বিফুই নিবাকর। স্ক্রাং বিফু বাতীত পূক্ষম আন্ধ কেই নাই।

অভএব সেই পরম পুরুষ শ্রীক্তকের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে প্রণবোল সাসমা একান্ত বিধের। প্রশংষাচ্চারণ করিলে সাধকের ভগবৎ সাক্ষাৎকার গাভ সহজে হইরা থাকে। বধা—

"ব্টাপন্ধকেছারম্পাসীত সমাহিতঃ দ প্রশং মিশ্লুম গুরুহ পজেকৈ নার সংগরং টি অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাহিত হইরা ঘণ্টাশস্ব তুল্য ওল্পারের উপাসনা করেন, তিনি সেই নির্মাণ পরম প্রায়কে দর্শন করিয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ত্ত অন্তর্গর উচ্চারণে যে কেবল দ্বিজাতি বর্ণেরই অধিকার আছে, তাহা

মহে। ভগবংপর সকল ব্যক্তিই ইহার ধ্যানামুম্মরণে অধিকারী। তাই,

শ্বীমার্কণ্ডের পুরাণে ওকার মাহাত্মা প্রমঙ্গে সাধারণ ভাবে উক্ত ইইয়ছে যে—

" ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম প্রয়োক্ষার সংক্ষিত্ম।
বস্তং বেদ নর: সমাক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ 
সংসার চক্রমুৎস্কা তাক্ত তিবিধ বন্ধনঃ।
প্রাপ্রেটিত বন্ধনিগয়ং প্রমং প্রমাত্মনি॥"

আর্থাং যে ব্যক্তি এই পরম ওকার সংজ্ঞিত অক্ষরাত্মক ব্রহ্মকে সমাক্রাপে বিদিত হয় বা ধানি করে, সে ব্যক্তি সংসার-চক্র হইতে পরিফ্রাণ লাভ করিয়া ও তিবিধ বন্ধন মুক্ত হইয়া পরমন্ত্রহাধানে পরমাত্মাকৈ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যদি বল, বাহারা যোগমার্গাবলমী নাধক, তাঁহারা বিজ্ঞাতি বর্ণোৎপন্ন না ক্টলেও ওল্পার উচ্চারণে অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু যাহারা সর্বাদা কর্মালালে আছেন, তাহারা কিন্তুপে ওল্পার এই ব্রহ্ম প্রতিপাদক মন্ত্র গ্রহণের অনিকারী হইতে পারে? এই আশ্বাধনিসর্বার্থ উক্ত শ্রীমার্কণ্ডের পুরাণেই উক্ত ইইনাছে—

> " অক্ষীণ কর্মবন্ধন্ত জ্ঞাদ্বা মৃত্যুমুপস্থিতম্। উৎক্রোন্তিকালে সংস্বৃত্য পুনর্যোগিতমূচ্ছতি ॥ তত্মাদ্বিদ্ধ যোগেন সিদ্ধবোগেন বা পুনঃ। জ্ঞেন্নান্তবিদ্ধানি সদা যেনোৎক্রান্তৌ ন সীদতি।

অর্থাৎ যাহার কর্মবন্ধন পরিক্ষীণ হয় নাই, এমন কর্ম্মজ্ ব্যক্তিও বনি সমুপস্থিত জানিয়া প্রাণত্যাগকালে ওকার মূরণ করে, তবে সে ব্যক্তি পুনরায় যোগীত প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহার যোগ সিম্মই হউক বা অসিম্ম হউক, প্রাণত্যাগের দ্বংখ সমূহ অবগত থাকা সভেও সে আর মৃত্যুতে অবসম হয় না। বিশেষতঃ— " বল্লানঞাতিরিক্তঞ্ছ ৰচ্ছিদ্রং বদযজ্ঞিয়ন্। বদনেধ্য মণ্ডদ্ধুঞ্চ যাত্যামঞ্চ বস্তবেৎ॥ তদোকার প্রযুক্তন সর্বঞাবিকলং ভবেৎ॥"

বাহা নান, বাহা অতিরিক্ত, বাহা ছিদ্রযুক্ত, যাহা অযজীয়, বাহা অন্নেদ্য, অশুদ্ধ ও বিমণিন, তৎ-সমুদায়ই ওকার প্রায়োগে অবৈকল্য প্রাপ্ত হটয়া থাকে।

অভএব এই পরম মঙ্গলপ্রণ বিষ্ণুব্যচক প্রণবে উপাসনাধিহীন অনাচারী শূলিগের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু বাঁহাদের দর্মে কর্মো, মন্ত্র তন্ত্রে বিষ্ণুই একমাত্র আর ধ্য, বিশুর বৈষ্ণবভার বাঁহাদের নীচ উচ্চ বর্ণাভিনান লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠ ছিজাচারী বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুবাচক প্রণবে অধিকার নাই, একথা বাঁহারা বলিতে সাহসী হন, তাঁহারা নিশ্চঃই ল্রাস্ত্র। আর আমাদের বে সকল বৈষ্ণব-লাভ্রুক্ত শিক্ষা ও সদাচার হারাইয়া অল্যের লকুটাভক্তে ভীত হইয়াকোন বৈষ্ণবেলিচিত কর্মা প্রণব-পুটিত করিয়া সম্পান করিতে সক্ষোচবোধ করেন, তাঁহারা যে ঘোর মোহাছেন, তাহাতে সন্দেহ কি ? বৈষ্ণবের প্রাণম্বরূপ অঠাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্রও ওঙ্কার পৃটিত করিয়া জপ করিবার বিধান শাঙ্কে ম্পাই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—শ্রীগোপাল ভাপনীয় শ্রুভি—

" ওক্বারেণান্ডরিতং যে জপন্তি, গোবিনান্ত পঞ্চপদং মনুং তং। তবৈ চানে) দর্শয়েদাত্মরূপং তথা মুমুক্কুরভাসেনিতাশাবৈদ্য ॥"

অর্থাৎ বাঁহারা গোবিলের সেই পঞ্চপন মন্ত ওছার পুটত করিয়া জ্বপ করেন, জ্রীক্ষণ তাঁহাকে আত্মরূপ দর্শন করাইয়া থাকেন; সূত্রাং মুমূকু মানব অবিনশ্বর শান্তিমুখের জন্ম ঐ মন্ত্র অভ্যাস করিবেন।

স্থতরাং বৈষ্ণবের ওক্ষার উচ্চারণে বে নিত্যাধিকার আছে, তাহা এই শ্রাজ-বাক্ষা বারা পাই প্রমাণিত হইল। প্রশৃচ উক্ত শ্রাভ বলিয়াছেন— ''এতত্তিব যজনেন চন্দ্রধ্বকো গতমোহ মান্তানং বেদ্যাজা উকারাজরালকং মনুমাবর্ত্তাৎ সঙ্গ। ইহিতোহভানির । ত্রিকোঃ প্রমং পদং সদা পশুষ্টি ভ্রমঃ দিবীৰ চক্ষ্যত্তম্। তত্মাদেনং নিত্যসভাগেদিতা।দি।''

অর্থাৎ চন্দ্রশেশর শিব ঐ পঞ্চপদ অষ্টাদ্রশার্থ মন্ত্রের উপাসনা স্থারা বিগতমোছ

ইর্না আত্মাকে বিদিত হই মছিলেন এবং ঐ মন্ত্রপ্রণৰ পুটিত করিছা জপের স্বারা

নিক্ষাম হইনা তাঁহাকে সমীপে আনম্বন করিরাছিলেন অর্থাৎ দেই মুপ্রভাক্ষ পরমাল্লাকেও প্রভাক্ষ করিনাছিলেন। যেরূপ গগনে বিস্তৃতনেত্র স্পষ্টরূপে দ্রবাধি

নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিরন্তর বিকুর ঐ পরম পদ দর্শন করিয়া

থাকেন। স্তরাং নিরন্তর ইহা অভ্যাস করিবে।

বিষ্ণুবাচক প্রণবে যে বৈষ্ণবের নিত্যাধিকার আছে ভাষা উল্লিখিত হইল। এই প্রণবই বেদ-স্বরূপ। স্কুতরাং প্রণবোচ্চারণে অধিকার থাকিলে বৈষ্কবের বেদ-পাঠেও বে অধিকার আছে, ভাষা বলা বাছল্য মাত্র। বিশেষতঃ আমরা সাম্প্রদায়িক গৃহী-বৈষ্ণব্ স্কুতরাং বৈদিক। ষণা—

" বৈষ্ণবোহপি দিধা প্রোক্তং সামান্তং সাম্প্রনায়িকং।
সামান্ত ডাল্লিকো জেরো বৈদিকং সাম্প্রনায়িকং।
সম্প্রনায়ী দিভেদং ভাৎ গৃহী ক্রাসী প্রভেদতং ॥"
সংস্কার-দীপিকা।

ক্ষমণি সামান্ত ও সাম্প্রদায়িক ছেলে বৈশ্বব গুই প্রকার। তন্ত্রমার্গাবদারী গাধক কুলাচার, বীরাচার, শৈবাচারাদি তন্ত্রোক্ত পঞ্চাচারের মধ্যে যথন বৈশ্ববাচার গ্রহণ করেন, তথন তিনি সামান্ত বা তান্ত্রিক বৈশ্বব নামে অভিহিত হন। এই কৈষ্মানার গ্রহণের সময়ে সাধক থে-কোন বর্ণোৎপন্ন হউক না কেন, শুক্র, তাঁহাকে উপায়ীত প্রদান করেন। তথন তাঁহার উচ্চনীচ লাতিকের নির্ভ্ত ইয়া যার এবং দেবত গাত করেন। তাই মুগুমালা তন্ত্রে উল্লিখিত ইইরাছে—

" শাক্তাশত শাত্তরা দেবি যক্ত কল্প কুলোন্তরা:।

চাপ্তালা: আম্বাণা: শুদা: ক্ষত্রিয়া: বৈশুসন্তরা:॥

এতে শাক্তা জগতা ত্রি ন মুফ্যা: ক্লাচন।

গশ্বন্ধি মুফ্যা: লোকে কেব: চর্মাচকুরা॥'

"সে বাহা হউক, বেদপাঠেও বংল বৈঞ্বের অধিকার (বিপ্রসামা গিছখাৎ) আছে, তথন পারমহণে সংহিতা আমিত্তাগবত পাঠে বৈঞ্চনের যে নিজ্যাধিকার আছে, তবিষয়ে সন্দেহ কি? আপাদ সনাতন গোলামী আহিতিভক্তিবিদাদে মে, বিলাদের টাকার বিধিয়াছেন '' এবং আভাগবত-পাঠাদাবপ্যধিকারো বৈঞ্বানাং স্কারবাঃ!''

# চতুর্দশ উলাস।

## দীক্ষাদানাধিকার।

দীকা বিদানে গুরুপসন্তিতে সদ্গুরু আঞার করিবে, এরপ উক্তি আছে। এছনে "সং" শক্ষে কেবল সন্ত্রাহ্মণট ব্রিবেন না, পরস্ত সহৈষ্ণবই ব্রিক্তে ছটবে। ভারপর গুরুপদ্ভিতে অর্থাৎ কিরুপ গুরু আশ্রম করিতে এইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া শ্রীভাগবংডর এই শ্লোকটী উদ্ধৃত ইইয়াছে—

> " ভন্মাদ্গুরুং প্রপঞ্জেত ক্লিভাস্থং শ্রের উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিঞাতং ব্রহ্মণুংপশমাশ্রয়ম্॥"

এই স্নোকের টীকার শ্রীপাদ সনতেন গোস্বামী ণিখিরাছেন— " পরে ব্রহ্মণি শ্রুক্তক শমো মোক্ষ স্তম্পরি বর্ত্তত ইত্যুপশমো ভক্তিবোগ স্তদাশ্রং সদা শ্রবণ-শীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈক্ষববর্মিতার্থঃ।"

অত এব সদ্বৈষ্ণবই যে দীক্ষাদানে অধিকারী এবং ইহাই যে শ্রীহরিভক্তি বিদাসের মত, তাহা টীকাকার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ণবহেষী আর্প্তিমানা ব্যক্তি "পালে পরে চ নিষ্ণাতং" এই বাক্যে শৃত্যাদির বেদাধিকার না থাকার কথা ভূগিরা উক্ত বাক্যে একমাত্র ব্যক্ষণকেই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইরা থাকেন, কিন্তু ইহঃপূর্ষে উল্লিখিত হইরাছে যে, বৈষ্ণবীদীক্ষা গাভ করিকে পুয়াদিও বেদাধ্যরনে অধিকারী হইতে পারে। শ্বরং বেদই কি বণিরাছেন দেখুন—

" যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি অনেভা:।

্ৰহ্মগ্ৰন্তাভাগে শূতাৰ চাৰ্যাৰ চ বাৰ চাৰণাৰ:॥"

यमुर्व्यनः २७।२।

আবার উপনিবদেও শৃদ্রের নিকট আঙ্গণের বন্ধবিভা শিক্ষার এবং বহাভারতে ব্যাধের নিকট আঙ্গণের ধর্ণশিক্ষার কথা শুনিতে পাওয়া বার। তুলাধার ছইতে জাবালমূনি এবং ধর্মদাস বাাধ হইতে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্ধা সাদরে গ্রহণ করিরাছেন। পরস্ত যাহাতে সম্যক্ মানব ধর্ম আলোচিত ছইয়াছে, সেই স্মৃতি-প্রধান মন্সংহিতা ব্লিয়াছেন—

> " শ্রদ্রধান: শুভাং বিস্থামাদদীতাব্রাদপি। অস্ত্যাদপি পরং ধর্মাঃ স্ত্রীরক্ষং তুদুলাদপি॥"

এই শ্লোকের টীকার শ্রীমৎ কুর্কভট্ট লিখিরাছেন—" শ্রদ্ধান ইতি।
শ্রাষ্ক্র: শুভাং দৃষ্টিশক্তিং গারুড়াদিনিছাং অববাচ্চুদ্রাদিপি গৃহীরাৎ
অন্তঃশুলাঃ ভন্মাদিপি কাভিন্মরাদেবিহিত্যোগ-প্রকর্ষাৎ চুদ্ধতবোধানভাগ্রিমবার্ত্তচালক্ষ্মন: পরং ধর্মং মোক্ষোপার্মাল্লভানমাদদীত, তথা মোক্ষমেবোপক্রমা মোক্ষ্যক্ষে প্রাপা জ্ঞানং ক্ষতিরাৎ বৈশ্লাৎ শূদাদিপি নীচাদভীক্ষং শ্রদ্ধান্তবা্মিতি।"

অর্থাৎ শ্রদ্ধার্ক ব্যক্তি শুভ গারুড়াদি বিশ্বা শ্রাদি হইতেও গ্রহণ করিবে, এমন কি অন্তান্ধ চণ্ডাল হইতেও পরম ধর্ম অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত আত্মজ্ঞান গ্রহণ করিবে। তবে এখন কণা এই, চণ্ডাল হইতে মোক্ষোপায় আত্মজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হইতে গারে? তরিমিত্ত কহিতেছেন—দেই চণ্ডাল জাতিশ্বর বিহিত বোগ্যকর্ম করিরা হন্ধত-শেষ উপভোগের নিমিত্ত চণ্ডাল জন্ম প্রাপ্ত হইরাছে সেই প্রকার মোক্ষ উপক্রম করিয়া মোক্ষধর্মে প্রাণ্য জ্ঞানকে ব্রাদ্ধন হুইতে, ক্রির হুইতে, বৈশ্ব হুইতে এবং শ্ব হুইতেও নীচ হুইতে সর্বোডোভাবে শ্রদ্ধাপ্র্যক প্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অতএব একণে বুঝা বাইতেছে, শিব্যের সংশব্ধ নিবারণ করিবার উপধোগী বাঁহার তবজান আছে তাদৃশ সদ্বৈঞ্চবই গুরুপদ্বাচ্য। টীকাকারের ইং।ই অভিনত। ব্যা ''তব্দ্ধং অন্তথা সংশব্ধ নিরস্থাযোগ্যখাং।'

অনস্তর শ্রীংরিভক্তিবিলাসকার, ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ব, শুদ্র সকলেরই বে দীক্ষানানে অধিকার আছে, ভাষা '' ত্রাহ্মণঃ সর্ব্যকাল্ডঃ কুর্য্যাৎ সর্বেদর্প্রহং।" এবং "ক্তানিট্ শ্র জাতীনাং ক্ষাত্তিয়াহ্য গ্রহেক্ষনঃ।" ইত্যাদি শ্রীনারদপঞ্চ রাজের বঠন দারা সামান্ত ভাবে প্রেশন করিছাছেল। এই গুরুচতুষ্টরের মধ্যে রাক্ষণই সকল বর্ণের গুরুল, ইতা বর্ণী সমাজে কে অস্বীকার করিবে ? অতএব বর্ণ-সমাজ স্থানেশে নিকেল অন্ধ্রেরণ করিয়া গুরুলক্ষণমূক ব্রাক্ষণের নিকট দীক্ষিত হইবেন। এ বিশান ভাগবতপর্যের পক্ষে তাদৃশ অন্ধক্য নহে বলিয়া বৈক্ষব-স্থৃতি-নিবন্ধকার স্পায়পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া পরবর্তী শ্লোকে পরিবাক্ত করিয়াছেন যে, যে বর্ণোজ্ঞম ব্রহ্মণ সকল বর্ণের গুরুল, বাহাকে স্থানেশ বিদেশে খুঁজিয়া গুরু করিতে হইবেল ক্রিন অবৈক্ষব হইলে ভাগবত ধর্মে তাহার দীক্ষালানে অবিকার নাই। কিন্তু সেই ক্রাক্ষণ যদি সহাভাগবতহে প্রথাৎ শ্রেষ্ট বৈক্ষব হন, তবেই তিনি ভাগবত ধর্মা মতে সকল রব্ধের গুরুষ হইবার যোগ্য হইবেন। নতুবা ব্রাক্ষণ হইলেই ভাগবতধর্মা গুরুষ হইতে পারেন না। বৈক্ষণ স্থিতিকারের ইহাই অভিপ্রায়।

শ্কিতক নাই। কিন্তু ভক্তিনলতে যুক্তকবিজ্ঞান বিচার সহ পরমার্থ ভক্তিমার্শ নির্মাণ ভক্তিমার ভক্তি ভক্

" নহাকুল-প্রস্তোহশি সর্বব্যক্তর নীক্ষত:। সহস্রশাখাধারী চন গুরু: ভাদবৈষ্ণব:॥ ইভি॥ ৪০॥" চীকাকার শিধিরাছেন--- "এক্ষণোপি সংকুল ধ্রাধ্যমনাদিনা প্রাধাতাহশি অবৈষ্ণৰ শেচন্তৰ্হি গুৰুৰ্নভবতীতি সৰ্ব্যাপবাদং নিখতি। মহাক্লেতি। কুনে
মহতি জাতোহপীতি কচিৎ পাঠঃ। অভএবোক্ত পঞ্চরাত্রে। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন
মন্ত্রেণ নিরমং ব্রজেং। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েইম্বঞ্চবাদ্গুরোরিতি। ইতি
শব্দ প্রয়োগোহত্রোদাহ্বতানামন্তর বচনানাং প্রায়ো নিজ্ঞান্থ-বচনতো ব্যবছেদার্থং।
এবমগ্রেহপান্তর যন্তপি প্রতিপ্রকরণান্তে উদাহ্বত তত্তছাত্র বচনান্থে চ সর্ব্বতেতি
শব্দা যুজ্যেত।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সংকুলপ্রস্থত, ধর্মাধারনাদিগুণযুক্ত ও প্রথ্যাত হইলেও বাদি অবৈষ্ণৰ হন, তাহা হইলে প্রীপ্তরুপদে অভিবিক্ত হইতে পারেন না। এইরূপ সর্বাএই বিশেষ বিধি লিখিত হইরাছে। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইরাছে—" অবৈষ্ণৰ-উপদিষ্ট মন্ত্র-গ্রহণে নরকে পতিত হইতে হয়, স্বতরাং সম্যক বিধিবারা বৈষ্ণৰপ্তরুৱ নিকট পুনর্বার বৈষ্ণৰ মন্ত্র গ্রহণ করিবে। "ইতি" শব্দ প্রয়োগ, এন্থলে উদাহত অন্তর্জ্ঞ বচন সমূহের প্রায় নিজ্ঞান্থ-বচন হইতে ব্যবছেদের নিমিন্ত জানিতে হইবে। যদিও প্রতি প্রকরণান্তে উদাহত সেই সেই শান্তের বচনান্তে সর্ব্জ্ঞ "ইতি" শব্দ যুক্ত আছে, তথাপি সেই সেই প্রকরণের বিছেদে, পরবাক্য ও নিজ্ঞবাক্য, প্রকরণে অবিছেদ ভাবে থাকায় "ইতি" শব্দ হারা নিজ্ঞবাক্যের বিছেদ নির্দেশ করা হইরাছে। এইরূপ পরিভাষা অন্তর্গুও ব্যাতে হইবে। অক্তএব পূর্ব্যক্তি শ্লোকে "ইতি" শব্দ পর-মতবচন বিছেদ করিয়া নিজ্ঞমতামুকুল বচন শিথিতেছেন—

''গৃহীতবিষ্ণুনীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নর:। বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিতরোহস্মাদ্বৈষ্ণব:॥ ৪১ ॥''—

অর্থাৎ বিষ্ণুনত্ত্ব দীক্ষিত ও বিষ্ণুপুজাগরায়ণ জীবনাত্তেই বৈষ্ণুব নামে অভিহিত; তত্তির জীব অবৈষ্ণুব পরিগণিত। শ্বরী প্রভৃতি স্ত্রীজ্ঞাতি, হমুমান, জাম্বান প্রভৃতি গশুজাতি, গরুড়, সম্পাতি প্রভৃতি গক্ষীজাতিকেও শাস্ত্রে বৈষ্ণুব বাার এছনে নর্শমে জীবনাত্তকেই ব্রাইতেছে। জ্বতন্ত্ব উক্ত ৪০ সংখ্যক প্লোকে

'ইতি' শব্দে স্মার্ত্তমতের বিচ্ছেদ করিয়া স্থমতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বৈঞ্চবমতে বৈঞ্চব নরমাত্রেই মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু, ইহাই এই গুরূপসন্তি প্রকরণের উপসংহার। শ্রীভক্তিরমামূত-সিন্ধতে উপশমাশ্রয় শাস্ত্রায়ভবী রুঞ্চান্থভবী বৈঞ্চবশ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরু বিলিয়া প্রমাণিত ইয়াছে। কই, তাহাতে বর্ণাশ্রমের বিচার উল্লিখিত হয় নাই তো ? আরও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীগুরু-প্রকরণে—শ্রবণগুরু, ভল্গনশিক্ষা গুরু, অন্তর্য্যামীগুরু ও মন্ত্রগুরু এই চতুর্দ্ধা গুরু বিচারে মন্ত্রগুরু নির্দেশ করিতেছেন—

"শ্ৰীমন্ত্ৰগুৰুত্বক এবেত্যাহ।—" লকান্ত্ৰাহ আচাৰ্য্যান্তন সন্দৰ্শিতাগমঃ।
সহাপ্ক্ষমভাৰ্চেল প্ৰ্যাভিমতরাত্মন:॥" টীকা—"অমুগ্ৰহো মন্ত্ৰদীক্ষারপঃ। আগমো
মন্ত্ৰবিধিশান্ত্ৰম্। অকৈজ মেকৰচনেন বোধ্যতে। বোধা কল্বিতন্তেন দৌরাত্মাং
প্রকটীকৃতং। শুকুর্যেন পরিত্যক্তন্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ
তর্দ্ত্যাগ নিষেধাং। ভদপরিভোষেইমবাস্তো শুকুঃ ক্রিরতে। তত্তোহনেক শুকু
করণে পূর্ক্ত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচ্চাপবাদ ৰচন দ্বারাপি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে
বোধিত্রম্। অবৈঞ্চৰোপদিষ্টেন মন্ত্রেপেত্যাদি।"

অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রদাতা গুরু এক। শ্রীমন্তাগবতে কবিত হইরাছে—" শ্রীগুরুণ দেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণরূপ অমুগ্রহ লাভ করিরা এবং শ্রীগুরুদ্দেৰ কর্তৃক মন্ত্রবিধিশান্ত্র দৃষ্ট করিরা নিজাভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ মহাপুরুষ শ্রীহরিকে অর্চনা করিবে। এন্থলে আচার্য্য শব্দে এক বচনের বিভক্তি প্রয়োগ থাকার দীক্ষা গুরুর একত্ব বোধিত হইরাছে। যাহারা কলুবিত জ্ঞানের দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিরা গুরু ত্যাগ করে, তাহাদের গুরুত্যাগের পূর্বেই শ্রীহরি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি বচনে গুরুত্যাগ নিষিক্ব হইতেছে বটে, কিন্তু অনেক গুরু-কন্থণে, পূর্ব্ব গুরুত্যাগও শান্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। এবিবরে বিশেষ বিশ্বি বচনবারা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বোধিত হইরাছে। যথা, অবৈক্ষব গুরু ভ্যাগ করিয়া বৈশ্ববঞ্জক্ব করিবে।

অতএব ভক্তিশৃদর্ভে শ্রীগুরু-প্রকরণে বর্ণাশ্রম ও ছাত্যাদির কোন বিশেষ

উল্লিখিত হর নাই তো? কেবল অবৈষ্ণব গুরু ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে, এই কথাই ১উক্ত হইরাছে। স্বতরাং শ্রীহরিভক্তিরিলাদের নিজবাক্যে কেবল বৈষ্ণব নরমাত্র উল্লেখ থাকায় এবং শ্রীহরিভক্তিরদামৃত-দির ও ভক্তিসন্মর্ভে দীক্ষাগুরু-প্রকরণে " ত্রাহ্মণ" শব্দ উল্লেখ না থাকায় বর্ণাশ্রমনির্বিশেষে বৈষ্ণব গুরুই সর্ব্বাণা গ্রাহ্ম। " পূর্ব্বাপরয়োম ধ্যে পরবিধি বলবান্" এই স্থারামুসারে প্রকরণের উপসংহারে যে বিধি নির্দ্ধেশিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব পৃর্ব্ব বিধি অপেক্ষা বলবান্।

শাস্ত্র আরও কি বণিতেছেন তাহাও শুরুন। প্রীভগবান বলিতেছেন—

"মদভিজ্ঞং গুরুং শাস্তমুণাসীত মদাস্থক্ম।"

অর্থাৎ আমার বাৎসন্যাদি মাহাত্মা যিনি সমাক্রণে জানেন এবং আমাতেই বাঁহার চিত্ত অপিত হইয়াছে এবং যিনি শাস্ত এমত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। "মদাত্মকম্" পদের বিগ্রহ বাক্য এইরপ—" মদ্মি আত্মা চিত্তং মন্ত তং বছত্রীহৌকঃ।" স্পুতরাং ধনে জনে পুত্রে কলত্রে বিষয়ে বাশিজ্যে মামলা মোকদ্মান্ন হিংসা—দেষে বাঁহাদের চিত্ত সর্বাদা অপিত, তাঁহারা বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তানই হউন বা প্রভ্রের সন্তানই হউন কথনই তাঁহারা সন্ত্রক হইতে পারেন না, ইহাই শ্রীভাগবত শাস্তের অভিপ্রায়। ইহাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ব্যবস্থা।

অতএব থাহার। শান্তের নাম করিয়া শান্তবিহিত সন্গুরু-গ্রহণ বিধানের দোহাই দিরা অপরের শিশ্বহরণে নানাপ্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করেন, শান্ত্রেক্ত গুরুলক্ষণের ও শিশ্বলক্ষণের প্রতি তাঁহাদের একবার দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তবা। গুরু মিলিলেও শান্ত্রোক্ত লক্ষণান্তিত শিশ্ব পাওয়া যাইবে কোথায় ? তাদৃশ লক্ষণাক্রাক্ত শিশ্ব না পাইলে যাহাকে-তাহাকে মন্ত্র দিতে গেলেই সে গুরুগিরি ব্যবসা নামান্তর হইয়া পড়ে না কি ? আবার শান্তে আদর্শ লক্ষণ প্রকৃতিত করা হয়। কিন্তু আদর্শ জগতে অতি হল্লভ। স্মৃতরাং থাহারা সন্গুরু গ্রহণ বিধানের দোহাই দিয়া শিশ্বকে গুরুত্যাগের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাঁহারা যেন স্ক্রাণ্ডে করেকটী

শাস্ত্রবিহিত সদ্গুরুর আদর্শ আবিষ্কার করিয়া জনসমাজে গুরুত্যাগ বিপ্লবর্জণ মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হন। ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

সে বাহা হটক শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার শ্রীগোপাল মন্ত্র সম্বন্ধে যে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এন্থলে উল্লেখযোগ্য। যথা—

" শ্রীমন্গোপালদেবস্থ সর্ব্বের্য্য প্রদর্শিন:।
তাদৃক্ শক্তিযু মন্তেযু নহি কিঞ্ছিচার্য্যতে॥ ১০০॥"

টীকা—অন্ত এবমুক্ত সিদ্ধাদি শোধনশু ব্যর্থত্বে হেতৃং লিখতি শ্রীমদিতি।"
অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য-প্রদর্শক শ্রীমদন গোপালদেবের নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ্
অভেদ, শ্রীবিগ্রহে যেরপ শক্তি শ্রীনামনন্ত্রেও সেইরপ শক্তি। অতএব এই সকল
মন্ত্র সম্বন্ধে গুরু-শিশ্রাদি বিচার, মাস বার তিথি নক্ষত্র শুদ্ধি, স্বকুল অকুল রাশিচকে
উদ্ধার অক্তন চক্র কুর্মাচক্র হোম পুরুশ্চরণাদি কোন বিচারই করিবে না।

এই জন্মই শাস্ত্রে স্পষ্ট ঘোষিত হইয়াছে—

" বিপ্রক্ষতিয়বৈশ্যাশ্চ গুরব: শুদ্রজন্মনাম।

শূদ্রাশ্চ গুরব তেষাং ত্রয়ানাং ভগবৎপরা: ॥'' পদ্মপুরাণ।

অথাৎ শূদ্ৰ, শৃদ্ৰের গুরু তো হইবেনই, পরস্ক তিনি যদি বৈষ্ণব হন্, তবে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই গুরু হইবেন। আরও শিখিত হইয়াছে—

> '' ষ্ট্কর্মনিপুণো বিপ্র তন্ত্রমন্ত্রিশারদ:। অক্রৈবো গুরুর স্থাং স্বপ্রেটা বৈঞ্বো গুরু: ॥''

### পুন\*চ—

" সহস্রশাধাধায়ী চ সর্বব্যজ্ঞরু দীক্ষিত:। কুলে মহতি জাতোহপি ন গুরু: স্থাদবৈষ্ণব: ।"

অর্থাৎ সহস্র শাথাধান্ত্রী সর্ব্বয়েক্ত দীক্ষিত এবং ব্রাহ্মণাদি মহৎ কুলে জন্ম- । গ্রহণ ক্রিয়াও তিনি অবৈষ্ণব হইলে গুরুযোগ্য হইবেন না।

এমন কি বাঁহার গুরুতে ও বিষ্ণুতে পরাভক্তি দৃষ্ট হয়, তাঁহার গুরুষোগ্র শক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরুপদ-বাচা। যথা, দেবীপুরাণে—

> " সর্বাক্ষণহীনোহপি আচার্যঃ স ভবিষাতি। মস্ত বিষ্ণো পরা ভক্তি র্যণা বিষ্ণো তথা গুরো॥ স এব সদগুরুজেয়ঃ সতাং তহ্বনামি তে॥"

#### পুনশ্চ আদি পুরাণে-

" বৈজ্ঞবঃ পরমো ধর্মঃ বিষয়বঃ পরমন্তপঃ।

रेक्कवः शत्रमात्रासुः देक्कवः शत्रदमा खत्रः ॥"

### শ্যু নার্দ-পঞ্চরাত্রে---

" গুহ্লাতি ভক্তো ভক্তা। চ ব্রহ্মমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাং। অবৈষ্ণবাদ্গৃথীয়া চ হরিভক্তি ন বিশ্বতে ॥"

#### পুনশ্চ-

" জন্ত,নাং মানবাঃ শ্রেষ্ঠা মানবানাং বিজ্ঞা তথা। ছিকানাঞ্যতী শ্রেষ্ঠ: যতিনাং বৈষ্ণবো করে:। অগ্নিও কৈৰিজাতীনাং বৰ্ণানাং ব্ৰাৰ্মণোগুল:। मर्क्सवाः देवस्थरवाञ्चकः त्रिव्धामिरवीकमाम्॥"

শাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। যদি কেহ বলেন-এই সকল গুরু দীক্ষা-বিষয়ক নহে—শিক্ষা-বিষয়ক ? তহত্তর এই যে—পূর্ব্বোক্ত শ্রমাণে কোণাও যখন দীক্ষা বা শিক্ষা গুরুতেদ উল্লেখ নাই; তখন কেবল শিক্ষা-গুরু বুঝিতে হইবে এমন কি কথা আছে? নিরপেক্ষ শাস্ত্র-বিচার ও যুক্তিতে উহা দীকা ও শিকা উভয় গুরুপরই বুঝিতে হইবে এবং ঐ সুকল "বৈষ্ণৱ" শব্দে যে কেবল ব্রাহ্মণকুলোৎপর বৈষ্ণবই বুঝিতে হইবে, আর ব্রাহ্মণেতর কুলোৎপন্ন বৈষ্ণৰ বুঝাইৰে না, ইহাই বা কিন্ধণে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? আবার বৈষ্ণবত লাভেই যে আক্ষাত্তলাভত পিছ হইয়া থাকে তাহা ইতঃপুৰ্বে প্ৰদৰ্শিত হইরাছে। অতএৰ বৈঞ্চৰ মাত্রেই শুরু-লক্ষণযুক্ত হইলে দীক্ষাদানে সমর্থ ও অধিকারী হুইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

শূদ্রাচার ও বৈশ্ববাচার এক—নহে—শূদ্রাচার পরিত্যাগ পূর্বক বৈশ্ববাচার গ্রহণ করিলে তাহাতে আর শূদ্র থাকে না।

শূদ্র ভগবৃদ্ধক হইলে আর তাঁহাকে শূদ্র বলা যায় না. ভাগবতোত্তম বলিতে হইবে। যথা—

" ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ধকা জেহপি ভাগবভোত্তমাঃ।"

স্থুতরাং এই বৈঞ্চব অর্থাৎ প্রায়-ব্রাহ্মণ দীক্ষা দানে অধিকারী অবশ্রই হুইবেন, ইহাই শাস্ত্রযুক্তি এবং ইহাই সদাচার।

আবার "যরামধ্যে শ্রমণাত্মকীর্তন।দিত্যাদি" শ্লোকের টীকায় জীপাদ জীবগোস্থানী যে শৌক্র, দাবিত্তা জন্মের অপেকা দেখাইয়াছেন, তাহা বৈদিক বাগ বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কারণ, বৈদিক যাগয়জ্ঞে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কিন্তু বিষ্ণু মন্তে আচিত্তাল সকলের অধিকার। যথা—

" লোকাশ্চাণ্ডালপর্যাস্থাঃ সর্ব্বেহপ্যজাধিকারিণঃ।" তথা জ্রম-দীপিকারাং—
সর্ব্বের বর্ণের তথাশ্রমের ,

নারীযু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্জিতানাং

দ্ৰাগেৰ গোপালকমন্ত্ৰণেরং।

সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, নারীজাতি, এবং যে সকল ব্যক্তির নাম ও জন্ম নক্ষত্রের আত্ত বর্ণের সহিত মন্ত্রের আত্ত অক্ষরের মিল নাই, ভাহাদের সম্বন্ধেও এই গোপালমন্ত্র আন্ত ফলদাতা।

অন্তএব শ্রীবিষ্ণু কি শ্রীরুঞ্মন্ত-দীক্ষায় শৌক্র দাবিত্র্য জন্মের বিধি অপেক্ষা করে না। যিনি গুরুষোগ্য দদ্বৈশুব তিনি বৈশ্ববী দীক্ষাদানে অধিকারী হইবেন। তাহাতে, তিনি গ্রাহ্মণ-বৈশ্বব হন উত্তম, না হয়, গ্রাহ্মণেতর গুরুতে সে শুণ দৃষ্ট হইলে অবশ্রুই গুরু হইবেন। শ্রীচৈতন্মচরি ভাষ্তে উক্ত হইয়াছে বে,—

" কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্রা শূদ্র কেনে নয়।

যেই ক্ষণ্ডত্তবেতা সেই গুরু হয়॥"

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শৃদ্র, সকলেরই গুরুছে অধিকার আছে। সে স্থলে তিনি রুঞ্চতন্তবেতা হইলে তিনি যে শ্রেষ্ঠ গুরু হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? যিনি প্রাক্ত ক্ষততন্তবেতা তিনি তো পরমসিদ্ধার্থ মহাপুরুষ। আবার উক্ত পয়ার যে কেবল শিক্ষাগুরু বিষয়ে উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। দীক্ষাগুরুর শিক্ষা দানে অধিকার থাকা প্রযুক্ত (দীক্ষা শিক্ষাগুরু শৈচব , হৈকাল্মা চৈকদেহিনঃ) উহা দীক্ষা শিক্ষা উত্তর গুরু বিষয়ই বুঝিতে হইবে।

এ বিষয় আমরা কেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, গৌড়ীয় বৈশ্বব সম্প্রানারের ম্থ-পত্র প্রসিদ্ধ "শ্রীশীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার পত্রিকার" ভূতপূর্ব স্বনামধন্ত স্থযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত জীয়ক্ত রসিকমোহন বিষ্ণাভূষণ মহাশয়, তাঁহার "শ্রীরায় রামানন্দ" নামক গ্রন্থের ভূতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহা-প্রভূব শ্রীম্থোক্ত উল্লিখিত বাক্যের যে বিশ্ব আলোচনা করিয়াছেন, পাঠকগণেয় অবগতির নিমিত্ত তাহা এন্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।—শ্রীমন্ মহাপ্রভূ শ্রীল রামরায়কে বলিতেছেন—

" আমি সন্ত্যাসী সর্ব বর্ণের শুরু; তাই বলিয়া তুমি আমাকে শিক্ষা দিবে না, আর আমি তোমার রূপাশিক্ষার বঞ্চিত হইব, ইহা হইতে পারে না, ব্রাহ্মণ হউন, সন্ত্যাসী হউন, অথবা শূদ্র হউন, থিনি রুক্ষতত্ত্বতো তিনিই গুরু। স্থতরাং সন্ত্যাসী বলিয়া তুমি আমার বঞ্চনা করিও না।"

মহাপ্রভূ এন্থলে অনেক প্রকার শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্যই বছ অর্থ পূর্ণ। আমাদের বোধ হয়, তিনি এন্থলে এই কথায় অনেক তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন:—

১। সন্মাসীরা জ্ঞানমার্গাবৃলম্বী, কিন্তু মারাবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বে

ভগবছক্তি উচ্চতর, তিনি বিনীতভাবে সেই কথা বলিয়া দিলেন।

২। " গুরু কে?" এ প্রশ্নেরও এস্থলে মীমাংদা করিতে হইরাছে। ব্রাহ্মণ হউন, সম্যাদী হউন, আর শুদ্রই হউন যিনি রঞ্চতত্ববেতা তিনিই গুরু।

৩। ক্লফতস্বাভিজ্ঞত্ব যে কত উচ্চাধিকার, ইহাতে তাহাও অভিবাক্ত হইয়াছে। প্রভুলোকাপেকা ত্যাগ করেন নাই। তথাপি শদ্র যদি ক্ষাতন্তবেতা হয়েন, তাঁহাকেও গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন। শুদ্র শিক্ষাগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না, এই কথা বলিয়া বর্ণাশ্রম-প্রাধান্ত পরিকীর্তনের প্রয়োজন নাই। কেন না প্রভু কুঞ্চতত্বেতা শুদ্রের কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শুদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি কুফুত্তুবেস্তা তাঁহার জন্মনিবন্ধন বর্ণাশ্রম ধর্ম খণ্ডিত হইয়া যায়। মহাসাগরে মিশিয়া গেলে নদীর যেমন নামরূপ থাকে না। কুফপ্রেম্যাগরে প্রবেশ করিলে মহৎ কুদ্র ব্রাহ্মণ শুদ্র বর্ণ বিচার মাত্রও থাকিতে পারে না। নিরুপারি ক্লফপ্রেমে স্ত্রীপুরুষ, মহৎ-ক্ষুদ্র, ব্রান্ধণ্ড প্রভৃতি অনম্ভ ভেদবৃদ্ধি একবারেই নিরম্ভ হইয়া য়ায়। মহাপ্রভু এম্বনে ব্রাহ্মণ বা শুদ্রের নিকট মন্ত্র লইতে বলেন নাই, ক্ষতত্ত্ববেত্তাকেই (বৈক্ষবকেই) প্তরু বলিয়া স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাদুশ নিরুপাধি প্রেম -সাগরে যদি কেহ মজ্জিত হইয়া থাকেন, নিরুপাধি ক্লফপ্রেমে ডুবিয়া যদি কেহ সাংসারিক সর্কোপাধি বিনিশ্ব ক্তি হইয়া থাকেন তবে, তাদুশ তথাগতকে উপাধিযুক্ত করিয়া অভিহিত করাও অপরাধন্তনক। এখানে প্রভু ক্রফতন্তাভিজ্ঞাতরই উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া মায়াবাদময় সন্যাস-ধর্ম্মের থর্ক্স তা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীচরিভামতে অপর স্থলেও বিথিত আছে---

> " মায়াবাদীর সন্নাসীদের করিতে গর্জনাশ। নীচ শুদ্র বারায় কৈল ধর্ম্মের প্রকাশ॥"

আবার শান্ত্রবিধি অপেক্ষা স্লাচার অধিক প্রাশন্ত বলিরা শান্ত্রে উল্লিখিড আছে। স্লাচার কাহাকে বলে ? সাধব: ক্ষীণদোষাস্ত সচ্ছকঃ সাধুবাচক:। তেষামাচরণং যক্ত, সদাচারঃ স উচ্যতে ॥

ক্ষীণদোষ ব্যক্তিগণই সাধু। সংশব্দ সাধুনাচক। সেই সাধুগণের আচরণ সদাচার নামে অভিহিত। অত এব চারিশত বংসরের পূর্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রীশীমহা প্রভূব পরবর্তী সময় হইতে শ্রীল নরোন্তম, শ্রীল স্থানানন, শ্রীল রামচন্ত্র, শ্রীল রিসিকানন প্রভৃতি মহাভাগবতগণ—বাঁহাদিগকে ভক্তগণ আবেশাবতাররণে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

> " শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্রামানন্দ আর। চৈত্তা নিত্যানন্দালৈতের আবেশাবতার॥" প্রেমবিলাস।

তাঁহারা যে আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, চারি শত বৎসর বাাণিয়া যে আচার অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব গুরুর প্রাধান্ত অব্যাহ্নরূপে সকল সমাজে সমাদৃত হইনা আসিতেচে, তাহা কি সদাচার নহে? একমান বৈষ্ণব প্রাহ্মণাই বদি সকল বর্ণের গুরু হইবেন, এরূপ সন্ধীন ব্যবহা বৈষ্ণবস্থাতির মত হইত, তাহা হইলে জাঁহারা কদাচ বৈষ্ণব স্থাতির মর্যাদা লজ্যন করিতেন না। যদি বলেন, ''তাঁহারা মুক্ত—সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা প্রমাদ বশতঃ কোন অবৈধাচরণ করিলেগু পাণভাগী হন না।'' সিদ্ধপুরুষের প্রমাদ কদাচিৎ একবার হইতে পারে, কিন্তু প্রাণ্য হইতে পারে না তো ? হইলেই পাপভাগী হইতে হইবে। কিন্তু প্রীণ নরোত্তম, প্রীল রামচন্দ্র কি প্রীল প্রমানন্দ-রিসিনানন্দাদি স্ববর্ণাপেক্ষাও প্রেণ্ডবর্ণ বছরাক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিয়াহেন। ভক্তিরছাকর, নয়্নোত্তমবিলাদ, রিকিক মঙ্গাদি প্রামাণিক বৈষ্ণব ইতিহাস্থাস্থে তাঁহাদের বছতের ব্রাহ্মণ শিল্প এইনের কথাও বর্ণিত আছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের আচরণ যদি একান্ত অবৈধই হইত, তবে শত শত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শিল্পান্থগত্য স্বীকার করিতেন কেন ? তাঁহারা সকলেই কি মূর্থ ছিলেন লৈ অভএব গুরুষোগ্য সহৈক্ষবমাত্রেই যে সকল বর্ণের গুরু হইতে পারেন, ইহাই যে ভাগবত শাস্তের উদ্দেশ্য এবং ইহাই যে সদাচার,

তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্ত ঐ সকল সিদ্ধ গুরুবংশ বাতীত অপর হাঁহারা গুরুযোগ্য সহৈত্বৰ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশাবলীও ঐরপ গুরুরপে সন্মানিত হইয়া
আদিতেছেন। দিদ্ধ বংশোৎপর বলিয়া অর্থাৎ দিদ্ধ ঋষির শোণিত-সম্পর্ক আছে
বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ বংশধরগণ তাদৃশ গুণসম্পার না হইলেও যেমন মাননীয় ও পূজা,
সেইরপ দিদ্ধ বৈক্ষব-গুরুর বংশধরগণও সিদ্ধ বৈক্ষবের শোণিতসম্পর্ক হেতু অবশুই
মাননীয় ও পূজ্য হইবেন, ইহাই নিরপেক্ষ বিচার ও যুক্তি। তাহা হইলে তাঁহাদের
পরবর্তী যে হইজন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈষ্ণবাচাগ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা
অবশুই পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণকে কটাক্ষ করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।
ভাহা না করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, শ্রীল নরোত্তমের মন্ত্র-শিষ্য শ্রীগঙ্গা
নারায়ণের পালিত পূত্র শ্রীরামচরণ চক্রবর্তীর মন্ত্র-শিষ্য হুইলেন, আবার শ্রীয়দ্
বলদেব বিভাভূষণ মহাশয়ও শ্রামাননী বৈষ্ণব পরিবার ভুক্ত হুইলেন। তাঁহারা
শুদাদি দোবযুক্ত গুরু বিশিয়া দীক্ষাপেক্ষা করেন নাই।

তবে এন্থলে ব্যক্তব্য এই যে, বাঁহারা শুদ্ধ বৈষণ্ডব, তাঁহাদের জন্তই উল্লিখিত ব্যবস্থা বিহিত হইরাছে। বাঁহারা স্বীর বর্ণবিহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা মানিয়া চলেন অথচ বৈষ্ণবধ্দ্মাবলদী তাঁহাদিগকেই প্রায়শঃ শ্রীরঘুননন্দাদির কর্মস্থতিও বৈষ্ণবস্থতি এই উভ্যুম্বতির বিধান মানিয়া চলিতে দেখা যায়। অবশ্র তাহা দীক্ষাদি পারমার্থিক বিষয়ে নহে। কিন্তু তন্মধ্যে বাঁহারা বিশুদ্ধাচারী তাঁহাদিগকে কেবল বৈষ্ণবস্থতির বিধানই মানিয়া চলিতে দেখা যায়। আর বাঁহারা বৈষ্ণবজা রক্ষার প্রতিকৃল ভাবিয়া স্বীয় বর্ণ-বিহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা না করিয়া বিশুদ্ধভাবে বৈষ্ণব-সদাচারী, তাঁহারা কেবল বৈষ্ণবস্থতিই মানিয়া চলেন। তাঁহারা অন্ত স্মৃতির অম্পন্তন করেন না। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই এক্ষণে স্বর্ণ সমাজ হইতে পৃথগ্তুত হইয়া গৌড়ান্তবৈদিক বৈষ্ণব জাতির অস্কুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার সাধারণ বর্ণ সমাজ হইতে বিশুদ্ধ ও ভগবদ্ধশ্বাস্থ্যাতির বিশ্বমা সাধারণ বর্ণ-সমাজে ইহারা

ব্রান্ধণের ন্যায় শন্মানিত ও পুজিত। প্রধানতঃ এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই আর্থাৎ এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগৃহিগণই সমাজে গুরুত্রপে সন্মান লাভ করিয়া আদিতেছেন, আর বাঁহাদের বংশে কোন বাক্তি গুরুত্রবাগ্য হইয়াছিলেন এবং শত শত বাক্তি গুরুত্রবার্থ হইয়াছিলেন এবং শত শত বাক্তি গুরুত্রবার্থ করিয়াছিলেন, ভন্ধনীরগণই বৈষ্ণব্র সমাজে দীক্ষা দান করিয়া আদিতেছেন এবং বর্ত্তনান কালেও বাঁহারা সদাচারী বৈষ্ণব, দীক্ষাদানের উপযুক্ত, তাঁহারাও সংসার-ভরণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দানে তাঁহাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন, এবং ভবিশ্যতেও এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিক করিবেন। কিন্তু যে সকল বৈষ্ণবনামধারী ভণ্ড-বাভিচারী বা ধর্মধ্বজী আপনাদিগকে বৈষ্ণবোদ্ধম পরিচয় দিয়া গুরুত্বিরি করিবার জন্ম ঘুরিয়া বেড়ার এবং সরল-শ্রক্তি কোমলাশ্রম্ভ লোকদিগকে ভূলার; অবশ্য ভাহাদের সে আচরণের দমন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভাই বণিয়া, বাঁহারা সিদ্ধ গুরুত্বংশ্য বা গুরুযোগ্য বৈষ্ণব তাঁহাদের অধিকার লোপ করিয়া স্বার্থ-সাধনের প্রয়াস, নরক্ত-নিদান বোধে অবশ্য পরিভ্যাঞ্যঃ।

# পঞ্চদশ উল্লাস।

---:0:----

### গোত্র ও উপাধি-প্রসঙ্গ।

গোত্র শব্দের পারিভাষিক অর্থ—বংশ-পরম্পরা প্রান্ধির ব্রাহ্মণ জাতীর আদি প্রক্ষ। স্করাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিদ্ধাদি সকল বর্ণের গোত্র—ব্রহ্মণ-প্রোছিত বা গুরু হইতে প্রাপ্ত। "পুরোছিত প্রবর্গে রাজ্ঞাং।" (আর্বাায়ন শ্রৌভস্তা) আবার অন্ত-বর্ণোপেত ব্রাহ্মণও গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি হইয়াছিলেন। গোত্র প্রচলনের উদ্দেশ্য এই যে, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশে বিবাহ করা চলিবে না, ইহাই গোত্র-প্রচলনের উদ্দেশ্য। প্রবর শব্দের অর্থ প্রবর্তক। মাধবাচার্গ্য বলেন—যে সকল মুনি গোত্র প্রবর্তক মুনিগণের ভেদ-উৎপাদন করেন—তাহান,ই "প্রবর" নামে অভিহিত। কাহাদিগকে ইয়া প্রথমতঃ গোত্রের স্থি হইয়াছিল—অথবা কাহারা গোত্রভুক্ত ইইয়াছিলেন, তাহার এইরূপ আভাস প্রভ্রা হায়।

গোত্র আর কিছুই নয়—পুরাকালে যে যে ঋষির গোপালনার্থ যতগুলি লোক নিযুক্ত পাকিতেন, তাঁহারা সেই সেই ঋষির নামান্ত্যারে গোত্র ভূক্ত হইরা-ছিলেন। আর্থ্য-সমাজে বিবাহের তেমন বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। এক গোত্র বা পরিবারের মধ্যেই বিবাহ নির্বাহ হইত। ভাবী অনিষ্টপাতের আশহার সমাজ রক্ষকণ গোত্র-নিয়ম প্রচলন করেন। স্ববংশে বা স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। বৈশ্ববের এক ধর্মগোত্র "অচ্যুত্ত গোত্র" দেখিয়া অনেক স্মার্ভিমন্য পশুত নাদিকা কৃষ্ণিত করিয়া বংগন— বৈশ্বব একপোত্রী— উহাদের স্বগোত্রে বিবাহ হর। স্পত্রাং বৈশ্বব-সম্প্রদায় বেদ-দিদ্ধ নর।

আমরা বলি, আর্ত্তপণ্ডিতগণ যে দশনামী শান্ধর মারাবাদ-সম্প্রদারকে অবশবন করিয়া নিজেদের গৌরব কীর্ত্তন করেন, সেই মারাবাদিদিগের বর্ণ জাতি ও গোত্রাদি বৈদিক গ্রন্থে কি কোন শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় কি ? কিন্তু বৈষ্ণবের "অচ্যত গোত্র" শাস্ত্র-সিদ্ধ। শ্রীভাগবতে পৃথুরাজার সম্বন্ধে শিশিত আছে—

> ,, সৰ্বজ্ঞোস্থলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক দণ্ডধৃক্। অক্তথা ব্ৰাহ্মণ কুলাদক্তণাচুয়তগোৱিতঃ॥''

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পৃথুরাজার সময়ে, প্রাক্ষণ ও বৈষ্ণব—বিশেষতঃ অচ্যুত গোতা বৈষ্ণব, সমান ভাবে পূজিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রাক্ষণ ও বৈষ্ণব-দিগকে দণ্ডদান করেন নাই। অতএব এই অচ্যুত-গোত্র, বৈষ্ণব-সাধারণ গোত্র—ংশ্গোত্র। কিন্তু স্মার্ত্ত মায়াবাদ সম্প্রদারে দশনামী সয়াসীদের মধ্যে যে সমস্ত জাতিবণ ও গোত্রাদি বাবহার হয়, তাহা একবারেই অবৈদিক—মনঃ কলিত। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক" নামক গ্রন্থে বিশিত হইয়াছে—

" ইহাদের ( দণ্ডী সন্নাদীদের ) সকলেরই একজাতি এক পরিবার। জাতির নাম বিহঙ্গম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম অনস্ত।' ইহা ত কোন শাস্ত্র প্রাই। কিন্তু বৈষ্ণবের চারি সম্প্রশাষ, পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

" শ্রীব্রহ্মকুদ্রদনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপবনাঃ।"

স্থতরাং বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব-জাতি অনাদি ও নিতাসিত্ব। ইহা আধুনিক বা মন: কল্লিত নয়। শ্রীভগবানেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু মায়াবাদীদের যে চারিটী সম্প্রদায় আছে, তাহার সহিত শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। যথা—

শৃংস্করী মঠ ... ভূর্বার সম্প্রদার ।
জ্যোধী মঠ ... আনন্দবার সম্প্রদার ।
সারদা মঠ ... কীটবার সম্প্রদার ।
গোবর্জন মঠ ... ভোগবার সম্প্রদার ।

সন্মাসী মাত্রেই এই চারি সম্প্রদারের অন্তর্ভুক্ত। এই চারি সম্প্রদারের গোত্রেও অন্তর—অবৈদিক। যেমন ভূবার সম্প্রদারের গোত্র "ভবেশ্বর"। আনন্দবার সম্প্রনায়ের গোত্র " লাতেধর।" যে সম্প্রনায়ের নাম শ্রুতিস্মৃতিতে নাই, গোত্রের নাম কোন বৈদিক গ্রন্থে নাই, জাঁহারা এবং তাঁহাদের আশ্রিত স্মার্ত্তবাদি- গণ যদি হিন্দু সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেন,— এবং নিজেদিকে বৈদিক বলিয়া গৌরব-প্রকাশ করেন, তবে, সম্পূর্ণ বেদ-প্রশিহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের— বৈষ্ণব সম্প্রনায়ের এবং বৈষ্ণব জাতির প্রতি অবৈদিক বলিয়া কোন্ সাহসে কটাক্ষণাত করেন? জানিনা।

বৈষ্ণব-সাধারণ সম্প্রনায়ে এক ধর্মগোত্র অচ্যতগোত্র প্রচলিত থাকিলেও আমাদের আলোচ্য গৌড়াছ্ম বৈদিক বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে আভিজাত্যের পরিচয়ে ঋষিগোত্রের উল্লেখ প্রচলন আছে। বিবাহাদি প্রত্যেক শুভ কর্মে শাল্রোক্ত বৈদিক গোত্র সকল উল্লিখত হইয়া থাকে। বহু প্রাচীন কাল হইডে এই বৈষ্ণব সমাজে ভার্গব, গৌতম, ভরদ্বাজ, আদ্বিরদ, বিষ্ণু, বার্হম্পত্যা, শৌনক, কৈশিক, শাণ্ডিল্যা, বশিষ্ঠ, কাম, হারীত, অমুপ, গার্গ প্রভৃতি বৈদিক গোত্র সমূহ প্রচলিত আছে। এই সকল গোত্রীয় বৈষ্ণবংশ যে সকলেই ব্রাহ্মণের নিকট 'ধারকরা 'গোত্রে গোত্রিত,—পুরোহিতের গোত্র অমুসারে তাঁহাদের এই গোত্র হিরীকৃত হইয়াছে, তাহা নহে। এরপ কল্পনা করাও ভূল। কারণ, বিশেষ অমুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে অধিকাংশই উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আদি পুরুষ হইতে অধস্তন বৈষ্ণববংশের বিস্তার হইয়াছে। আবার এরপ অনেক বৈষ্ণববংশও শ্রোত্রীয় ও কুলীন ব্রাহ্মণবংশে উন্নীত হইয়াছেন,—অবেষণ করিলে এরপ দুষ্টান্তও বিরল হইবে না।

সহাদর পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আখলায়ন শ্রৌত হত্ত অনুসারে নিঙ্গে গোত্র প্রবরের তালিকা প্রদত্ত হইল।—

মূল ঋবি। গোত্র। প্রবর।
>। তৃগু। > জমদমি ... ২ বংস ... ভার্গব, চ্যবন, আপ্রবান, ঔর্ব, জামদম্য ।

| wife 1   | (St. 10)                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------|
| মূল ঋষি। | গোত্ত। প্রবর।                                            |
| ୬ା ≨ଞା   | ৩ জামদগ্ন্য ভার্গব, চাবন, আপ্রবান, আষ্টি দেন,<br>অন্তুপ। |
| •        | ৪ বিদ ভার্গব, চাবন, আপ্লবান, ঔর্ব্ব, বৈদ।                |
|          | <b>৫</b> य <b>क</b> }                                    |
|          | ७ राधील                                                  |
|          | <ul><li>प्योन</li></ul>                                  |
|          | ৮ भोक                                                    |
|          | ৯ সার্করাক্ষি 🏲 ভার্গব, বৈতহ্ব্য, সাবৎস।                 |
|          | ১০ সাষ্টি                                                |
|          | ১১ সালকায়ন                                              |
|          | >२ देखिमिनि                                              |
|          | ১० (मर्रेन्छ)।यन j                                       |
| •        | ১৪ দৈত্য ভার্গব, বৈণা, পার্থ।                            |
|          | ১৫ মিত্রযুব বাধ্যবি বা ভার্গব, দৈবদাস, বাধাখ।            |
|          | ১৬ শুনক গাৎ সমদ, অথবা ভার্মব, শৌনহোত্ত্র,                |
|          | গাৎ সমদ।                                                 |
| ২। গোতম  | ১ গোতম আঙ্গিরস, আয়াস্ত, গৌতম।                           |
|          | ২ উচথা আঞ্চিরস, ঔচথা, ঐ                                  |
|          | ৩ রত্গণ ঐ রতগণ, ঐ                                        |
|          | 🛚 সোমরাজ ঐ সোমরাব্য ঐ                                    |
|          | < বামদেব ঐ বামদেব্য ঐ                                    |
|          | ৬ বৃহহুক্থ ঐ বাৰ্হছক্থ ঐ                                 |
|          | ণ পৃষদ্ধ 👌 পাৰ্ষদ্ধ, বৈৰূপ অথবা দাল্লী-                  |
|          | দংষ্ট্রা, পার্যদশ্ব বৈরূপ।                               |

| মূল ঋষি।   | গোত্ত।                            | প্রবর ।                                 |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ২। গোত্য।  | ৮ ৠয়                             | আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাল,         |
|            |                                   | বান্দন, মাভবাচস।                        |
|            | २ कांकिवर                         | আঙ্গিরস, ঔচ্থ্য, গৌতম, ঔশিব্স,          |
|            |                                   | . কাক্ষিবত।                             |
|            | >• দীৰ্ঘতমস                       | আন্দিরদ, ঔচথ্য, দৈর্ঘ্যতমদ।             |
| 🗢। ভর্বাজ্ | > ভর্মাজ                          |                                         |
|            | ২ অগিবৈশ্য                        | >আঙ্গিরস, বার্হাম্পত্য, ভারবাজ।         |
|            | ৩ মুদ্দাল                         | ঐ ভাম্যন, মৌদান্য                       |
|            |                                   | কিমা তাক্ষ্যি, ভাষ্যাৰ, ঐ               |
|            | <ul> <li>8 বিষ্ণুবৃদ্ধ</li> </ul> | ঐ পোরুকুৎশ্র, ত্রাসদয়।                 |
|            | ৎ গৰ্গ                            | ঐ বাহাম্পত্য, ভারদান, গার্ন             |
|            |                                   | সৈক্ত অথবা আঞ্চিরস, সৈক্ত, গার্ন।       |
|            | ৬ হারীত)                          |                                         |
|            | ৭ কুৎস                            |                                         |
|            | ৮ পিঞ্চ                           | অাঙ্গিরদ, আস্কীয়, ধৌবনাশ্ব, অথবা       |
|            | ৯ শভ্⊌                            | মার্কাতা, আম্রীষ, যৌধনাম।               |
|            | ১০ দভ চি                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|            | ১১ ভৈমগৰ)                         |                                         |
|            | ১২ সঙ্গৃতি]                       |                                         |
|            | ১৩ পৃতিযাস ∴ 🏻                    |                                         |
|            | :৪ তাত্তি }                       | আজিরস, গৌরবীক, সাক্ষত্য অথবা            |
|            | > শস্ত্                           | শাক্ত্য, গৌরবীত, সান্ধত্য।              |
|            | ১७ टेमवंशव 🕽                      |                                         |

| मूल श्रवि।     | গোতা।             | ত্ৰৰের।                                          |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| ত। ভরবান।      | ১१ कथ ए           | মালিরদ, আজনীড়, কাথ, অথবা                        |
|                |                   | আঙ্গিরস, ছৌর, কার।                               |
|                | ১৮ কপি খ          | মাঙ্গিরস, মহীষব, উক্তক্ষয়।                      |
|                | ১৯ শৌর্ড 🕽 ব      | আঙ্গিরস, বার্হাম্পত্ত্য, ভর <b>বাজ, কাত্ত্য,</b> |
|                | ২০ শৈশির ∫        | <b>উ</b> ৎकीम ।                                  |
| ≇। অজি         | > অঞি … জ         | আতের, আর্চনানা, খাবাখ।                           |
|                | ২ গবিষ্টির        | ঐ গবিষ্ঠির, গৌরবাতিথ।                            |
| e। বিখানিত্র । | > চিকিত … ়       |                                                  |
|                | ২ গালব            |                                                  |
|                |                   | रिक्शंमिळ, रावबाएँ, छेनन ।                       |
|                | ৪ অমৃতত্ত্ব       |                                                  |
|                | < কুশিক)          |                                                  |
|                | ৬ শ্রোতকামকাগ্নন  | ঐ দেবলাবদ, দৈবতারদ।                              |
|                | ৭ ধনপ্রয়         | ঐ মাধুছাকাস, ধনপ্রয়।                            |
| ,              | ৮ জ্বজ্           | ঐ বৈখামিত্র, মাধুছলদ,                            |
|                |                   | আ'জ।                                             |
|                | জৌহিণ             | ঐ মাধুছালদ, ব্লোহিণ।                             |
|                | ३७ षष्टेक         | ঐ ঐ আছক।                                         |
|                | ১১ পুরণ }         | ঠ দেবরাট্ পৌরাণ।                                 |
|                | ১২ বারিধাপরস্ভা ∫ | व द्वानाए द्वामान                                |
|                | ১৩ কত             | ঐ কাত্য, আংকীশ                                   |

| মূল ঋষি।      | গোত্ৰ। প্ৰবন্ধ।                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| ে। বিশ্বমিতা। | ১৪ অবমর্থণ বৈশ্বামিত্র আঘমর্থণ, কৌশিক।                 |
|               | ১৫ রেণ্ ঐ গাথিন, রৈণব।                                 |
|               | ५७ तन् के के देगन।                                     |
|               | ১৭ সালকায়ন<br>১৮ শালাক্ষ,<br>১৯ লোহিভাক্ষ             |
|               | <b>ং∙ লোহিডজ</b> হু, j                                 |
| ৬। কখণ।       | ১ কশুপ কাশুপ, আবংসার, আসিত।                            |
|               | २ निक्षर के के टेनक्षर।                                |
|               | ●রেভ ঐ ঐ রৈভা।                                         |
|               | ৪ শাণ্ডিল্য ঐ আদিত, ৰৈবল অথবা                          |
|               | শাণ্ডিল্য, আসিভ, দৈবল।                                 |
| ৭। বলিটা      | ১ বিদিষ্ঠ বাশিষ্ঠ।                                     |
|               | ২ উপমত্য <i>ঐ</i> ভারবা <b>ল,</b> ই <b>ক্র</b> প্রমতি। |
|               | 🗢 পরাশর 🙆 শাক্ত্যু, পারশহ্য।                           |
|               | ৪ ফুণ্ডিন ঐ মৈত্রাৰকণ, কৌণ্ডিস্ত।                      |
| ৮। অগত।       | > অগন্তি আগন্তা, দাৰ্চাত, ইয়বাৰ অথক                   |
|               | আগন্তা, দার্চ্যত, সোমবাহ।                              |
|               |                                                        |

কিন্ত বৰ্তমানে ৰঙ্গীয় ব্ৰাহ্মণ-সমাজেও সৰ্পত্ৰ উল্লিখিত গোত্ৰ-প্ৰব্ৰের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় না। বেদের শাখান্তর আশ্রয়ই তাহার অক্সতম কারণ।

সে যাথ হউক পুর্ব্বোক্ত দশনামী সন্মাদী সম্প্রদারের অনেকগুলি উপাধিও নিতান্ত প্রাম্য ও জঘন্ত। যথা, "উক্ত ভারতবর্ষীর উপাসক " নামক পুত্তকে—

" গিরি সন্ন্যাদীদের চুলা, চকী, নামে কতকগুলি বিভাগ আছে। বেশন রাম চুলা, গলা চকী, পবন চকী, যমুনা কড়াই ইত্যাদি।" তদ্ভিন্ন অনেক সন্ন্যাসী স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিয়া থাকেন। ভাহাও উক্ত হইয়াছে—

"ইহারা দণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীপুত্রাদি শইয়া সংসার করে ও ক্ষরি কর্মাদি বিষয়কর্মাও করিয়া থাকে। ইহারা পূর্কলিখিত দশনামের অন্তর্গত তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি ধারণ করে ও মধ্যে মধ্যে দণ্ড কমগুলু শইয়া গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ ও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিশেষতঃ কালী জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোকের বসতি আছে। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহ চলিয়া থাকে। অপরাপর গৃহত্ব লোকের বেমন স্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই, ইহাদেরও সেইরূপ নিজ মঠের দণ্ডী গৃহহ পানিগ্রহণ করা বিধের নয়। সারদা মঠের অন্তর্গত তীর্থ, আশ্রম, শৃস্বেরী মঠের ভারতী ও সরস্বতী গৃহহ বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু আপন মঠের কোন দণ্ডীক্রার পানি গ্রহণ করিতে পারে না। দণ্ডী অণচ গৃহত্ব এ কথাটী আপাততঃ স্বর্ণমর পাষাণ পাত্রের মত অসঙ্গত ও কৌতুকাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

আলোচ্য বৈষ্ণৰ সম্প্রদায়ের বৈদ্রালী অথচ পূছত্র ঠিক উক্ত সন্যাসী সম্প্রদায়েরই অন্তর্নপ হইরাছে। অথবা তাহারাই যাযাবর-বেশে এদেশে আসিরা বৈষ্ণৰ পরিচয়ে গৃহস্থ হইরাছেন, এরপ অনুমানও নিতাস্ত অমূলক হইবে না। শ্রী-সম্প্রদায়ী, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী ও অনেক ত্রিদণ্ডী সন্মানী এইরপে স্ত্রীপুত্র কন্তা লইয়া এই বাঙ্গালার অধিবাসী ও গৃহস্থ-বৈষ্ণৰ হইয়ছিলেন। শৈব-উদাসীনই সাধারণতঃ বৈরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৈরাগী-বৈষ্ণব।
সত্য বটে বাঁহারা বিষয়-বাসনা-বর্জ্জিত হইর। সংসারআশ্রম ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই বৈরাগী বলা যায়।

কিন্ত লোকে তাহার অর্থ-সক্ষোচ করিয়া বৈঞ্চৰ মাত্রকেই " বৈরাগী" বা বৈরাগী-ঠাকুর বলিয়া থাকে। প্রবাদ আছে রামানন্দ—যিনি রামাৎ-সম্প্রদায় গঠন করেন ভাঁহার এক শিশ্ব প্রীকানন্দ, বিশিষ্টরূপে বৈরাগ্য ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহা হইতেই বৈরাণীদের প্রবাহ প্রবল হইয়া ভারতের দক্ষিণ ভাগে—এমন কি এই গৌড়বলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইইারা নানা স্থানে মঠ স্থাপন করেন—বিপ্রাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুতরাং এই বৈরাণী আখ্যাটা নিতান্ত আধুনিক বা প্রীমহাপ্রভুর সমসামারিক নহে। দাবিস্তান্ প্রস্থে লিখিত আছে ১০৫০ হিজিরিতে অর্থাৎ খুষ্টায় ১৯৩২ শতাব্দিতে মুগুীদিগের সহিত নাগা-বৈরাণীদের ভয়য়র য়য় হয়। আবার ১৫৮১ শকে অর্থাৎ খুষ্টায় ১৫৬০ শতাব্দিতেও একবার শৈব-সয়াদীদের সহিত নাগা-বৈরাণীদের য়য় হয়। বৈরাণীরা পরান্ত হইয়া তপা হইতে একবারে বিতাড়িত হন। সেই বৈরাণীরাও কতক এই বঙ্গদেশে আদিয়া বাস করেন। সেই বৈরাণীদের নামান্ত্রশারেই বাঙ্গলা দেশে সচরাচর গৃহস্থ-বৈঞ্বদিগকেও "বৈরাণী" বলে।

এইরপে ভিন্ন ভিন্ন সমরে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদারের বৈশুব আসির। এই গৌড় বঙ্গে বাস করেন, পরস্পর বৈবাহিক সত্তে আদান প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হওরার ক্রমশং পৃথক্ভূত হইরা এক একটা শ্রেণীতে পরিণত হইরা পড়িরাছেন। তারপর শ্রীনহাপ্রভূর সময় অনেকেই তাঁহার দেখাদেখি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে পিতামাতার অমুরোধে বা অন্যান্ত কারণে পুনরার গৃহা-শ্রমে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হন। শ্রীমিরিভ্যানন্দ প্রভু দার-পরিগ্রহ করার, তাঁহার দেখাদেখিও অনেক সন্ন্যাসী-বৈশ্বব সংসারী হইরা পড়েন এবং প্রাপ্তক্র গৌড়ান্ত বৈশ্বব সমাজের পুষ্টিশাধন করেন।

বাহ্মণাদি সকল জাতির মধ্যে যেরূপ তির ভিন্ন পদবী আছে। গৌড়াছ বৈষ্ণব জাতির মধ্যেও সেইরূপ বহু পদবী প্রচলিত আছে। মনে হয়—দাস, বৈরাগী; অধিকারী, মোহস্ত ও গোস্বামী ভিন্ন বুঝি বৈষ্ণবের আর উপাধি নাই। আৰু কাল

পদবী বা উপাবি। অনেকে " দাস " এই উপাধি শুদ্রবাচক বলিয়া উপহাস করেন; তাই আজকাল বৈজ্ঞের উপাধি " দাস " হলে " দাশ " হইরাছে। বদিও বৈশ্বব—" দাসভুতো হরেরের নাক্তবৈত্ব কদাচন।" এবং শ্রীমহাপ্রভুত্ত বলিরাছেন— "গোপীভক্ত,পদকমল্যোদ্যিদাসামূদাসঃ।"

ইহা পারমার্থিক জগতের কথা, ইহার সহিত সামাজিক-মধ্যাদার কোন। সম্বন্ধ নাই।

উৎকলশ্রেণী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও 'দাদ 'উপাধি আছে। বৈষ্ণবদের দাদ উপাধি ভগবডুক্তির উদ্দাপক। শুদ্রত-জ্ঞাপক নহে। " দীয়তে অস্মৈ দাদঃ" ভার্বাৎ দানের পাত্র, এইরূপ অর্থেও দাদ শব্দ প্রস্কু হইতে পারে। বৈষ্ণবই মুখ্যু দানের পাত্র।

" নমে ভক্তণ্ডত্রেদী মন্তক্ত: শ্বণচঃ প্রিরঃ। তথ্যে দেরং ততাে গ্রাহং স চ পুজ্যো বর্ণাহ্বং ॥"

হঃ ভঃ বিঃ ধৃত ইতিহাস সম্চের।

হরিভক্তি বর্ত্তে যদি শ্লেচ্ছ বা চণ্ডালে। দান গ্রহণের পাত্র সেই থেদে বলে।"

আবার " উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসা তার মায়াং জয়েম হি।" এই ভাগবভীক প্রমাণাছদারে বুরা যায়, বৈষ্ণব শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদ:ভাজী দাস, শ্রের ফ্লাক্স ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ঠানভোজী দাস নহেন। স্থতরাং বৈষ্ণবের দাসোপাধি শ্রুষজ্ঞাপক নহে।

বৈষ্ণবের এই দাসোপাধি ভগবদান্ত-জোতক বৈষ্ণব-সাধারণ-উপাধি। 'অচ্যতগোত্ত বৈষ্ণব-সাধারণ ধংমগোত্ত, 'দাস 'উপাধিও সাধারণ উপাধি।

গৌড়াছ্ম-বৈষ্ণব জাতি সমাজে—দাস উপাধি ভিন্ন, আরও বহু উপনাম বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। যথা—

দাস, অধিকারী, বৈরাগ্য, মোহস্ত, ব্রজবাসী, গোস্বামী, ঠাকুর, উপাধ্যার, আচার্য্য, ভারতী, পুরা, পূজারী, পাণ্ডা, আচারী, দণ্ডা, ভক্ত, সাধু, দেবাধিকারী, দেব-গোস্বামী প্রভৃতি। এইরূপ উপাধিগত প্রার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন বংশের গৌরব-ভোতক।

শামাদের এই আলোচা গৌডান্ত বৈষ্ণবন্ধাতি-সমান্তে একণে এত ভেছাল প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে যে, ' সাত নকলে আসল থাস্ক ' হইরা গিয়াছে। তাই সদ।চারী গৃহত্ব বৈষ্ণবগণকে লইয়া এমন একটা সমাজ বন্ধন করিতে হইবে যে, ইহা একবার স্কৃত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া গেলে, তথন এই গৌড়ান্ত বৈষ্ণবজ্ঞাত বাল্লনার একটা বড জাতি বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার সামাজিক মর্যাদার স্থান নির্ণয়ের জন্ম কাহারও অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে হইবে না। সদাশর গভর্ণমেন্টের निकटे अपनिक भारति । शोषाच देवनिक देवस्थव, वांत्रमात थाँ। देवस्थव জাতি—তাঁহারা সংখ্যার এত—বাকী সমাজের অন্ত স্তরের বৈঞ্চব। 'প্রাহ্মণ' বলিলে বেষন রাঢ়ী, বারেক্ত, শ্রোত্রীয়, কুলীন ত্রাহ্মণও বুঝায়, বর্ণের ত্রাহ্মণও বুঝায় আর মুচির ব্রাহ্মণও ব্রায়। নামে এক হইলেও দামাজিক মর্যাদায় স্কলে এক নহেন। সেইরূপ বৈঞ্চবের মধ্যেও উচ্চ অধ্য ভেদ বিভ্যান আছে। অধিকার ভেদে শাস্ত্রেও যথন বৈঞ্বের উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদ আছে, তথন সমাজ ও আচার-নিষ্ঠ উচ্চাধ্য ভেদ হচনা করিয়া সমাজের শৃঞ্জা বন্ধন করা দোষাবহ হইবে বলিয়া ৰোধ হয় না। এজন্ত সৰ্বত্ৰ কুলতালিকা সংগ্ৰহ \* করা আৰম্মক। সেই সঙ্গে প্রাসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের বংশাবলী সিদ্ধ-বৈষ্ণব মহাজনের জীবনী. উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতেই গৌড়ান্ত বৈঞ্চৰ জাতির विता है विवास महानिष्ठ बहेरव। हेबारे अथन मुक्तारिका आधासनीय विवास। এই বিরাট অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন কবিতে হটলে, বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জেলায় প্রত্যেক সাব্ডিভিজনে সভা সমিতি করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। এজন্ত উপযুক্ত শিক্ষিত প্রচারকের আবশ্রক। অর্থের আবশ্রক। সকল জাতিরই ধন-

<sup>\*</sup> বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব বংশের বিষরণ লিখিয়া পাঠাইলে, পরিশিষ্ট থণ্ডে প্রকাশিত ভ্রুবে । গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিতব্য।

বল, জনবল, বিদ্ধাবল আছে, এই তুর্ভাগ্য বৈষ্ণব-জাতি সকল বিষয়েই তুর্বল—
নিঃস্বল; জানিনা এটা শ্রীভগবানের অপার করণা কি অভিশাপ! অর্থবল না থাকিলে বর্ত্তমান সময়ে কোন কার্য্যই অসম্পন্ন হওয়া হরুহ। জাতীয় কার্য্যের জন্ত জাতীয় ধনভাগুরের বে কত আবশ্রকতা, তাহা অধিক বুরাইতে হইবে না। তারপার জাতীয় আন্দোলনের কার্য্য বিবরণ অজাভিবর্ণের নিকট প্রচারের জন্ত, জাতীয় প্রিকা পরিচালন, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ই ভাদি। এ সব কার্য্যই শ্রম ও ব্যয়-সাধ্য এবং বহু অর্থ-সাপেক। ভরসা করি, শিক্ষিত ও ধনী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে অর্থা হুইরা স্নাজের মুণোজ্লল করিবেন।

-:0:4

# বোড়শ উল্লাস।

----:0:----

### মূৎ-সমাধি বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা।

হিন্দু-সাধারণের মধ্যে মৃতদেহ অধিকাংশৃস্থলে অগ্নিতে দয় করিবার প্রথাই পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণা জাতির নধ্যেও এই দাহ-প্রথা যে একেবারে প্রচলিত আই, তাহা নহে। আমাদের আলোচা গৌড়াছা বৈদিক-বৈষ্ণব-স্মাজে দাহ ও মুৎ-সমাধি উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। অনেক স্থলে বৈষ্ণবন্ধণ মৃতদেহ দয় করিবার পর অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অস্থি লইয়া শ্রীতুলসী কেল্রাদি পাবত্রস্থানে সমাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশস্থলে বৈষ্ণবের সর্ব্ধাবয়র মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের এইরূপ মৃত-সৎকার-পদ্ধতিকে সাধারণ অজ্ঞব্যক্তি বাহাই বল্ক না কেন, অনেক বিছাপ্ত বিভাপ্ত বিছাভ্যণ এমন কি গোস্বামী উপাধিভ্যিত অনেক বৈষ্ণবিবছোও বৈষ্ণব-সমাজে চিরপ্রচলিত এই বিশুদ্ধ বৈদিক-প্রথাকে অনাচার ফ্লেছাচার ম্বলিতেও কুন্তিত হয়েন না। তাঁহাদের ধারণা শ্রীমন্মমহাপ্রান্ত, প্রাহরিদাস ঠাকুরের সমাধি বা সমাজ দিয়াছিলেন, তাহারই দৃষ্টাতে বৈষ্ণবৰ্গণ মৃতপিন্তাদির দেহ সমাজ দিয়া থাকেন।" এইরূপ অসকত অশ্রাব্য মন্তব্য প্রকাশ বাল-স্থলভ চপলতা বা বৈষ্ণব-নিন্দার চূড়ান্ত নিন্দনি ব্যতীত আরু কি হইতে পারে?

সে যাছাহউক বৈষ্ণবের মৃতদেহের মৃৎ-সংকার বা সমাজ দেওয়ার পদ্ধতি বে দাহ-প্রথার ক্সায় প্রুতিসন্মত এবং সম্পূর্ণ বৈধ, তাহা নিম্নলিখিত প্রুতিবাকাভাগির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। মৃতদেহ সমাহিত কালে
এই মন্ত্র গুলি পঠিত হইয়া থাকে। যথা—

" ওঁ উপদর্প মাতরং ভূমিমেতামূরুব্যচদং পৃথিবীং হলেবাং। উর্ণমদা মুৰতিদ কিণাবত এয়া খা পাতু নির্মাতে রূপহাং॥ ১০॥ ওঁ উচ্ছাংচস্ব-পৃথিবি মা নিবাধণা: হুপাশ্বনামৈ ভব স্থাবংচনা।
মাতা পুরং যথা সিচান্ডোনং ভূম উর্গুহি॥ ১১॥
ওঁ উচ্ছংচমানা পৃথিবী স্থৃতিষ্ঠি হু সহস্রং মিত উপ হি শ্রাং তাং।
তে গৃহাদো ঘৃতশ্চুতো ভবংতু বিশ্বাহান্সৈ শরণা: সংঘ্র॥" ১২॥
ধ্বেদ।— ৭ন, অপ্তক, ১০ম, মণ্ডল ৬৪ অঃ

১৮ স্ক্র ১০— : ২ ধক ।

হে মৃত! জননীরদ্ধণা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গ্রন কর। ইহা সর্ধব্যাপিনী; ইহার আকৃতি স্থলর, ইনি যুবতীর ক্রায় ডোমার পক্ষে মেন রাশিকৃত
মেষলোনের্মত কোমশম্পর্শ হ্রেন। তুনি দক্ষিণাদান অর্থাং যুভ করিয়াছ, ইনি
মেন নিষ্তি ( অকল্যাণ ) হইতে তোনাকে রক্ষা করেন। ১০॥

হে পৃথিবি ! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাথ, ইহাকে পীড়া দিওনা। ইহাকে উত্তন উত্তন সামগ্রী ও উত্তন উত্তন প্রাণোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্ধপ তৃমি ইহাকে আচ্ছাদন করে। ১১॥

পৃথিবী উপরে স্থপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্রধূলি এই
মৃত্তের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে মৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক।
বা.তদ্দিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রম স্বরূপ হউক। ১২॥

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে বৈষ্ণব-মৃতের মৃৎ-সমাধি বা সমাজ পদতি বে শ্রীমংছরিনাসঠাকুরের সমাধির অনুকরণ নহে, পরস্ক বিশুদ্ধ বৈদিকপ্রথা, তাহা শ্রুপ্রধাণিত হইল। আবার ঐ সমরে দাহ প্রথাও প্রবর্ত্তি ছিল। যথা—

> " মৈনমগ্নে বি দহো মাভিশোচো মাভ ছচং চিক্ষিপো মা শরীরং। ৰদা শৃতং কুণবো জাতবেদোহথেমেনং প্রহিণুতাৎ পিতৃভাঃ॥"

> > খাখেন। ৭অ, ১০ম, ৬অ, ১৬ স্কু ১ম, ধক্।

হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভন্ন করিও না, ইহাকে ক্রেণ দিও

না। ইহার চর্মাবা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! মথন

ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পরু হর, তথনই ইহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইরা দিও।

কলতঃ সেই সরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে খনন ও দাহ এই উভন্ন প্রথা প্রচলিত রহিরাছে। এই উভন্ন প্রথার মধ্যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ খনন প্রথার ( ভূগর্ভে প্রোথিত করার ) অধিক পক্ষপাতী হইলেন কেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত ঋক্-গুলি আলোচনা করিলে সংজেই উপলব্ধি হইতে পারে। মৃতের জন্ত পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, "হে পৃথিবী! জননী যেমন স্নেহপূর্দ্ধক অঞ্চল আহ্বত করিরা সন্তানকে ক্রোড়ে লয়, তুমিও সেইরূপ এই মৃতকে গ্রহণ কর এবং দেখা, বেন ইহার অকল্যাণ না হয়।" আর অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা যাইতেছে—"হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে ভন্ন করিয়া ক্রেশ দিও না। তোমার তাপে ইহার পরীর দার হইতে থাকিলে তখনই ইহাকে পিতৃলোকে পাঠাইরা দিও।" জীবনান্তে শ্রীভগবদ্ধানে ভগবদান্তলাভই বৈষ্ণবের লক্ষ্য; স্নতরাং ইহাই বাস্থনীয়,—প্রার্থনীয়। অতএব বৈষ্ণব-মৃতনেহকে জালাইয়া পুড়াইয়া ভাঁহাকে স্ম্বায় হইতে পিতৃলোকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বাইবেন কেন? গ্রীভা লাইই ঘোষণা করিয়াছেন—

" যাপ্তি দেবব্ৰতা দেবান্ পিতৃণ্ যাপ্তি পিতৃব্ৰতা:। ভূতানি যাপ্তি ভূতেলা: যাপ্তি মদ্ যাজিনোপি মাম্॥"

অর্থাৎ বাঁহারা দেবত্রত তাঁহারা দেবলোকে এবং পিতৃত্রতগণ পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকেন, আর বাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শ্রীজগৰস্কামে গমন করিয়া থাকেন।

এইজয় বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ দাহপ্রথা গ্রহণ না করিরা ভক্তিগর্মের অমুক্ল-বোধে থনন-প্রথাই গ্রহণ করিয়াছেন! দাহ না করিলে মৃতের ঔর্দ্ধেতিক ক্রিয়াছেন। দাহ প্রথার প্রতি বে অধিক দার্চ প্রকাশ দেশা বার, স্থতির ঐ ব্যবস্থা অবৈষ্ণবপর বলিয়াই জানিবেন। কারণ, বৈষ্ণবের প্রেডছ

নাই। স্বতরাং প্রেতকার্য্য করিতে গেলে বৈষ্ণবকে নামাণরাধী হইতে হয়।
বৈষ্ণব মৃত পিত্রাদিকে প্রীভগবদ্ধাম হইতে টানিয়া আনিয়া ভূত-প্রেত সাজাইয়া
প্রারা তাঁহার উর্জগতির চেষ্টা করিতে ঘাইবেন কেন ? গৃহস্থ-বৈষ্ণব ও সন্মানী-বৈষ্ণব ভেদে গতির তারতম্য না পাকার, বিশুদ্ধাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই মৃত-সংকার
ধনন-প্রথা অনুসারে করিতে পারেন। এই বৈষ্ণব-স্মাদ্দে এবং গৌড়ীয়-গোশ্দামী
ও মহাস্তগণের মধ্যে এই সদাচার বহুকাল হইতে প্রাত্তিত রহিয়াছে। অতএব
বৈষ্ণবের সমাজ দেওরা যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, ভাহাতে আর সন্দেহ কি?

আবার বাঁহারা বৈশ্ববের এই সমাজ-প্রথাকে খ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এমন কি স্লেচ্ছাচার বলিতেও কুন্তিত হয়েন না, তাঁহাদের মধ্যেও আবার অবস্থা বিশেষে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যথন একটা দেড়-বংসরের শিশুকে মৃদ্ভিকায় প্রোপিত করিতে হয়, তথন ইহা ঘ্রণিত দুষ্ণীয় গণ্য হয় না তো? ইহাও তো বৈদিক প্রথা অমুসারেই করা হইয়া থাকে। আবার সয়্যাসীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

" সন্ন্যাসীনাং মৃতং কান্নং দাহরের কদাচন। সম্পূজ্য গদ্ধপুষ্পাতে নিধনেশ্বপ্স্মজ্জরেং।"

অর্থাৎ সন্ত্রাসীদিগের মৃতদেহ কথন দাহ করিবে না। পরস্ত পূস্প চন্দ্রনাদি দারা পুজা করিরা ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে কিছা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

"দশু গ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ" অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ মাজ্র মন্ত্র নারারণ ভূল্যতা লাভ করেন। স্করাং উছিরে স্বভাব, জন্ম ও দেহ সকলই পবিত্র। সেই পবিত্র দেহকে যথাবৎ পূজা করিয়া ভূগর্ভে প্রে।থিত করাই বিধি। ব্রক্তিক-পাদপদ্ম-শরণ গ্রহণ মাত্র বৈষ্ণৰ মায়াতীত ও চিদানন্দ-শ্বরূপ হন। বর্ণা আইরিছাসুতে শ্রীমন্মহাপ্রভূর উক্তি—

" প্রভু কছে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নর। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দমর॥ দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম ॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভঞ্ম॥"

অতএব বৈষ্ণবের অভাব, জন্ম ও দেহের দোব দর্শনে তাঁছাকে প্রাক্তত মনে করা মহাঅপরাধজনক। যথা উদেশামূতে—

" দৃষ্ট্রা অভাব জনি তৈ বৈপুষ্ণ দোহৈ: ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তলনতা পণ্ডেং।" শ্রীশাদ হল।

আবার শ্রীমন্তাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

" মর্ব্রো যদা ত্যক্তসমন্তকর্মা নিবেদিতাক্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামূভত্বং প্রভিপন্তমানো মঙ্গাত্মভুষায় চ কল্পতে বৈ॥ ১১/১৯/২৩।

অর্থাৎ যে সময়ে মহয় ভক্তিপ্রতিক্ল সমস্ত কর্ম্ম বা কর্ম্মের কর্তৃত্বাভিমান ভ্যাপ করিয়া আনাতে (শ্রীক্লফে) আত্ম সমর্পণ করে, আমি ভখনই ভাষাকে আপনার স্বরূপ মনে করি।

এই জন্ম বৈষ্ণবের দেহকেও অতি গবিত্রভাবে ভূগর্ভে শ্রোথিত করা হইয়া থাকে। আবার বৈষ্ণব যখন শ্রীভগরানে আত্ম সমর্গণ করেন তখন সে দেহ শ্রীভগরানের হয়। এভুর দ্রব্য সমৃত্রে রক্ষা করা দাসের কার্যা। তাই, শ্রীভগরানের নিত্যদাস বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণবের দেহ পবিত্র ভগরদার জানে জননী স্বর্গণা ধরণীর স্থাকোনল অঙ্কে রক্ষা করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ক্রফা-বিরহে দেহত্যাগ ক্রিতে ইচ্ছা করিলে সর্কাত্র্যামী শ্রীগোরভগরান বলিয়াছিলেন—

" প্রভু কছে, তোমার দ্বেহ মোর নিজ্বন। তুমি মোরে করিরাছ আত্ম সমর্পণ ॥

### পরের দ্রব্য তৃমি কেনে চাহ বিনাশিতে। ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে।'"

শ্রীচরিতামৃত অন্ত ৪র্থ পঃ।

আবার প্রেতাত্মার সহিতই দেহের সম্বন; বৈক্ষবের শুদ্ধাত্মার সহিত এই অনিতা পাঞ্চাতিক দেহের সম্বন ঘটাইতে গেলে অর্থাৎ দেহ না পোড়াইলে সেই আত্মার পারনৌকিক কল্যাণ হইবে না, এরণ কথা বলিলে ঘোর দেহাত্মবাদ আসিয়া পড়ে, দেহাত্মবাদ অতিমাত্র। এই জন্মই বিশুদ্ধ বৈশ্ববৰ্গণ এই অবৈষ্ণবগর অতিষ্কালে পতিত হইতে ইচ্ছা করেন না।

অতএব শরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে বে, শবের দাহ প্রথা, ভূগর্ভে প্রোণিত করা প্রথা ও নিক্ষেপ-প্রথা বৃগপৎ প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা অবশ্রুই স্বীকার্যা। নিম্নোদ্ধত মন্ত্রীতেও এ বিষয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

' বে অগ্রিদ্ধা যে অন্থিদ্ধা মধ্যে দিব: স্বধরা

মাদ্রতে ৷

তেভি: স্বরাগ স্থনীতি মেতাং বথাবশং তরং

কল্লয়স্থ ॥

थाःथर : ॰म । ১৫ । ১৪ श्राक्।

হে স্বপ্রকাশ অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক অগ্নি স্থারা দগ্ম হইয়াছেন, কিশ্বা
- ধীহারা অগ্নি দারা দগ্ধ হয়েন নাই, খাঁহারা স্থানিধো স্থার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ
করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই স্কীব
দেহকে তোমার ও তাঁহানিগের অভিনাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর।

"বে অগ্নিদঝাঃ বে অন্থিনঝাঃ" এই ঋক্ ছারা, প্রমাণিত হইল বে, উভরু প্রকার প্রথাই তথন প্রচলিত ছিল। পরস্ত "অন্থিনিঝা" বাক্যে ভূগর্ভে প্রোথিত করা ব্যতীত নিক্ষেপ প্রথাও স্থচিত হইতে পারে। স্থতরাং ঋথেনের সময়েও বে নিক্ষেপ প্রথা ছিল, এরপ অম্মান অমূলক নহে। অথক্ষবেদে

ত্রিবিধ শব-সংকার প্রথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইরাছে। অথকাবেদের আহ্বান মল্লে দেখিতে পাওরা বার—

> " বে নিখাতা ৰে পৰিষা যে দক্ষা ৰে চোদ্ধিতা। সৰ্ব্যান্তাং নগ্ন জাবহ পিতৃন্ হবিষে অতবে॥"

> > 36131081 .

হে অগ্নি! বাঁহারা ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছেন, বাঁহাদিগকে নিকেপ করা হইরাছে, বাঁহাদিগকে দক্ষ করা হইরাছে, সেই সকল পিতৃগণকে ভূমি ভোজনার্থ আনরন কর।

বিভিন্ন বর্ণের অক্ত ঐরপ বিভিন্ন প্রণা বিহিত হইতে পারে না। কারণ, বৈদিক কাশে জাতিতেদ বা বর্ণতেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। স্মতরাং, এই তিনটী প্রথার মধ্যে কোনটাই দ্যণীর বা দ্বণিত হইতে পারে না। এই তিনটী প্রথাই বথন শ্রুতিমূলক, তথন এই তিনটী প্রথাই নিত্য। অতএব বৈফবের স্যাধি বা সমাজ পদ্ধতি যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তিষ্বিয়ে আর সন্দেহ কি ?

এছলে আর একটা বিষয়ের অবভারণা করা যাইভেছে বে, কোন কোন ছোনে বৈশুবৃগণ আসম্মৃত্যু আতুরের দারা লবণ সংযুক্ত দান করাইয়া থাকেন এবং মৃতদেহ সমাহিত করিবার কালেও লবণ দান করিয়া থাকেন; ইহা দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মনে করেন, শব শীদ্র গশিত ও জীণ হইবার উদ্দেশ্মেই এইরপ লবণ প্রদান করা হইয়া থাকে। বস্ততঃ তাহা নহে। ইহা একটা শাস্ত্র-সম্মত বিশুদ্ধ আচার। গমুড় পুরাণ, উত্তর খণ্ডে শিখিত আচ্ছে—

" পিতৃণাঞ্চ প্রিয়ং ভবাং তত্মাৎ অর্গপ্রদং ভবেং।
বিফুদেহসমৃতৃতো যতোহয়ং লবণো রস:॥
বিশেষায়বণং দানং তেন সংসন্তি ধোলিন:।
বাহ্মাক্তিমবিশাং স্ত্রীণাং শুদ্রজনত চ।
আতুরাশাং যদা প্রাণাঃ প্রায়তি বক্ষধাতদে।
লবণত্ত তদা দেয়ং ছারতোদ্যাটনং দিব:॥"

জ্বর্থাৎ লবণ পিতৃদেবগণেরও প্রিয়, অতএব তাহা সর্বকামপ্রদ হয়। ইহা বিকুদেহোৎপর, স্করাং সর্বারনাতম। ক্ষতএব গুণবাহলা বশতঃ লবনমুক্ত দানই যোগিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শুদ্র ও ত্রী যথন ইহাদের প্রাণ পৃথিবীতলে নীয়মান হয়, তথন লবণদান কর্ত্তব্য। ভাহাতে স্বর্গের মার উদ্যাতিত হয়।

ভাতএব বৈশ্ববৰ্গণ মৃতদেহ সমাহিত কালে বিষ্ণুদেহোৎপন্ন লবণ কেন যে লান করিরা থাকেন, ভাহা বোধ হয়, আর কাহাকে অধিক বুঝাইতে হইবে না। ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, বৈশুবের আচার বাবহারের মধ্যে কোনটিই কপোল-কল্লিড বা অশাল্লীয় নহে। স্তরাং না জানিয়া শুনিয়া বৈশ্ববের কোন আচার বাবহাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহদা একটা মন্তব্য প্রকাশ করা, যোর জাপরাধের বিষয় নহে কি ?

# সপ্তদশ উল্লাস।

## প্রাদ্ধ-তন্ত্র।

বৈদিককালের পিতৃষজ্ঞ প্রধানত: ছইভাগে বিভক্ত। পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃভর্পণ। যে কর্মা দারা পিতৃগণের তৃত্তি বা হৃথ সম্পাদিত হয়, তাহার নাম পিতৃভর্পণ এবং যে কর্মাদি দারা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রাদা করা যায়, তাহার
নাম শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধাশের নিক্ষতিত এই যে,—

" শ্রং সভান দ্বাতি যয়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধন্।"

অর্থাং শ্রং শব্দে সভাকে বা সং-পদার্থ (ব্রহ্ম পদার্থকে) বুঝার, যন্ত্রারা সেই সত্য বা ব্রহ্মপদার্থ লাভ করা যায়, তাহাকে শ্রহা কহে এবং সেই শ্রহাসহকারে ফুকুকার্য্যের নামই শ্রান্ধ।

ঐ প্রান্ধও অবার প্রথমত: ছইভাগে বিভক্ত। যথা—পার্বণ ও একোদিই ।
পিতৃদাধারণের জন্ম ঘাহা ক্বত হয়, ভাহার নাম পার্বণ এবং একের উদ্দেশে যাহা
ক্বত হয়, ভাহার নাম একোদিই। শাস্তে এই প্রান্ধ অহরহঃ অহপ্টের বলিয়া উক্ত
হইয়াছে। যথা—

" কুর্য্যাদহরহঃ শ্রান্ধনর্যান্তেনোদকেন বা। প্রোম্লকলৈর্যাপি পিতৃভ্যঃ গ্রীতিমাবহন্॥" মন্ত্র।

অর্থাৎ আয়াদি হারা, জল হারা, অথবা তুরা বা ফলমুলাদি হারা পিতৃগণের
ক্রীতি-উদ্দেশে অহরহঃ অর্থাৎ প্রত্যাহ শ্রাহ্ম করিবে।

আবার আখণায়ন গৃহস্ত্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—

" যৎ পিতৃত্যো দলতি স পিতৃষজ্ঞা, তানেতান্ যজ্ঞান্ অহরহঃ কুর্কীত।"
অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে বা পিতৃগণকে যে দান, তাহার নাম পিতৃষ্জ্ঞ।

এই বন্ধ প্রতিদিন করিবে।

এই যে শাল্পে নিত্য পিতৃষ্ক বা পিতৃশাকার্ম্ছান করিবার বিধি উল্লিখিড ছইরাছে, ইহা মৃত পিতৃগণের উদ্দেশে কি জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশে বিধের, এক্ষণে ভাহাই বিচাধ্য।

> " অধ্যাপনং ব্ৰহ্মৰক্ত: পিতৃযজ্ঞস্ত তৰ্পণম্। হোমো দৈবোৰণিজ্ঞাতো নুযজ্ঞাহতিথি-পুজনম॥ মহা।

অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের নাম বন্ধায়ত, পিতৃগণের তৃতিসাধনের নাম **शिक्षक,** ट्रांट्यंत्र नाम देत्रवेद्छ, शक्तश्रमानित्क खन्नानि नानक्रभ बनित्र नाम, ভূতৰক এবং অভিথিসেবার নাম নুষজ। অভএব ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেৰগণ, । ভূতগণ ও অতিথি সকল, ইংারা সকলেই গৃহত্তের উপর প্রত্যাশা রাখেন। স্কুতরাং স্বাধ্যায় পাঠে শ্বিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবেন, হোম বারা দেবগণের, প্রান্ধ মামা পিতৃগণের, অনাদি মারা—তদভাবে মিইবচন ঘারাও অতিথিগণের প্রীতি সম্পাদন করিবে এবং বলিদত্ত অরাদি ধারা পশুপক্ষাদি জীবগণের যথাবিধি তৃথি-সাধন করিবে। এই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে অপর চারিটা যজ্ঞ যখন জীবিতগণের উলেশে ৰিহিত, তথন পিতৃষক্তও বে জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশেই বিহিত হইরাছে. র্ভাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। উক্ত দৈনিক ক্বত্য জীবৎ-পিতৃষ্জ্ঞই ক্রেমশঃ েপরিবর্ত্তিত ও মন্ত্রতিত হইয়া পরবর্তীকালে সুতক প্রাদ্ধণন্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। এখন আছ বলিলে কেবল মূতব্যক্তিরই আছ বুঝাইয়া থাকে। 'আছ ' শব্দ কোন कीविष वाक्तित्र फेल्स्स अयुक्त रहेता, छेश त्मारक छेशशत वा शामि विमा श्रम कारणत अध्यान अमनहे विवित्त !! यह आहीनकारणत कथा नरह. মহাভারতের সমগ্র প্রাক্ষবিধি জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত। মহারাজ পৌরোর রাজসভার সমাগত ঋষি উভকের প্রাছই তাহার প্রমাণ। মহারাজ পৌৰা, ঋৰি উভয়কে বলিয়াছিলেন—

> " ভগবংশ্চিৰেণ পাত্ৰমাসাক্ষতে ভৰাংশ্চ গুণৰানতিথি ত্তদিচ্ছে লাহং কৰ্ড্যু ক্ৰিয়তাং।" আদিপৰ্বা।

হে ভগবন্! সংপাত সর্বাদা পাওয়া যায় না, আপনি ঋণবান্ জতিথি উপস্থিত, জতএব আমি আপনার শ্রাহ্ম করিতে ইচ্ছা করি।

তচুত্তরে থাষি উতক বলিয়াছিলেন-

" ক্বতক্ষণ এবাস্মি শীঘ্যমিছা যথোপগনমুশস্কৃতং ভবতীতি। স তথেত্যুক্ত্যা যথোপপন্নেনানেনৈনং ভোলনামাস।"

"রাজন্! আমি কণকাল অপেকা করিতেছি, যে জায় উপস্থিত আছে, আপনি তাহাই লইরা আহ্মন।'' অনস্তর মহারাজ পৌষ্য, যথোপস্থিত আর আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।

বর্ত্তমানকালে এই প্রকার জীবংশ্রাদ্ধ একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে মৃতকশ্রাদ্ধই বহু বিভৃতি লাভ করিয়াছে। মৃতশ্রাদ্ধকালে বে সকল
ঋক্ ও মর্জুর্মেনীয় মন্ত্র সকল পঠিত হইয়া থাকে, তাহার কোথাও 'শ্রাদ্ধ ' শব্দের
উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। স্মতরাং বর্তমান শ্রাদ্ধ-প্রণালী যে, বৈদিককালের জীবংশ্রাদ্ধের অর্থাৎ পিতৃযক্তেরই আভাসমাত্র তাহা সহজেই অফুমেয়। এক দিকে
বেমন বৈদিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে প্রাচীন
বৈদিক ধর্মগ্রস্থভিলিকেও সময়োপযোগীরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে।
পরস্ত বৌদ্ধ ও মৃদলমান বিপ্লবের সময়েও যে সামাজিক আচায়-ব্যবহার ও নীতিধর্মের বহুল বিপ্রয়ের ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিল্-সমাজে শ্রুতির পরেই শ্বৃতির আদর পরিবৃষ্ট হর। মহ্ন-সংহিতা অঞ্চাঞ্চ সংহিতা অপেকা অধিক বেনার্থ-প্রতিপাদক বলিরা বিশেষ সমানৃত ও প্রামাণিক। কিন্তু সে প্রাচীন মহুশ্বতিই বা এখন কোথার? এবং ঋষি মেধাতিথি-প্রাণীত ভাহার ভাষ্যই বা এখন কোথায়? তাহা বহু কাল পুর্বে লুগু হইরাছে। আমরা বর্তুমান সময়ে মহু-শ্বতি যে আকারে দেখিতে পাই, উহা সহারণ-শ্বত মহারাজ মদন কর্ত্বক সঞ্চণিত। ইহা ভট্ট মেধাতিথির ভাষ্যেই পরিব্যক্ত হইরাছে—

" মান্তা কাপি মহস্ত্ৰতি গুছচিতা ব্যাখ্যা হি মেধাতিখেঃ
না লুইপ্তৰ বিধেৰ্বশাৎ কচিদ্বপি প্ৰাপ্যং ন হৎ পুত্তকম্।

কোণীন্দ্রো মদন: সহারণ-স্থতো দেশাস্তরাদান্ততৈঃ জীর্ণোদ্ধার মঠীকরৎ তত ইতত্তৎ পুস্তকৈ র্লিখিতৈঃ॥"

অস্তান্ত সংহিতাগুলি ইহারই অনুসরণে পরবর্তী কালে রচিত এবং প্রাচীক রীতি অনুসারে কোন বিশেষ বেদশাখার সহিত সম্বন্ধও নহে। স্মুতরাং প্রচলিত স্মৃতিসমূহ, প্রাচীন ধর্মস্ত্রগুলি ভালিয়া চুরিয়া সমাজ-শাসক স্মুধীব্যক্তিগণ কর্তৃক যে বর্ত্তমান আকারে রূপাস্তরিত হইরাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কোন ধর্মাচারের স্ক্র মীমাংসা করিতে হইলে কেবল এই সকল রূপাস্তরিত গ্রন্থরালির উপর নির্ভির করা যায় না।

অতএব বে হেলে মতের বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেই সেই স্থলেই বেদ-বিহিত মতই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বেহেতু—

'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসামানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥' এখন দেখা যাউক, 'পিতৃ' শক কাছাকে নির্দেশ করে।

শ্রুতি 'পিতৃ' শব্দে কেবল জন্মদাতা পিতাকে নির্দ্দেশ না করিয়া প্রধানতঃ বৃদ্ধবিদ্ বিশ্বান ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ পিতৃপদ্বাচ্য নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

<sup>«</sup>স্বং হি নঃ পিতা যোহস্মাকমবিশুয়াঃ পরং পারং তারয়সীতি।<sup>1</sup>

প্রশ্লোপনিষদ্॥

আপনিই আমাদের পিতা; বেহেতু আপনি আমাদিগকে এই অবিদ্যা বা নারা-নাগর হইতে পরমণারে উত্তীপ করিতেছেন। স্বতরাং—

> "উৎপাদক ব্ৰহ্মদাত্ৰোৰ্গনীয়ান্ ব্ৰহ্মদঃ পিতা। ব্ৰহ্মদাগ হি বিপ্ৰস্থা এতা চেহ্চ শাখতম্॥" মনু।

জনাদাতা ও ব্ৰহ্মজানদাতা এতঃভ্রের মধ্যে ব্রহ্মজানদাতা শিতাই গ্রীয়ান্ ।
কারণ, জনাদাতা পিতা কেবল নখর জড়দেহের উৎপাদক, কিন্তু ব্রহ্মজানদাতা
বৃদ্ধপ্রস্থাপ্রিমূলক যে জ্ঞানময় দেহের উৎপাদন করেন, তাহা জড়াতীভ ও শাখত।
জ্ঞাত্রব শিতৃশক্ষ রচার্ধে যে কেবল জন্মদাতা পিতাকেই বুঝার, তাহা নহে। শাক্ষে

স্থাপিতা উলিখিত হইরাছে। বথা-

" ক্লাদাভারনাতা চ জানদাভাতরপ্রাদ:।

জনদো মন্ত্রণো জ্যেষ্টপ্রাভা চ পিতর: স্বৃতা: ॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

কল্পান্তা, অনুন্তা, জ্ঞানন্তা, অভ্যন্তা, জন্মন্তা, মন্ত্ৰন্তা ও জ্ঞান্ত এই সাতজনই পিতৃপদ্ধাচা। তত্তিয় বজুর্জেলে আই পিতৃগণেরনাম উক্ত ইইয়াছে। বথা, ১ সোমপা, ২ সোমসদ, ৩ অগ্নিদ্বাতা, ৪ বর্হিষ্দ, ৫ ইবিভূজি ভ আল্পা, ৭ মুকানীন, ৮ ব্যহাজ।

আবার বফুর্বেনে বে বম্ন—পিতা, রুদ্র—পিতামহ ও আদিত্য— প্রশিক্তাসহ, এই তিন পুরুষের নামোল্লেখ আছে, উ হারা মৃত-পিতাদি নহেন ।
অথবা বস্থাদি নামধের কোন পৃথক সম্বাবিশিষ্ট জীবও নহেন। সামবেদীর জান্দোগ্য উপনিবদ পাঠে জানা বার, উ হারা জীবিত বিঘান ব্রন্ধচারী বিশেষ—
ব্রন্ধচর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উ হারা প্রক্রপ তিবিধ আখ্যার অভিহিত হইয়া
থাকেন। ব্রন্ধচারী চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্যান্ত গুরুকুলে অবস্থান করিরা যথন বেদাদি
অধ্যরন করেন, তথন তাঁহাতে সকল সদ্গুণ বাস করে বিলয়া 'বম্ন—পিতা' নামে
পিতামহ অভিহিত হন। যথা—

"তদ্ম বনুবোহ্ৰায়ন্তা: প্ৰাণাবাৰ বসৰ এতে হীদং সৰ্কং ৰাসুয়ন্তি॥"

৪৪ বংসর পর্যান্ত ব্রন্ধর্যান্তর্ভান দারা ব্রন্ধারী যথন বেশাধ্যুনাদিকরেন, তথন তাঁহাকে দেখিয়া পাষ্পুগণ ভয়ে রোক্তমান হর বলিয়া তিনি ' করা ' পিতামহ নামে আথ্যাত হন। যথা—

"প্রাণা বাব ক্রন্তা এতে হীনং সর্বাং রোময়তি॥"

পরস্ত তৃতীর ব্রহ্মচর্য্যকালে ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মচারী বেদাদি অধ্যয়ন করেন, তিনিই " আদিত্য—প্রপিতামহ " নামে খ্যাত। যথা—

"व्यागा दाव जामिडा। এতে होनः गर्समानमण्ड।"

তাঁহাতে সদ্গুণাবলী আদিভ্যের অর্থাৎ ক্র্য্যের ক্সায় অপ্রকাশরূপে অবস্থান করে বলিরা তিনি আদিত্য নামে আতহিত।

অতএব বর্ত্তমান প্রাহণছভিতে বে পিতৃপক্ষে মৃত তিন প্রক্ষের নাম উল্লেখ
দৃষ্ট হর, উহা পূর্ব্বোক্ত তিবিধ বিদান ব্রহ্মচারীর প্রাদ্ধের অমুকরণ মাতা। এই
জন্তই প্রাদ্ধে মৃত ৪ কি ৫ প্রক্ষের নামোরেশ বিহিত হয় নাই। প্রতরাং বর্ত্তমান
প্রাহণছভি বে বৈদিককালের জীবং-পিতৃপ্রাদ্ধের অমুকরণে অভিনব প্রণাণীতে
গঠিত হইরাছে, ভাহাতে সন্দেহ নাই। কণত: বাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ বেদপার্গ তাঁহারাই
প্রাহ্মিক্ত ভাহারাই প্রকৃত পিতৃপ্রবাচ্য। প্রদ্ধা সহফারে তাঁহাদের ভোজন
করাইলেই প্রকৃত প্রাদ্ধ করা হয় এবং উহার নামই পিতৃষ্কা। এই জন্তই মন্ত্র্যার্থেন—

" যদ্পেন ভোক্ষয়েৎ প্রাক্ষে বহব চং বেদপারগং।"

বদিও গৃহী-বৈক্ষৰগণ, তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃ-বিরোগে আধুনিক রূপান্তরিত প্রাদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে প্রান্ধান্তর্গন করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রারশঃ বৈদিক প্রথারই অনুসরণ করিলা থাকেন। বৈক্ষব-স্থৃতিকর্ত্তা ব্রীণ গোগালভট্ট গোস্থানী "সংক্রিরা-সার-দীপিকা "-পদ্ধতিতে শুদ্ধভাতি-বৈক্ষবদিগের জন্ত প্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সংক্ষেপ ক্রে নির্দেশ করিলাছেন, তাহা সম্পূর্ণ বেনাচার-সম্মত। তিনি বৈক্ষবলাতির প্রতি কেমন স্কল্য প্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন, দেখুন।

"তথা জীবতি মহাগুরে) শিত্রি সতি ভক্তা তৎ সেবনাদিকং বিনা
ভব্নিন্ যথাকালে যথাতথা পঞ্চমাপনে সতি তন্মৃতাহঃ প্রাপ্য বর্ণাশ্রানির্ সর্বজীবেরু ভূরিভোজনমাচরপ ব্যতিরেকেন যদি মন্তকান্ত তদা ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রের্
বিশেষতঃ বৈক্ষবেরু চ সহজার জনাদি নিবেদনং বিনা তেভাঃ পিভ্ভাঃ শ্রীমনাহাপ্রদাদচরণোদকাদি নিবেদন বাক্যং বিনা চ চেন্মহহিন্মু বভাবতঃ তর্পগ্রাহ্মাদিক্রোপরত্বেন রচনা সংঘাতব্রতং যেবাং ভর্শপ্রাহ্মাদি বাক্যরচনা-সংঘাতক্রিয়াপরাণাং
ক্রিপাং তথা তে শিতৃগোকান্ যান্তি তৎ কর্ম্বশাৎ ।"

অনক্ত-শরণ গৃহীবৈষ্ণবগণ মহাপ্তরু পিতামান্তার জীবিতকালে ভক্তিপূর্ব্বক ভাঁহাদের সেবাদি করিবে। পরে মৃত্যু হইলে শ্রান্ধদিবসে বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বজীবকেই যথেষ্টরূপে তৃত্তির সহিত ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রকেই বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণকে স্থাভাবিক অন্নজ্ঞলাদি নিবেদন করিবে এবং পিতৃগণকে শ্রীমনহাপ্রসাদ-চরণাদকাদি নিবেদন করিবে। এইরূপ অন্তর্ভান না করিয়া যদি বহিন্দু থভাবে তর্পন শ্রাহ্মাদি-ক্রিয়াপর কর্মিদের তার আচরণ কর, ভাহা হউলে সেই কর্মবশে শিক্লোকে গতিলাভ হইবে। স্ভরাং বৈষ্ণবের বাঞ্নীয় ভগবলোক-প্রাপ্তি ঘটিরা উঠেনা। শ্রীভগবানের উক্তিই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, যথা—

" যান্তি দেবত্রতাঃ দেবান্ পিত্নু যান্তি পিত্ত্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্যাজিনোহপি গাং॥"

বাঁহারা দেবপুজক তাঁহার। দেবলোকে, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোকে এবং ভূতপূজকগণ ভূতলোকে গমন করিয়া থাকে, কেবল আমার পূজাপর অর্থাৎ মৃদ্ধকগণই মদীর লোকে গতিলাভ করিয়া থাকে।

স্থতরাং বৈষ্ণবর্গণ সাধারণতঃ শ্রাক-তর্পণক্রিরাপর কর্মিদিগের ন্যায় শ্রাক করেন না বিদ্যাই যে তাঁহারা শ্রাক করেন না, তাহা নহে। বৈদিক রীতি অনুসারে শ্রাকের মূল উদ্দেশ্য বৈষ্ণবশ্রাকে সর্বব্রোভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ সংস্কারবিশেষ নহে, বরং ইহাকে একটা কর্মান্সবিশেষ বলা যাইতে পারে। পদ্ধতি গ্রন্থে বৈদিক দশবিধ সংস্কারের কথা উল্লেখ অছে ; কিন্তু তন্মধ্যে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধনাও আদৌ বিবৃত হয় নাই। যেহেতৃ সংস্কার ঔপাধিক—কেবল দেহেরই হুইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ জীবিত ও মৃত উভয়েরই উদ্দেশে অমুঠিত হয়। সত্য বটে, প্রাচীনকালে কেবল জীবং-শ্রাদ্ধই সমাজে প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তিকালে মনীবিগণ কর্ত্ক মৃতকশ্রাদ্ধ বর্ত্তমান আকারে আড়ম্বর্ত্তক হুইয়া প্রবর্তিত হুইয়াছে। মৃতকশ্রাদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত পিল্যাদিতে বত্মাদি দেবতার অধিষ্ঠান করনা ক্রিয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করা হুইয়া থাকে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে মন্তভায়্যকার মেধা-ভিথি এবং গোবিনদরাল বলেন—"বিদ্বেষ বা নান্তিক্য বৃদ্ধি বশতঃ যাহায়া মৃতেয়

শ্রাদ্ধক্রিরার প্রবর্ত্তিত না হইবে, তাহাদের প্রবৃত্তি উল্মেষের জয়ই এইরূপ দেবত্ব অন্যারোপ বারা পিতৃগণের স্ততিবাদ করা হইরাছে।" অবস্ততে বস্তর আন্নোপের নামট অধাারোপ, স্কুতরাং ইহা কাল্লনিক। তবেই দেখা বাইতেছে, সমাজে মুক্তক শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিতে পূর্ব্ব সমান্তপতিগণকে কিরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিতে হইয়াছে। কোন্ সময় হইতে এইরূপ মৃতক্রাদ্ধ সমাজে প্রচালত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা হরত। দেখা ৰাইতেছে, পৃথিবীর সকল মহয়জাতিই মৃতের প্রতি সুম্মান প্রাণশন করিয়া পাকেন। স্মতরাং মৃতব্যক্তির উদ্দেশে কোনরূপ কর্মের অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণ ক্যারসঙ্গত ও অবশ্র কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বরাহপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—আতেয় মূনির পুত্র নিমি, পুত্রের মৃত্যুতে অভিশর শোকাভিভূত হুইয়া তদ্রদেশে কি করা কর্ম্বরা চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে মৃতপুত্রের উদ্দেশে এইরপ আছকলের অহঠান করিলেন। পুত্র জীবদশার যে যে ফলমলাদি ভোজন ক্রিতেন, নিমি সেই সকল নব নব রুগাল ফলমূলাদি উপকরণ যুণাসম্ভব সংগ্রহ করিলেন এবং ৭ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মাংস, শাক, ফলমুলাদি দ্বারা যথাযোগ্য পরিভৃথ্যি সহকারে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। অনস্তর পৰিত্ৰভাবে ভূতলে দৰ্ভ আন্তীৰ্ণ করিয়া, তাহার উপর শ্রীমানের নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্বক পিশুপ্রদান করিলেন। এমন সমরে দেবর্ষি নারদ তথার উপনীত হইতেন। তথন দেববিকে দেখিয়া নিমি অতীব ভীত ও সকুচিত হইরা পড়িলেন। দেববি ইহার কারণ জিজ্ঞাম হইলে, নিমি অভীব লজ্জিতভাবে কহিলেন-

"কৃতঃ সেহশ্চ প্তাথে মরা সকল্য যৎকৃত্রন্।
তপ্রিতা বিশান্ সপ্ত অরাজেন কলেন চ।
পশ্চাবিসজ্জিতং পিঙাং দর্ভানাতীর্য ভূতবে।
উদকান্যনকৈব স্বপদব্যেন পারিতন্।
শোকস্নেহ-প্রভাবেন এতং কর্ম মরা কৃত্রন্।
ন চ শ্রতং মরা ক্রিপুং দ দেবৈ ধাবিভিঃ কৃত্রন্॥"

আমি প্রবাৎসন্যের বদীভূত হটরা নিজেই সন্ধন্ন করিয়া এই কার্য্য করিরাছি। অরাণি ও ফলমূলাণি দারা আমি ৭টা ব্রাহ্মগকে পরিভৃত্তির সহিত ভোজন
করাইয়া, পরে ভূতলে দর্ভ আতীর্ণ করিয়া তাহার উপর প্রের উদ্দেশে পিও প্রদান
ক্রেরিয়াছি। আমি শোক ও ক্লেহের প্রভাবেই এট কার্য্য করিয়াছি। কোন
দেবতা বা ঋষি যে এরপ কার্য্য করিয়াছেন তাহা ইঙঃপুর্বে কখন শ্রবণ করি নাই।
এই জন্তই আমি বিশেষ ভীত হটয়াছি।

এই কথা শুনিয়া শ্রীনারদ কহিলেন—

"ন ভেতবাং ধিজশ্রেষ্ঠ পিতরং শরণং ব্রজ।

অধর্মান চ পশ্রামি ধর্মো নৈবাক সংশয়: ॥"

ওহে বিজ্ঞবর ! ভয় নাই, ইহাতে তো কোন অধর্মের কারণ দেখিতেছি না।
তুমি, ভোমার পিতাকে একবার ডাক। নারদের এই কথা শুনিয়া নিমি পিতার
ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধান মাত্র আত্রেয় মূনি তথার উপস্থিত হইলেন এবং
পুত্রশোকাত্র পত্র নিমিকে আধাসিত করিয়া কহিলেন—"নিমির সম্বলিত এই বে
ক্রিয়া ইহার নাম পিত্যক্ত—এই ধর্মকাও স্বয়ং ব্রশা কর্তৃক নির্দিষ্ট।"

অতএব প্রদা সহকারে প্রোত্তির আলগগণকে অত্যে পরিভৃতি সহকারে ভোলন করাইরা পরে মৃত্যাক্তির নাম-গোতা উল্লেখপূর্মক তংপ্রিয়ন্ত্র। তছ্পেশে নিবেদন করাই প্রকৃত প্রান্ধ। ভাতির বর্তমান মৃতকপ্রান্ধে যে সকল বহরাভৃত্বর পরিষ্ট হয়, ভাহা পোকরঞ্জনার্থ বহিরক্ষ ব্যাপার মাত্র।

বৈষ্ণবগণ পৃংক্ষাক্ত বৈদিকমূল প্রান্ধকাণ্ডেরই অমুবর্ত্তন করিরা থাকেন।
ভাঁহারা প্রান্ধ বিষয়ে কেবল মাণসা-ভোগ দিয়াই সারেন না। তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদ পিতৃগণকে সমাদরের সহিত নিবেদন করিরা থাকেন এবং প্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে
মথাসাধ্য পরিত্তি সহকারে ভোজন করাইয়া প্রান্ধ-মহোৎসব সম্পান্ন করির।
থাকেন !

পবিত্র ও প্রশন্ত পাত্রে চিড়া, লাজ, গুড়, দধি ফলমুগাদি একত্র করিপ্না ভগবানে অর্পণ করিলে প্রকৃত্তই সুনংস্কৃত মহাপ্রসাদার পরিগণিত হয়। চক বা পায়স পাক করিপ্না শ্রীভগবানে নিবেদন করার বিধি ও সদাচার আছে। অতএব সেই শ্রীমহাপ্রসাদ বৈষ্ণৰ-পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন করিলে তাঁহাদের অতীব প্রীতিপ্রদ হইরা থাকে। ইছাই তো শাস্ত্রোক্ত মূল প্রান্ধ। শ্রীহরিভক্তি,বিলাদে ১ম, বিলাদে উক্ত হইয়াছে—

> শ্রপ্রান্ত প্রাদ্ধনির প্রাপানং ভগবতেইপরেও। তচ্চেযেনৈর কুর্বীত প্রাদ্ধং ভাগবতো নর:॥"

বৈশুবজন প্রাদ্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবান্কে স্থাংস্কৃত অমাদি নিবেশন পূর্বক, সেই প্রশাদার স্বারা প্রাদ্ধান্ত করিবেন। যথা প্রগ্রাণে—

"বিষ্ণো নিবেদিতায়েন যইব্যং দেবতাস্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেরং তদনস্তার করতে ॥"
বিষ্ণু-নিবেদিত অন্ন পিতৃগণকে অর্পণ করিলে অনস্ত ফলপ্রান হয়।
পুনশ্চ ত্রন্ধাগুপুরাণে—

"বং আদ্ধকালে হরিভূক্ত-শেষং, দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্। তেইনব পিঞাং স্তলসীবিমিশ্রা-নাকলকোটিং পিতরঃ স্কৃপ্তাঃ ॥"

শ্রাদ্ধ সময়ে ভক্তিসহকারে ভগবছচ্ছিট মহাপ্রাাদ ও তুলসীনস সমন্বিত সেই
মহাপ্রাসাদেরই পিও দেবগণ ও পিতৃগণকে অর্পণ করিলে, কোটীকল্ল ধাবং পিতৃপেবগুল পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পিতৃগণকে এইরূপ
মহাপ্রাাদ দান নিত্য-শ্রাদ্ধ-বিষয়ক—পার্ক্ণাদিপর নহে,—বিলিয়া থাকেন। এই
প্রামাণে তাহাদের সেই মত নিরম্ভ হইয়া ঘাইতেছে।

আবার পিতৃগণের উদ্দেশে কেবল শীভগবানে জ্বনাদি অর্পণ করিলেও

পিতৃগণের পরিতৃপ্তি হইরা থাকে, অবশ্য এছলে আপত্তি হইতে পারে—"অন্তের উদ্দেশে জগবানে অনাদি সমর্পণ গৌণ,—মুখ্য নহে। হতরাং উহাতে ভগবানের বিশেষ প্রীতিসাধন না হওয়ায় বিশেষ ফলজনক হয় না।" এরূপ আশক্ষা করা যাইতে পারে না; বেহেতু নিজ্ঞ-পিত্রাদির হিভার্থ ভগবানের পূজা করিলে ভগবানের পরম প্রীতিসম্পাদন হয় এবং পরমফলও প্রাপ্তি হইরা থাকে। যথা, স্থান্দে—ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

"পিতৃত্বদিশ্র হৈ: পূজা কেশবন্ত কতা নরৈ:।
ত্যক্তবা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুদ্রে॥
ধরা তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষত:।
কে কুর্বন্তি হরেনিত্যং পিত্রব্ধং পূজনং মুনে।
কিং দক্তের্বাছলি: পিইওর্গনা আদ্বাদিতি মুনে।
হৈরেচিতো হরিজ্জ্যা পিত্রব্ধ দিনে দিনে॥
বমুদ্দিশ্র হরে: পূজাং ক্রিয়তে মুনিপুক্র।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাত্তং নয়েং প্রমং পদং॥"

হে মুনিবর! পিতৃগণের উদ্দেশ করিয়া ঐভগবানের অর্চনা করিলে মানব নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মুক্তি-লাভ করেন। অতএব সংসারে বিশেষতঃ ক্লিকালে সেই লোকই ধক্ত, যাঁহারা পিতৃগণের জক্ত শ্রীহরির পূজা করেন।

হে মুনে! যে ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি পূর্বাক শ্রীহরির আর্চনা করেন, তাঁহার বছ পিওদান বা গ্রা-শ্রাকাদিতেই প্রয়োজন কি ৈছে মুনি শ্রেষ্ঠ! ধাঁহার উদ্দেশে শ্রীহরির পূজা অন্তিত হয়, তিনি নরকাহাস হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়া পরমপদে নীত হন। অতএব পিতৃগণের উদ্দেশে ভাগবৎ-পূজা করিয়া পরে ভগবৎ-নিবেদিত অয়াদি দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিলে মহাগুণসিদ্ধি হেতৃ স্বতঃই স্ক্র্যাদি মহাফল উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথবা প্রাদ্ধার্থার পরিত্যাগ পূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশে বিশেষ ভক্তিসর্কারে

কেবল প্রীভগবানের পূজা করিলেও স্বত:ই ফলবিশেষ দিদ্ধ হয়। যথা—

"তরোমূ ন-নিষেচনেন তৃণাস্তি তৎক্ষত্জোপশাথা' ইত্যাদি আয়ায়্সারে তাহাতে পিতৃগণের পরম তৃপ্তি সিদ্ধ হয়। কেবল নিজ ক্বত শ্রাদ্ধদানে তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হয় না—ভগবহচ্ছিই মহাপ্রসাদের অপেক্ষা করে।

এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ ; যথা, নারায়ণোণনিষদে—

"এক এব নারায়ণ স্থানীৎ, ন ব্রহ্মা নেমে ছাবা-পৃথিব্যো। সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মন্ত্র্যাঃ বিফুনা স্থাপিত মগ্লান্তি বিষ্ণুনাছাতং শিছন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবস্তি তম্মান্বিবাংসো বিষ্ণুপস্থতং ভক্ষরেয়ুঃ।"

পুরাকাশে কেবল এক নারারণই ছিলেন, ব্রন্ধা ছিলেন না, অস্তরীক ও পৃথিবীও ছিল না। স্মরণপ, পিতৃগণ ও মন্ত্র্যাগণ সেই বিফুর ভুক্তার ভোজন করেন, বিষ্ণুর আন্ত্রাত দ্রব্য আন্ত্রাণ করেন এবং বিষ্ণুর পীত দ্রব্য পান করেন। স্পত্রব স্থবিজ্ঞ সাধুগণ শ্রীভগবানে নিবেদিতারই ভোজন করিবেন।

বশিষ্ঠ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে-

"নিত্যং নৈমিছিকং কামাং দানং সম্বন্ধ মেব চ। দৈবং কৰ্ম্ম তথা পৈত্ৰং ন কুধ্যবিদ্বন্ধবো গৃহী॥"

এমবে শৈক শব্দ বহিমুখ-ভাববশতঃ পিতৃতর্পণ-প্রাদ্ধানি-ক্রিয়া-পরস্থই বুঝিতে হইবে। এই শ্রুতিমূলক বৈষ্ণব প্রাদ্ধের সদাচার বহু প্রাচীন কাল হইতে গৌড়ান্ত-বৈদিক-বৈষ্ণব-সমান্তে প্রচলিত রহিয়াহে। শ্রীমহাপ্রভুর শাধা শ্রীক হরিদাসাচার্য্যের তিরোভাধ-মহোৎসব শ্রীভগবৎ-প্রসাদ ঘারাই নির্মাহিত হইয়াছিল। কর্মকাণ্ডীর শ্রুতির অন্নসরন করা হর নাই। যথা ভক্তিরত্বাকরে—

'' তোমার মনের কথা কহিয়ে বিরশে। অক্ত ক্রিয়া নাই বৈঞ্চৰ মণ্ডলে॥ বাদশী দিবদে ক্রি প্রমাব্তন। বিবিধ সাম্প্রী ক্ষেত্ত করিব অর্পুণ। ক্ষকের প্রাণাদি জব্য দিব্য পাজে ভরি।
হরিদাসাচার্য্যে সমর্পিব বন্ধ করি।
ঐচ্ছে বৈষ্ণবের বহু ক্রিরা মুখ্যনিলু॥
তুনি না জানহ তেঞি কিছু জানাইলু॥
এ কথা শুনিরা কহে এই হব হর।
ভিক্তিহীন বাক্তি কি বুঝিবে আশর ॥"

স্পনন্তর মহোৎসব দিনে কিরূপ ভাবে বৈফ্যব-শ্রাদ্ধকার্য্য নির্বাহিত হইরা-ছিল, তাহা শুমুন---

"ন্ধানিরা ত্রীপ্রভুর ভোজন অবদর।
ভোগ সরাইতে প্রেমে পূর্ণ কলেবর॥
ভাস্ন অর্পণ কৈল, আচমন দিরা।
দেখি নৈবেত্যের শোভা জ্ডাইল হিরা॥
স্কার পাত্রে প্রসাদার অনেক ষতনে।
হরিদাসাচার্য্যে সমর্পিলেন নির্জ্জনে॥

ভক্ষণাবসর জানি আচমন দিলা। প্রসাদি ভাষুল আদি বড়ে সমর্পিলা॥"

কই, এ স্থলে কর্মকাণ্ডীর স্থতির বিধান মতে প্রাদ্ধকার্যোর অস্পর্গ করা তুইল না তো। অনজ-শ্রণ গৃহীবৈঞ্চব এই সদাচারেরই অন্সরণ করেন।

**নে** যাহা হ**উক, শ্ৰাদ্ধ কাহাকে বলে**?

"সংস্কৃত-ব্যঞ্জনাত্যঞ্চ পরোদধিমৃতাবিতং। শ্রদ্ধানী দীয়তে যত্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগন্ততে॥"

ইতি প্লস্তাবচনাৎ 'শ্ৰদ্ধা পদ্মাদেদ্যানং শ্ৰাদ্দশ্' ইতি বৈদিক প্ৰদ্যোগাধীৰ বৌলিকম্। প্ৰাদ্ধত্ত্ব। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বা পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদ্ধাপৃর্বক অনাদি ভক্ষাক্রব্য দানের নামই প্রাদ । বৈষ্ণবগণ এই মুলবিধি অনুসরণ করিয়াই মৃতব্যক্তির বা পিতৃগণের উদ্দেশে প্রীবিষ্ণ-প্রদাদ নিবেদন করিয়া থাকেন। অভএব বৈষ্ণবের প্রেত্ত্ব না থাকার, বৈষ্ণবর্গণ সাধারণ-জনগণের স্তায় প্রেত্ত্ব-থঞ্জন উদ্দেশে কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম করেন নাই বিলিয়াই বে, বলিতে হইবে বৈষ্ণবর্গণ প্রাদ্ধ করেন না কেবল মালসাজ্যেগ দিরাই সারে ? ইকা কি অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? বৈষ্ণব-গণ প্রাদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। স্থতরাং বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া বৈষ্ণবদিগের জাচার-ব্যবহারের অষ্ণা কুৎসা করা, যে নিতান্ত অসম্ভত, তাহা বলা বাহলা মাত্র।

শাদ্ধে বৈশ্বৰকে ভোজন করান অবশ্র কর্ত্তব্য। নতুবা সে প্রাদ্ধ রাক্ষণের
প্রাণ্য হয়। ভাই, শ্রীমদ্বৈত প্রভু, তাঁহার পিতৃশাদ্ধে বৈশ্বব ভোজন।
শাদ্ধে শ্রীব্রন্ধহিনাসকে প্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিয়া
বিলয়াছিলেন—" তোমার ভোজনে হয় কোটা ব্রাহ্মণ ভোজন।" এ বিষয়ে
শাত্রেও দৃষ্ট হয়। তথা স্কান্যে—প্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথ-সংবাদে—

" যন্ত বিজ্ঞাবিনিল্মু ক্তিং মূর্থং মন্তা তু বৈঞ্চৰং। বেদবিদ্ধোহদদান্বিশ্রঃ শ্রান্ধং তদ্রাক্ষনং ভবেৎ ॥"

বিশ্বাহীন বৈশ্ববকে মৃত্ মনে করিয়া বেদ্বিদ্গণকে প্রাদ্ধ-পাত প্রদান করিলে, বিপ্র-কৃষ্ক সেই প্রাদ্ধ রাক্ষণ কর্তৃক গৃহীত হয়।

শৃতি অনাণেও পরিবাক্ত হইরাছে—

" সুরাভাওত্ত পীয্বং যথা নশুভি তৎক্ষণাৎ।
চক্রাত্ব-ত্রহিঙং প্রাদ্ধং তথা শাতাতপোহরবীং ॥
শতাতপ বণিয়াচেন—

অমৃত ক্রাভাওত হইলে যেরপ আত অব্যবহার্য হইরা পড়ে, সেইরূপ বৈক্ষর্থীন প্রাক্ত পণ্ড হইরা থাকে।

## অফ্টাদশ উল্লাস।

#### সামাজিক প্রকর্ণ।

শান্তে জাতি-পরিচরে বৈশ্ব নামে কোন জাতি-বিশেষ উল্লিখিত না হইলেও বালগা দেশে বৈছ জাতির ভার (অধুনা বৈছ-বালগ) এক শ্রেণীর ছিলাতি আছেন, যাঁহারা বহুকাল হইডে "বৈষ্ণব " জাতি নামে প্রসিদ্ধ এবং এই নামেই উাহারা জনসমাজে আত্মজাতি পরিচর দিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। ধর্মে, কর্মে, সামাজিক মর্য্যাদার ইহাঁরা ব্রাহ্মণ জাতির—সর্বাংশে না ইউক প্রায় তুল্য-সন্মান, লাভ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের বীজী বা পূর্বপুক্তর বে বৈষ্ণবী সিদ্ধি লাভে বিশেষ গৌরবাহিত ছিলেন ভাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই পূর্ব-গৌরবের ধারা কালের কুটিলাবর্জে ক্রমণং ক্ষণিতর হইয়াও অভাবধি জব্যাহত আছে। "ব্রাহ্মণ" নামটী বেরুণ পূর্ব্বে পর্ব্বের্কিজ বা ব্রহ্মজানীকে বুঝাইত কোন জাতিকে ব্র্থাইত না, ভাহা হইতে পরে ঐ "ব্রাহ্মণ" শব্দ বিশ্বত হইয়া বহ্ম-জান নিরপেক্ষ জাতিমাত্রপর হইয়াছে, সেইরুণ "বৈষ্ণব " নামটী যদিও ধর্মভাবজ্ঞাতক এবং প্রধানতঃ শুদ্ধ ভাগবজ্ঞককে নির্দেশ করে, কিছ ভাহা হইতে ক্রমণং বিক্নত হইয়া উহা এই বাললা দেশে কালে বিশিষ্ট-সন্নাচার-সম্পান গৃহত্ব-বৈষ্ণব-বংলীয়গণের জাতিপর নাম হইয়া গড়িয়াছে। বৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি সহছে একটী টেবেল বা তালিকা নিম্নে প্রাপ্তিক হইল।

८८ ८वस्य-टेवकव — शद्रमहत्म (किक्निवानी) मामाङ्ग — जाजिक (फक्षांती (श्रीक्व या गर्मिंगी) त्मक्रात्मड़ी, महारवन, न'हि, कर्छाडका, षाडन, वाष्ट्रन, क्वीस, मत्रामी (जिन्छि-भव्यहर्म) महम्मिक श्रुक्ति। 레-크和-주-파-기리주 देवमिक (मास्यामाष्ट्रिक) विवक्त (रवजानी क्रामीन) हरम (म्ब जक्दर्ग) चाहाती, बस्ताहाती, ग्रांबार, **ब्रिज्ञानादादान।** निमा ठ- मच्छामात्री। Y वानाभित्र ष्माठांत्री, मस्ताठांत्री, वांमार, निमार, विक्यांगी। <u>त्रांश्रहा</u> मन्त्रामी [ क्रां ि देवकव, नागादेवकव, क्रांड-देवकव, \* देवत्राती देवकव-(बांहे-मनाब्दी) † প्रकृष्डि लोड्डाय-देवमिक क्ष क्ष भारक विज्ङा <u>₩</u> <u>▼</u> ব্ৰাহ্মণ (জ্ঞানবাদী) 一定

खीयरां अन्तर कारिकार वह शूर्स रहेर जीमम् त्रामान त्या \* देवब्रानी देवक्षव ष्याधुनिक नरहन।

বর্ত্তমানে সকল আভিই পূর্ব্বের ন্তার গুণকর্মগত না ইইরা জন্মনাত্রপর হইরা পাড়িরাছে। এখন ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, তাঁহার ব্রাহ্মণ লক্ষণ, ব্রাহ্মণোচিত সদাচার না থাকিলেও ব্রাহ্মণ। কেন না তাঁহাদের শিরায় শিরায় সেই সিদ্ধ গ্রধিবংশ্রের রক্ষণারা প্রবাহিত হইছেছে। এখন রক্তেরই মান্ত—ধর্মের বা গুণের আদর নাই। আমরা বলি, বৈশ্ববদেরও ত সেই দশা ঘটিরাছে। যাঁহারা প্রাচীন সদাচারী বৈশ্বুত্ব, তাঁহাদের নৃশে হয় হরিভক্ত প্রথিরক্ত—নয় সিদ্ধ-বার্যোৎপন্ন বৈশ্ববের পবিত্র রক্ত-ধারা আলও প্রাহাদের বংশধরগণের শিরার শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল বৈশ্বব মহাত্মাদের বাজীপুরুষ যে সিদ্ধ ভগবদ্ধক ও সর্ব্বেন-বরেণা ছিলেন, ভাহা বলাই বাহুল্য। অত এব যদি ব্রাহ্মণ-রক্তের মান্ত সমাজে অব্যাহত থাকে তবে বৈশ্বব-রক্তের সম্মান থাকিবে না কেন? বৈশ্ববে ওরসে তাঁহার স্বর্ণজাবা আল্পনোমলা বৈশ্ববী পত্নীর গর্ভন্ধাত্ত সন্তানই 'বৈশ্বব-জাতি' পদবাচ্য হন। জাজির স্থি এইন্ধপেই হইরাছে। এইরূপে একই ধর্ম, কর্ম্ম ও জন্ম-বিশিষ্ট কতক্ত্মলি লোক সংঘবদ্ধ হইলেই একটা জাতি যা সমান্ধ গঠিত হইরা থাকে। গুণ ও কর্ম্ম লাইয়াই সেই জাতির নাম-করণ ও বর্ণ-নির্দ্দেশ হয়। যেমন ব্রাহ্মণ, বৈশ্বু, কুস্থকার, তাঘুলী-স্বর্ণবিত্ব, গাল্যকার, গোগ ইত্যাদি।

বৈষ্ণ্যের মাহাত্মা ও গৌরব, শাঁক্সে কিরূপ অবলম্ভ অক্ষরে চিত্রিত আছে, ভাহা অভিজ্ঞ সুধী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। অত এব বৈষ্ণৰ যে ধীন-শুদ্র

(রামাৎ-সম্প্রদায়-প্রবর্দ্ধক) সময় হুইতে গৌড়বঙ্গে বাস করিয়া " বৈরা**গী-বৈষ্ণ্ডৰ** " নামে অভিহিত।

† প্রধানত: নদীয়া, হগলী, ২৪ প্রগণা জেলার মধ্যে আটথানি থানের গৌড়ান্ত-বৈদিক বৈষ্ণব জাতি-সমাজ গইয়া এই থাক হয়। নদীয়া জেলার মধ্যে > বেজপাড়া, ২ সিন্দ্রিনী (চাকদহ) হগলী জেলার ৩ চাঁপদানী (বৈন্তবাটী) ৪ বলরাম-বাটী (সিন্দ্র) ৫ বলাগড় (সিন্দেরকোণ) ৬ প্রতাপপুর, (বেলে) ৭ বাছড়িয়া, (বিস্কৃহটি) ৮ পুকুরকোণা, (দোগাছিয়া) এই ৮টী সমাজ লইয়া আট-সমাজী।

নহেন— আক্ষণেরও বরণীয় বংশধর, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তথাপি বৈষ্ণবাদিগের এই লাঘ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে সমন্তান শূরুছে পাঙিত করিবার অন্ত কতকগুলি ব্রহ্মবন্দ—এমন কি গুরু-পূরোহিতরূপে বিরাজিত কভিপয় গোলামী প্রভূও বিশেষ উদ্গীব হইয়া পড়িয়াছেন। এই ভাবে দেব-ছিল-বৈষ্ণব-হিংগা ও নিন্দা কলি-দেবের খেলাবা কাশ-মাহাত্ম্য!!

বৈষ্ণবী দীক্ষা-প্রান্তাবে বৈঞ্চব ত্রিজন্ম লাভ করেন। কারণ, দীক্ষাতেই বিজ্ঞা-তির জ্ঞান কাজের পরিদমাপ্তি। মন্থ বলিয়াছেন—

মাতুরগ্রেহধিজননং দিতীয়ং মৌঞ্জি-বন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞ-দীক্ষায়াং দিজত্ত ক্রতি চোদনাৎ॥"

বিজ্ঞানির প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে, পরে শ্রুতি বিধানান্থগারে মৌজীবন্ধন চিহ্লাব্যক্ত উপনয়ন সংস্কারে বিত্তীয় জন্ম। অতঃপর যজ্ঞনীক্ষায় অর্থাং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞ, বা যজ্ঞ শব্দ বিষ্ণুকে ব্রায়, অত এব বিষ্ণু-দীক্ষায় তৃতীয় জন্ম লাভ হয় এবং
শুভিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয়। অত এব 'বৈষ্ণুব' এই নামে বৈষ্ণুবের শুজ্রাদি
শুভিত হইয়া তুরীয় বর্গত্ব অভিব্যক্তিত হইয়া পড়ে। স্থতরাং শাস্ত্রাকুপারে বৈষ্ণবের
বিপ্রবর্গত্ব অভ্রান্থ বিদ্যান্থ বিষয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন—"বৈষ্ণুব বর্ণসন্ধর
কর্মধ্যে নানা বর্ণের সিশ্রাণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন—"বৈষ্ণুব বর্ণসন্ধর
কর্মং উইয়ার বর্ণাশ্রম ধর্ম মানেন না।" সত্ত্ব, রক্তঃ তমোগুণের ভারতম্য সমুস্পারে
মানবগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিম, বৈশ্র ও শূল চরিটা বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এই বর্ণবিভাগ্নের পর হইতেই ভারতের সনাতন ধর্ম বর্ণাশ্রাম ধর্ম নামে অভিহিত হয়।
তারপর এই চারিটাবর্ণ অন্প্রেলাম-প্রতিলোম ভাবে মিলিত হওয়ায় বর্ণান্তর্গত নানা
ক্ষাতির স্পৃষ্টি হয়। এই সকল জাতির অধিকাংশই বিবর্ণ-স্ভুত অর্থাৎ আধুনিক্
কালের ব্যক্ষণাদি সকল বর্ণই মিশ্রবর্গ। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।
ইহাদের গোত্র প্রবর্গাদি আলোচনা করিলেই এই বাক্যের সত্যতা সহজে উপলক্ষ
হইবে। তম্বান্ধ করকণ্ডলি অন্থলোমজ আরু কতকণ্ডলি প্রতিলোমজ এইমাত্র

প্রভেদ। অমুলোমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের স্ত্রী-সংযোগে পিতৃ-সবর্ণ হয় এবং প্রতিলোমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণা স্ত্রী ও নিম্নবর্ণের পুরুষ-সংযোগে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। নারদ-সংহিতা বলেন—

"আরুণোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ। প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥"

শাস্ত্র আরও বলেন---

"মাতা ভস্তা পিছু: পুরো যেন জাত: স এব সং॥" বিষ্ণুপুরাণ।
অর্থাৎ মাতা রে জাতীয়া হউক না কেন, মাতা ভস্তার (মদকের) স্বরূপ,
কেবল গর্ভে ধারণ করেন মাত্র। স্কতরাং পুত্র মাতার পুত্র হইবে না পিতারই
পুত্র—এবং পিতারই বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন। ভগবান্ রামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব
মিক্রাবরুণের ঔরদে স্বর্গ-বেশ্রা উর্বানীর গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ। মহর্ষি বেদব্যাস
অনুঢ়া কল্লার গর্ভে বৈধজাত না হইয়াও ব্রাহ্মণ, মহর্ষি শক্তির ঔরদে স্বাণাকক্রার গর্ভে জন্মিয়াও পরাশর উৎক্ট ব্রাহ্মণ।

আবার এ কালেও ৰঙ্গদেশের বহু ব্লাহ্মণ সে দিন পর্যান্ত 'ভরার মেয়ে ' (নোকা করিয়া আনীতা ইতর জাতীয়া কন্তা) বিবাহ করিতেন। ভরার মেয়েরা কাহার কলা কোন্ জাতীয়া তাহা কেহ জানিতেন না। একজন খুড়া বা মামা সাজিয়া দেই কলাদিগকে ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দিতেন। সেই বিবাহজাত সন্তানেরা পিতারই জাতি ও উপাধি লাভে অধিকারী হইতেন। একপ দৃষ্টান্তের আভাব নাই।''

অতএব আমাদের আলোচ্য সদাচার-সম্পন্ন বৈদিক-গৃহী-বৈঞ্চনশের আধিকাংশ বীজ পুরুষ বিজ্ঞাতি কুলোড়ত বলিয়া তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ণসঙ্কর না হইরা বিপ্রবর্ণের অন্তর্গত হওয়াই বিচান্ধ-সন্ধত ও শাস্ত্র-সন্মত। আবার বৈঞ্বী দীক্ষা প্রস্তাবে "বৈঞ্ব" আখ্যা হইলেই তাঁহার যখন বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হয়, তথন তাঁহার বংশধরগণ কদাচ বর্ণসন্ধর হইতে পারে না। "ব্যভিচারেণ জায়ন্তে বর্ণ-

সঙ্করা:। আচার-ভাইতা বা স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ-সন্মিলনের বা প্রতিলোম-সংসর্গ ফলে যাহার জন্ম তাহাকেই বর্ণসঙ্কর কহে। বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রধন্মী। যথা— "নৌচাশৌচং প্রকুর্ববিন্ শূদ্রবং বর্ণ-সঙ্করা:।"

কিন্তু আমাদের আলোচ্য বৈদিক-গৃহী-বৈষ্ণৰগণের মধ্যে স্বধর্মত্যাগ, অগম্যাগমন, প্রতিলোম-সংসর্গ না থাকায় ইহাঁরা বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। অবশ্র মিশ্রণ-দোষ বে নাই বা থাকিতে পারে না, এ কথা বলিতেছি না, এ দোষ অল্প-বিস্তর সকল সমাজেই দৃষ্ট হয় ? জাতি-গঠনের সময়ে মিশ্রণ-দোষের স্বীকার অবশ্র করিতে হয়। তবে এখন সে দোষ না থাকিতে পারে। সমাজ-বন্ধনের পর হইতেই সে অবাধ-মিশ্রণের গতিরোধ হইরা গিয়াছে— তারপর বহু শতান্ধি গত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে সকল দোষ এখন বিস্তৃতির জন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে।

তবে এই আলোচ্য সমাজ একবারে সম্পূর্ণ নির্দ্ধোষ—সমাজগত বা জাতিগত কোন দোষই নাই, এ কথা বলিলে বাস্তবিকই সত্যের অপলাপ করা হয়। কিছ এরপ দোষের হাত হইতে বরেণা ব্রাহ্মণ সমাজও মুক্ত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা কুলীন-সমাজের কুলগ্রস্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সভ্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—কত 'কু' সমাজে 'লীন ' হইয়া কুলীন নামের সার্থকতা করিয়াছে। কুলীন সমাজে যে মেল বন্ধন—উহা " দোষান্ মেলয়তি ইতি মেল:।" এইরপ নানা দোষের মিলনে কুলাচার্যা দেবীবর ৩৬টা মেল বা শ্রেণী বিভক্ত করেন। এই সকল মেলের কুলগতে পঞ্চবিংশতি দোষ। যথা—

" কন্তা পৃংসো রভাবেন রণ্ডিকাগমনানপি। জীবতঃ পিগুদানেন স্বজনাক্ষিপ্ত এব চ॥ ত্যাজ্যপুত্র ভবেদ্যোষ ষণা কন্তা-বহির্নমাৎ। স্মান্তিমা ক্লডোশাহে বলাৎকার স্তথৈব চ॥ পোৱাপুত্রো ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধ কুর্ছবোগন্ধ:।

অঞ্জনপি বিপর্যায় নীচোন্ধাহে চ নান্তিকে ॥

অঞ্চপূর্বা বয়োন্ধোষ্ঠা মাতৃনামা সগোত্রিকা।

ছষ্ট-কত্যান্ধহীনা চ কানা কুজা চ বাগ্ন্ধড়া ॥
পঞ্চবিংশতি দোষান্চ কুলহীনকরা স্মৃতাঃ ॥ (মেলবিধি)

অর্থাৎ পুত্র কন্তার অভাব, বণ্ডিকাগমন, জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে শিশুদান, শিভূপক ৫ পুরুষের মধ্যে বিবাহ (স্বজনাক্ষেপ), ত্যাজ্যপুত্র, কন্তাবহির্গমন, অন্নিদ্মা ( পিতা-মাতা-ল্রাতৃশুন্তা কন্যা) বিবাহ, বলাৎকার, পোয়পুত্র, (স্বগোত্র পরগোত্র বা শোয়পুত্র: কুলং দহেৎ ), ব্রহ্মহত্যা, জন্মান্ধ, কুষ্টা, খঞ্জ, বিপর্য্যায়, নীচ কুলে বিবাহ, নান্তিক, অন্যপূর্ব্বা—বাগ্ দানাদির পর যদি বরের মৃত্যু হয়, কি বে কন্যাকে লইভে অস্বীকার করে তাহাকে অন্তপূর্ব্বা কহে; অন্তপূর্ব্বা ৭ প্রকার । বথা—(১) বাক্দন্তা, (২) মনোদন্তা, (৩) ক্রত-কৌতুক-মঙ্গলা, (৪) উদক-ম্পর্শিতিকা, (৬) অন্নিপরিগতা (যে অন্নি প্রদক্ষিণ করিরাছে) এবং (৭) পুনর্ভ্ প্রস্কা । ব্রেজ্যেন্টা, নাত্নামা, সগোত্রা, ছষ্ট কন্তা, অন্তব্দীনা, কাণা, কুজা, বাগ্ জ্ঞা, কন্তার পাণিগ্রহণ কুলগত দোষ ।

তারপর জাতিগত দোষ, যথা—

" (क्रिंह, পোদ আর হেড়া, হালাস্ত, রঞ্জ । কলু, হাড়ী, বেড়ুয়া, শুঁড়ী, যবন, অন্তঞ্জে॥"

অতএব বৈশ্বৰ-সম্প্রদারের মধ্যে নানা জাতির সন্ধ্রিনন দৃষ্টে বাঁহারা নাদিকা-কৃঞ্চিত করেন, তাঁহারা এখন ভালন্ধপেই বুঝিবেন, এই মিশ্রণ-দোষে কেবল বৈশ্বৰ-সমাজ দ্যিত নহে, বৈশ্বৰ সমাজের ভার সর্ব্যোচ্চবর্ণ-সমাজেও কত দোষ—কত আবর্জনা পদ্যাধিত দেব-নির্দ্যাল্যের ভার পবিত্র হইরাট রহিরা গিরাছে। তবে কোন সমাজে বেশী দোব, কোন সমাজে কম, ইহাই প্রক্তেদ মাত্র। নিতান্ত অপ্রীতিকর হইলেও অনিছাস্ত্রে প্রসন্তঃ নিম্নে ক্রেকটী উদাহরণ '' বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ কাগু'' ও '' ব্রাহ্মণ ইতিহাস '' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল। সমদশী ব্রাহ্মণ-সমাঞ্চ ক্ষমা করিবেন।

( 5 )

যোগেশের উপজারা, প্রাস্থিল যোগ, মারা, দৈবকীনদান উধোর পত্নী।

দেবীবর মতে কান্ধ, ছজ্জিয়ায় নাহি লান্ধ, কুগু গোলকে পণ্ডিতরত্নী ॥'' গেল-চক্তিকা।

কুণ্ড ও গোলক দোষ কাহাকে বলে? তদ্ ৰণা—

" পরদারের জায়েতে ছো হতে কুগু গোলকো। পত্যো জীবতি কুণ্ড: স্থানতে ভর্তুরি গোলক: ।'' মহু ৩আ:।

কুণ্ড ও গোলক এই হুই পুত্রই পরনারীতে উৎপন্ন। পতি জীবিত সক্ষে জারোৎপন্ন পুত্র কুণ্ড এবং বিধবাতে জারোৎপন্ন পুত্র গোলক।

( २ )

" বৃঢ়ণ ব্দতি নরসিংহ মজ্মদার।
পিতাড়ী বংশেতে জন্ম অতি কুলাঙ্গার॥
তাহার রমণী ছিল পরমা স্করী।
তাহাতে \* \* \* ছাড়ী॥
তাহাতে জন্মিল এক স্করী তনরা।
অনস্ত স্থত ষষ্টালাদ তাবে করে বিয়া॥"

(0)

বাণস্থত নারায়ণ কুড়িয়ার ক্সা হরে। সেই ক্সা সাক্ষা দিয়া কুড়িয়া পুড়িয়া মরে॥

(8)

বশিষ্ঠ নন্দিনী সৰ্বানন্দের ৰনিতা। সভী-মা হইয়া ভোজন করান যে ছহিতা। জঞ্জাত ধরণী প্রাণ ধরাইতে নারে। উদর-অস্থা কন্তা পরে বিভা করে॥ (সর্ধানুন্দী মেল)

( ( )

হ্বনালী জাফরখানী, দিণ্ডিদোষ তাতে গণি,

যার গদাধরের দর্ভযোগ।

নৃসিংহ চট্টের নারী, কোণা গেল কারে ধরি,

শ্রীমন্তথানী বাড়ে রোগ।

( ,

\* \* \* \*

কেশবের কি কহিৰ কথা. জগো ঘোষালীর নিয়া স্থতা,

দোলমঞ্চে করিল নিছনি।

\* \* \* শেষে দেবী চট্টের গৃহিণী।

(9)

" নাথাই চট্টের কন্সা হাঁসাই থানদারে। সেই কন্সা বিভা করে বন্দ্য পদাধরে॥'' ( ফুলিয়া মেল )

( b.)

শিবের কুচনী সতী, ক্রন্টের গোপ-ধুবতী,

সেই মত হইল হিরণো।

বেলেনীর গর্ভদাত, সস্তান হইল দাত,

পুত্র এক তাহে ছয় কল্মে ॥"

( a )

বাঙ্গাল হিরণ্য স্থণ্য নারারণ স্থত।
কাঁটাদিরা হিরণ্য নিন্দ্য দাস্তবংশভূত॥
ছয়ে বন্ধু ধোপা-হাড়ী-বেণে পরিবাদে।
সঙ্গে বীর ভূঞে বসন্ত-পত্নী খাঁ জুনিদে॥"

( >0 )

" কলুবাদ পরমাদ সদাশিব সঙ্গ। বলভন্ত চট্টকুল বিজয়ের রঙ্গ।" বিজয় পণ্ডিতী মেল।

( 55 )

" আবাহার্য শেশরে দো প্রধান যবন।

এ কুলে দেখি কুলীন নাহি একজন॥" আবাহার্য শেশরী মেল।

( ১২ )

" অকথা বলাৎকারাদি দোষে মরি মরি। বিভাধরীকে ( বিভাধর চট্টের পত্নী ) স্বাই করে ধ্রাধ্রি ॥'' বিভাধরী মেল।

( 50 )

\* হরি মজুমদারের কথা বড়ই অন্ত ।
 দোপোড়া বর্ণসন্ধর হরির জগতে বিদিত ॥
 পিতার ছিল হাড়ী নিজে বিবাহ পোড়ারী ।
 এই দোষে হৈল মেল হরিমজুমনারী ।" হরিমজুমদারী ।

" সৌদামিনী ছয়ী কন্তা জানহ নিশ্চয়। কংস হাড়ী বাদে অর্ক দোপাড়া মেয়ে লয়॥"

ইতাাদি বহু অকথ্য দোষ কুলীন ব্ৰাহ্মণ সমাজে থাকিলেও উহাঁরা যেমন ৰরেণা ও সমাদৃত, সেইক্লপ অস্তু কোন সমাজই নহেন। অতএব আলোচ্য বৈঞ্চৰ-সমাজ একবাবে নিৰ্দোষ না হইলেও যে উচ্চ সমাদর লাভের অযোগ্য নহে, ভাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে।

সে যাহ। । হউক গৌড়াছা-বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজই যে গৌড়বঙ্গের আদি বৈষ্ণব সমান্ত তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শেশ হইতে এই বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। শুধু বৈষ্ণব কেন ? বাঙ্গশার ব্রহ্মেন, কায়স্থ, নবশাথাদি যে সকল বিশিষ্ট জাতি আছেন, উহাঁদের অধিকাংশ পূর্দ্যকৃষ্ণৰ ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বহু পূর্বেব বঙ্গদেশ একরপ অনার্যাভূমি ভিশ। তথন আর্যাদেশ হইতে গৌড়বঙ্গে কেহ আসিলে ওাহার জাতীয়-পবিত্রভা নপ্ত হইয়া যাইত। স্পতরাং বিশেষ দায়ে বা লোভে পড়িয়াই অনেক জাতি এই স্কলা-স্ফলা শক্ত-শামণা বঙ্গভূমিতে আসিয়া অধিবাসী হইয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও অনেক মহাত্মার আদি পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁরা চারিটী মূল সম্প্রদায় এবং তাহার শাখা-প্রশাথারই অন্তর্ভুক্ত। তাহারা আধিকাংশ সাধনসিদ্ধ-সদাচার-নিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। স্বত্রাং শৌচ-সদাচাবে তাঁহারা স্বর্পবর্গেরই বরণীয় ছিলেন। উহালের ভক্তিতে আরুট হইয়া সকণেই তাঁহাদের চরলে শ্রন্থর পূল্পাঞ্জলি-দিয়া মন্তক লুটাইয়া ছিলেন, ইহা অভিন্তি জ নয়, ধ্রুব সত্য।

শাক্ষিণাত্যবাসী ব্রহ্মনত্ত্রনার বৈঞ্চনগাই প্রধানতঃ গৌড়বঙ্গে—বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে মেদিনীপুর, হগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বর্জমান, নদীয়া, বীরভূম, বুশিদাবাদ, প্রভৃতি জেলায় ও পূর্ক্বঙ্গের ঢাকা, বরিশাল ময়মনসিংহ ও প্রত্তি জেলায় আসিয়া আসিপতা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাঁদের উপদেশে ও সম্বাচারে আকৃষ্ট হইয়া বহু ব্যক্তি তাঁহাদের মতাবলঘী হইয়া বৈঞ্চব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীপাদ মাধ্বেল্রপুরীর সমন্ন এদেশ একরপ বৈশ্বব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্ত শ্রীদামধাপ্রভূর পার্মদ ভক্তগপের মধ্যেও চারি সম্প্রদারী বৈশ্ববেরই পরিচয় পাওনা নায়। শ্রীদুরারি গুপ্তা—শ্রী-সম্প্রদারী ছিলেন।

অতএব বঙ্গায় বৈক্ষবজাতি-সমাজের উৎপত্তি ৪০০ বংসর অর্থাৎ শ্রীমহা-প্রভূর সম-সাময়িক বা তাঁহার পরবর্তী কাল হইতে নহে ৷ এই গোড়বঙ্গে আহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের আগমনের সঙ্গে স্বালোচ্য বৈশ্বব জাতির অধিকাংশ আদিপুরুবের আগমন এদেশে বটিয়াছে। তবে এই গোড়াছ-বৈদিক বৈষ্ণবদিগের সহিত প্রামহা-প্রভুৱ সম-সাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী কালোৎপর বৈষ্ণব জাতির সহিত বে মিশ্রাণ ঘটিরাছে, ইহা অবশ্র স্বাকার করিতে হইবে। ইহারা ব্রাহ্মণের ন্তার উপবাতী ও ব্রাহ্মণের ন্তার সংস্কার ও সদাচার-সম্পন গৃহস্থ। গোড়বঙ্গে বাস হেতু এখন সকলেই গোড়ীয়-বৈষ্ণব নামে আখ্যাত। এই গোড়াছ-বৈদিক-বৈষ্ণবগণের বংশধারা ও শাধা-প্রশাধা বঙ্গের বহন্থানে বিকিণ্ড হইরা রহিয়াছে। বোধ হয় বিশেষ অম্পন্ধান করিলে এই প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজের কুলজী গ্রন্থও সংগৃহীত হইতে পারে। প্রাচীনগণের প্রম্থাৎ যে হুইটা কবিতা প্রাপ্ত ইইয়াছি, তাহা নিয়ে বিশ্রুম্ব করিলাম। ইহাতে বুঝা যার, অন্তান্ত জাতি-সমাজের কুলপঞ্জীর ন্তার বৈষ্ণব জাতিরও বহু কুলজী রচিত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ হলে শাক্ত-সম্প্রায়ের সহিত প্রতিবাদিতা করিয়াই তাহা রচিত হইয়া থাকিবে। নিয়োদ্ধত হুইটা বচনের আভানেই তাহা পরিস্ফুট। যথা—

(5)

" ব্ৰহ্মজ্ঞানে ব্ৰাহ্মণ চারিবর্ণেতে গণি।
বৈষ্ণবের জাতি লৈরা শুধু টানাটানি।
জাতি সমাজের স্প্টি-মূলে সব কার্য্যই চলে।
কুলের মাথা থেয়ে কুলীন হ'ল ছাত্রিল মেলে।
মন্ত মাংস জনাচার অগব্যা গমন।
তন্ত্রের নামে ব্যক্তিচার তবু বলার ব্রাহ্মণ।
ধর্মের পথে চল্তে গিরে পিছলে পড়ে মরে।
সমাজ তারে আহা ব'লে মাথার তুলে ধরে।
কুগু গোলক কংস হাড়ী সবই গেল চলে।
বৈষ্ণবের বেলার জাত নাই মূলো পঞ্চা বলে।
নেড়া নেড়ী সবাই বৃঝি ? এমনি মতিত্রম।
বৈষ্ণবেরে উচু নীচু স্থাছে ভেদ-ক্রম।

বিষ্ণু ভক্ত সন্ধ্যাসী গিরি, পুরী, ভারতী।
নিমাত রামাত আত মাধ্ব আর বৌদ্ধতী।
বিদেশ থেকে এসে যারা গৌড়ে কৈল বাস।
বিদোশ থেকে এসে যারা গৌড়ে কৈল বাস।
বিদাতির অপ্রগণ্য নমত শুড়-দাস।
শ্রীড়াভ-বৈষ্ণব" তারা বৈদিক আচারে।
চারি বর্ণের গুরু ব'লে সবাই পুজা করে॥
জুগী-সংযোগী বাস্তাশী নম তারা ভক্তশ্র।
জাতি-ভ্রন্ত নম সে, সব বর্ণের ঠাকুর।
শুঠুটোর" ঠেলায় মূলো ভাগে।
বৈষ্ণব নিন্দে সেই রাগে॥
অপরাধের নাই ত ভয়।
মুধে যা আসে তাই কয়॥\*
(২)

শ সনাজপতি সমঝ্দার, এক বল্তে কয় আর,
বৈষ্ণবের কি সবাই নেড়া নেড়ী ?
গাই গোত্র সকল ত্যকে, ভেক নিয়ে ভণ্ড সেজে,
বৈষ্ণবীর জন্ম করে তাড়াতাড়ি ?
ভনে কথা হাসি পায়, চোধের মাথা মুলো খায়;
ভণ্ডামীতে ভরা বোলআনা।
নিজের দিকটা দেখে উচু, বৈষ্ণবেরে দেখে নীচু,
শাস্তে দেখেনা কার গুণপনা ॥
ভেজস্বী হর্কাসা ঋষি, হইয়া বৈষ্ণব-থেষী,
ত্রিভুবনে নাহি পাইল ত্রাণ।

[ \*এই কৰিতাটী মেদিনীপুর জেলায় পলসপাই ৮ঠাকুরবাড়ীর অধ্যাপক পণ্ডিত সনাতন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।] देवकारवत क्रमा छात. भास्त देकन चनर्भात. ধর্মবাধের দেখ কত মান॥ ष्यदिक्षत बाकाल कत्र हे छात्माता जुना नम्, চণ্ডাল সে হরিভক্ত বড। সম্প্রদারী বৈষ্ণব যারা, দেখ তাদের কুলের ধারা, আচার বাভারে কত দত। গন্ধা, কাশী, বুন্দাবন, মথুরা, খ্রীরঙ্গণত্তন, শ্ৰী-ব্ৰহ্ম বৈষ্ণব দৰ আসি। কেহ দারা স্কুত লয়ে. কেহ ব্রহ্মচারী হয়ে. বিভা করি হৈল গৌডবাসী॥ দোবে পাণ্ডা মিশ্রাচার্য্য, বৈষ্ণব কুলে করি কার্ব্য, বৈষ্ণব জেতে হ'ল স্বতস্তর। শ্রীচৈতন্তার গুদ্ধ মতে, অনুগত হৈল তা'তে চৈজনোর ভাক্ত-পরিকর । वलानी-भागन ना मातन, त्रवृत वांधन करन होतन, শুদ্ধ-শান্ত বৈষ্ণবের প্রমাণ। হেদে বলে জগো গোঁদাই. লৌকিকেতে জেতের বড়াই, খৰ্ম্মের কাছে স্বাই ক্ষেথ স্মান ॥●

উল্লিখিত কবিতা দ্বরের ভণিতা পৃথক্ দৃষ্ট হইলেও, কবিতাদ্বের রচ্মিতা একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। যেহেত্, "জ্বগো গোঁদাটুর পরিশুদ্ধ নাম "জগরাধ গোঁখামীই" প্রশস্ত। আবার শ্রীজগরাধ দেব অসম্পূর্ণ-হস্ত বলিরা লোকে শ্লেষে " ঠুটো জগরাধ " বলে। স্ক্তরাং উক্ত " ঠুটো " ভনিতার জগরাধ গোঁখামীকেই

 <sup>(</sup>এই কবিতাটী বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিন্ত রামানন্দ ভাগবত্তস্থশ মহাশরের
 নিকট প্রাপ্ত ।]

বুঝাইতেছে। এই স্বগন্নাথ গোন্থামী যে প্রাণিদ্ধ সমাজগতি মূলো পঞ্চাননের প্রতিশ্বনী ও তৎসমদাময়িক ছিলেন তাহা উক্ত কবিতার্দ্ধের বর্ণনায় স্পষ্ট অমুমিত হয়।

এই জগন্নথ গোস্থামীর পরিচন্ন আজ পর্য্যন্ত জানিবার স্থাবাগ ঘটে নাই। পাঠকবর্ণের মধ্যে কাহারও জানা থাকিলে এ দীন গ্রন্থকারকে জানাইলে বিশে: অনুগ্রহ করা হইবে। অথবা এইরূপ ধরণের বৈষ্ণবের কুল-পরিচর কুলঞ্জী গ্রন্থ বা কবিতা কাহারও নিকট থাকিলে অবশ্য পাঠাইরা সমাজের কল্যাণ দাধন করিবেন।

বৈষ্ণৰ জাতির মধ্যে শিক্ষিতের অভাব ৰশতঃই, এত অধঃপতন। তাই ধেন, তাঁহারা প্রাণহীনের স্থায় নীরব নিম্পান ভাবে অবস্থান করিতেছেন। সমগ্র বাঙ্গলা দেশে গৌড়ীর বৈদিক-বৈষ্ণব, কি নেড়ানেড়ী, আউল, বাউলাদি সর্প্র শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যা ৩৭৭৬৯২ জন। ইহার মধ্যে আমাদের আলোচ্য বৈদিক গৃহী বৈষ্ণব, ২ লক্ষের বেশী হইবে বোধ হয় না। উক্ত তিন লক্ষ বৈষ্ণবের মধ্যে শিক্ষিত অর্থাৎ বাঁহারা লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের সংখ্যা কেবল ৪৯ হাঙ্গার মাত্র। ভলগ্যে ইংরাঙ্গী শিক্ষিত মাত্র ৪০৪৯ জন। সম্প্রতি এই স্থপ্ত বৈষ্ণব জাতির প্রোণের মধ্যে একটা বেশ স্পান্দন বা সাড়া প্রভিন্নাছে। ইহা সমাজের শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এই উত্তম-আন্দোলন জাগাইয়া রাখিতে পারিলে বৈষ্ণবজ্ঞাতি, শাস্ত্র-নিদ্দিষ্ট তাহার গৌরব-শিখরে অবশ্র গাঁহছিবে।

বাঙ্গণার নাগা-মহান্ত বৈশুবগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশে নাগা গৃহস্থ ও সন্যাদী সম্প্রদায়ী ছিলেন। হরিবারাদি কুন্তমেলার সময় সহস্র সহস্র নাগা সাধু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নয় অর্থাৎ উলঙ্গ সন্যাদী হইতেই "নাগা" নামকরণ হইয়াছে। শৈব-সন্মাদী ও মুগুীদের সহিত মুদ্দে পরাজিত হইয়া উহাঁরা খুষ্ঠীয় যোড়শ শতান্দির মধ্যভাগে স্ত্রী-পুতাদি লইয়া কেহ বা সন্মাদীবেশে যাযাবর রূপে (অন্প্রাধিদের রূপে) বঙ্গদেশে স্থামী বাস করিয়া বাঙ্গাণী হইয়া পড়িয়াছেন।

ইহাঁরা বাললার আ-ব্রহ্ম-সম্প্রানায়ী বৈষ্ণবদের সহিত আদান-প্রদান করিয়া ও বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী হইয়া গৌড়ান্ত বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজের অস্তর্জু ইইয়াছেন।

আবার আমাদের আলোচ্য বৈদিক গৃহী বৈষ্ণবদিগের অনেকেই 'রামাৎ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিয়দংশে রামাতের ভজন-প্রণালীর ভাণও করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ''রামাৎ গৃংী '' নহেন। বাঙ্গলার খাঁটী রামাৎ গৃহী আদৌ নাই। কারণ, তাঁহারা আদান-প্রদান প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপে, গুরুত্ব-দ্বীকারে এবং কুটুত্বিভায় মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের স্থিতি সংশ্লিষ্ট। ১৯০১ সালের জনসংখ্যা-বিবর্ণীতে (Vide Census Report of India Vol. VIA, Bengal Part II, Page 196 column 75) এইরূপ वाक्रमात्र वह मःशुक देविनक-गृशी देवछव, জाতि-পরিচর স্থলে " तामाৎ देवछव " লেখাইরাছিলেন। বাস্তবিক তাঁহারা बीटेन তত্তের মতাত্ববর্তী বিশুদ্ধানারী গৌডীর গুহী বৈষ্ণব। স্মৃতরাং একণে তাঁহাদের " রামাৎ" বলিয়া পরিচয় প্রদানে বিশেষ कान शोत्रव वा लाख चाह्य विनिशा (वांध दश ना । भारत मच्छानाय-रख्यन देवस्थव-মহিমার তারতম্য ঘোষিত হয় নাই। যে-দে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঘিনিই প্রক্রত ' বৈষ্ণব ' আখ্যা লাভ করেন—শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব-সদাচারে পবিত্র জীবন লাস্ত করেন, শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"স চ পুজ্যো যথাছহম্ "— তিনি আমার স্তায় পুজনীয়। তাহাতে তিনি শ্রীরানভক্তই হউন অথবা শ্রীক্লফভক্তই হউন। স্পতএব বঙ্গের দদাচারী গৃহী বৈঞ্চব-জাতি মাত্রেই জাতি পরিচয়ে "বৈদিক-বৈঞ্চব" বলাই অধিক সঙ্গত ও শান্তাসিদ্ধ। কারণ, ইহাতে কোন সাম্প্রায়িক ভাব প্রকাশ পায় না, অথচ স্বীয় জাতীয়-গৌরবও অকুল থাকে এবং আউন, বাউন, নেড়া मन्द्रदर्शामि উপসম্প্রদান্ত্রী বৈষ্ণব্দের হইতেও একটা সমুদ্দল পার্থক্য হচিত হয়।

আবার বঙ্গদেশে পৃথক নিমাৎ সম্প্রদায়ও নাই। নিমাতের সংখ্যা দাক্ষিণাত্যে দৃষ্ট হয়। থাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা আচারে ব্যবহারে একণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরই অন্তর্ভুক্ত।

অন্তএব আলোচ্য গৌড়ান্ত-বৈষ্ণব সমাজ এরপ বিভিন্ন শ্রেণীতে বা থাকে বিশুক্ত হইরা পড়িবার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই—স্থদেশ, স্বজাতি-বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে বাস, কৌলিক মত ও ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নমত গ্রহণ ও ভিন্ন গুরুত্ব শিশুদ্ধ স্বীকার ও বৈবাহিক আদান-প্রদানই এরপ পৃথক্ শ্রেণী হইবার কারণ।

বাসলার অধিকাংশ গৃহী বৈষ্ণব যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং ভাঁহাদের অনেকেই দিজাভিবর্ণ, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় দিগু দর্শন করা ষাইতেছে। অৱেষণ করিলে বাললার প্রভ্যেক জেলার এইরূপ শত সহস্র গৌভাল্প-বৈদিক বৈষ্ণবের পরিচয় সংগৃহীত হইতে পারে। মেদিনীপুর জেলার এই সকল বৈষ্ণবের সংখ্যাধিকা দেখিয়া মহাত্মা (Risley) রিজলি সাহেবও অন্যান্য উপশ্রেণীর বৈঞ্চব হুইতে এই শ্রেণীর বৈঞ্চবদের পার্থকা ফুচিত করিয়া শিখিতে বাধা হইয়াছেন—In the District of Midnapore, the organization of the Baishtam caste seems to differ in some points from that described above. Two endogamous classes are very recognized (1) Jati-Baishnab consisting of those whose conversion to Baishnavism dates back beyond living memory and (2) Ordinary Baishnabs called also "Bhekdhari" who are supposed to have adopted Vaishnavism at a recent date." অতএব আশা করি, এইরূপ সিদ্ধবংশীয় প্রসিদ্ধ শ্রীপাটের প্রাচীন সদাচারী গুরুম্ব বৈষ্ণাৰ মাত্ৰেই স্ব স্ব বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবেন। সে সকল বিবরণ পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইবে। অথবা এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট আকারেও মুদ্রিত হুইতে পারিবে। গ্রন্থের কশেবর বৃদ্ধি ভরে সংক্ষেপে করেকটা বৈষ্ণব বংশের পরিচয় আদত্ত ছইভেছে।

## শ্রীসুক্ত গোষ্ঠ বিহারী অধিকারী। সাং ভীমপুর—ভারকেশ্বর—হগলী।

খুষ্টীর ১৬৩৬ (কেহ কেহ সন ১০৪১ সাল বলেন) রাজা বিষ্ণুনাস রামনগরে বাজত্ব করেন। ক্রফোর্ড সাহেৰ ছগলী জেলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, খুষ্টার মষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে অযোধ্যা প্রদেশে কালিঙ্গড় স্থানে বিষ্ণুদাস নামে এক বিফুডক ক্ষত্রির রাজা বাদ করিতেন। তিনি অবোধ্যার নবাবের অত্যাচারে প্রপীডিক হইয়া জেলা ছগলী হরিপালের নিকটবর্ত্তী রামনগর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার দক্ষে তদকুগত তদ্দেশবাদী বহু ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্র আদিয়া ছিলেন। ইহারা ছই ভাই। কনিষ্ঠ ভারামল, জোষ্ঠ বিষ্ণুদাস। রাজা বিষ্ণুদাস শ্রীশাশগ্রাম গলায় বাঁধিয়া নবাবের কাছে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৫০০ শত বিঘা জ্বমি জার্মীর প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির ভার ভারামল্লের হত্তেই ক্সন্ত থাকে, বাজা বিফুদান সর্বদা শ্রীভগবানের নাম চর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। লছমীনারায়ণ নামে উক্ত বিষ্ণুদাদের একজন গুরুলাতা ছিলেন। উহাঁরা ক্স-সম্প্রদায়ী ত্রিকটাচার্যা স্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। উক্ত লছমীনারায়ণ সিদ্ধ বৈষ্ণৰ ছিলেন, তিনি খড়ৰ পায়ে দিয়া প্ৰবৰ্ণ দামোদৰ নদ পাৰ হইয়াছিলেন বৰিয়া প্রসিদ্ধি আছে। লছমীনারায়ণ ভরহাত গোত্তীয় সরোরিয়া ব্রাহ্মণ বংশে অন্মগ্রহণ করেন। লছমীনারায়ণের পুত্র রবুনাথ ধনেথালি থানার অধীন আলা গ্রামে বাস করেন। পরে ঐ স্থানে করেক পুরুষ গত হইলে রাইচরণ প্রভৃতি সপ্তভ্রাতা ম্যালেরির।র ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে রাইচরণের পুত্র মাধ্ব তদানীন্তন তারকেশ্বরের মোহন্ত রঘুনাথ গিরির অমুগ্রহে তারকেখরের নিকটবর্ত্তী ভীমপুর গ্রামে বাদ করেন এবং এ এতারকনাথদেবের নাটমন্দিরে কীর্ত্তন গানে নিয়ে। জিত হন। পরে তীবুক সভীশচন্দ্র গিরির আমলে নানা বিশৃত্থলতা বশতঃ উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য इन। वः भ-डालिका-



# শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ দাস। সাং—কুমুক্ত্বল—কুগনী।

वह श्रांतीन देवस्व वश्म । देवाता मृत्य त्रामार-मध्यमात्री देवस्व हित्यन । श्रांत शोष्टीत्र देवस्ववन्त्रमां पूक हन ।

ভক্তি-রাজ্যে প্রীপ্তামানন্দ-সম্প্রদারের প্রবল প্রভাব দর্শনে উহাঁর পূর্বপ্রুষ শ্রীঞ্চাদানন্দ ঠাকুর জনৈক শ্রীপ্তামানন্দ-শিঘাত্মশিষ্য বৈষ্ণব সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ
করিয়াছিলেন। উক্ত জগদানন্দ ঠাকুর হইতে বংশ-তালিকা—



১৬২৭ খৃঃজ্ঞাকে ভারকেশ্বরের নিকটবর্তী রামনগরে রাজা বিফুলান রাজত্ব করেন। ইনি শ্রী-সম্প্রদায়ী পরম বৈঞ্চব ছিলেন, সর্বাধামে সমন করিলে "গোপীলাল বাধিরা রাখিতেন। তিনি তীর্থবাত্রা উপ্রলক্ষে মধুরাধামে সমন করিলে "গোপীলাল মিশ্র" নামক এক অসহায় মাধুর ব্রাহ্মণ বালক তাঁহার আপ্রিভ হইয়া রামনগরে আগমন করেন। বৈঞ্চব রাজার সঙ্গ-গুলে গোপীলালের হারুরে বৈঞ্চবত্ব পরিফুট হইয়া উঠে। রাজার মৃত্যুর পর গোপীলাল নিরাশ্রম্ব হইয়া পড়িলেন। বজীর

প্রাহ্মণ সমাজে কৌলিছের শঠিন বন্ধন বশতঃ গোণীলালের প্রবেশ ছুর্ঘঠ হইরা উঠিল। তথন পদপ্রজে দেশে প্রত্যাগমনও ছঃসাধ্য। স্থতরাং বাধ্য ছুইরা বৈশ্ববতার প্রবল আকর্ষণে ভিনি জেলা ছুগলী—ধনিরাথালি থানার অধীন দেবীপুর গ্রামে প্রস্ক-সম্প্রদায়ী বৈশ্বব গ্রাধ্য মহাস্তের কল্পাকে বিবাহ করিয়া তথার অবস্থিতি করেন। এই গোপীলাল মিশ্র ঠাকুর হইতে উক্ত বিজয় ক্রফ অধিকারী অধ্যান ধাদল প্রক্র। বিজ্ঞারে পিতা অক্ষর চন্দ্র শশুরের বর্ত্তমানের রাজ-প্রমন্ত ভূ-সম্পত্তি প্রাথ্য ইইরা উক্ত শির্মানী প্রামে শশুরালয়ে বাস করেন। বংশ-ভালিকা ৩২৯ এর পাডায় দেওরা গেল।

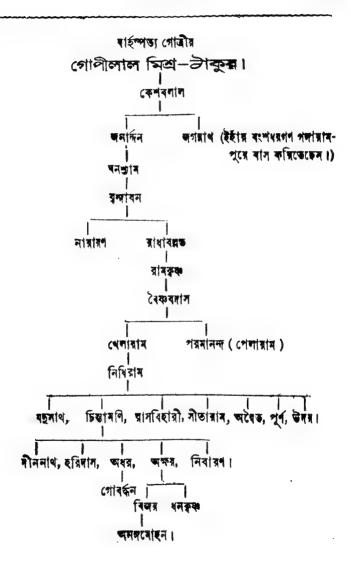

## শ্রীমুক্ত নন্দলাল অধিকারী—কীর্ত্তন-বিশারদ। সাং শ্রামপুর, ধানা মারামবাগ, ছেলা হুগদী।

ভরণাল-পোত্রীর শ্রী-সম্প্রদারী সিদ্ধ রসিকলাসের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। (১) রসিকদাস, (২) রসময়, (৩) নরহরি, (৪) রাজকৃষ্ণ, (৫) বড় কৃষ্ণদাস, (৬) প্রেমদাস, (৭) নীলমণি, (৮) নন্দলাল।

#### প্রীমৃক্ত কুজবিহারী অধিকারী। প্রীমান সাধন চক্র ও সভ্যচরণ অধিকারী।

সাং সিংটী-জন্মলপাড়া, থানা উলুৰেড়িয়া, হাওড়া।

नवार आंगिरकी थाँद दाखवकाल ১৭৩৫-- 80 शुः अस्य देश त्मार (मार्थ) रे अश्रानंत्र) व्यक्तानात्र वाक्रमाक बल्कनश्म धान ध्वार विनष्ट हरेशानिय । এই समस्य দোগাছির।র রাজার বাড়ীও বগী দের কর্তৃক লুক্তি । ও বিধবত্ত হইরাছিল। অন্তাপি রাজবাড়ীর গভ ও ধংশাবশেষ বিশ্বমান আছে। এই রাজার প্রভিন্তিত প্রীশ্রীরাধা-भगतमाहन বিগ্রাহ, জীদামোদরশিলা, শীঞামক্ষণর, শীগিরিধারী, শীরনাবনচক্র জীউ প্রভৃতি দেবদেবার ভার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের উপর ব্রস্ত ছিল। নাম " চতুত্ব ঠাকুর" — সন্তবতঃ মৈথিলি ব্রাহ্মণ হইবেন। উ।হার অকটী ৰতা ছিলেন। শাণ্ডিল্যগোত্ৰ-বন্দ্য-ৰংশীয় হুরেশ্বর শর্মার সহিত চতুভূতির কঞার বিবাহ হয়। চতুভু'ল জামাতাকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। কাজেই স্থাংখন কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পূথক হইরা অবস্থিতি করেন। চতুতু জৈর গোকাস্তরের পর মধ্যের উক্ত পূজারীর পদে অভিাযক্ত হন। ম্বরেখরের পূত্র গৌরমোহনের অল ৰয়দেই পিতৃৰিয়োগ হয়। এই সময়েই ৰগী র অত্যাচারে রাজবাড়ী ধ্বংস হওয়ান গৌরমোহন জীবিগ্রহাদি কইরা সিংটী-জন্দপাড়া গ্রাহে আসিয়া বাস করেন। তিনি রাড়ীর আহ্মণ-সমাজে আর প্রবেশ করিতে অভিলাষী না হইরা বাণিলাওয়ানগঞ্জ আমে গৌড়াছ বৈদিৰ-বৈক্ষৰ বংশীর লক্ষ্মীকান্ত ব্ৰজ্বাসীর কন্তাৰে विवाह करतन । जीत्रामाहतन त्रमण्डा । वर्षा-



## গ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র ঠাকু।

माः गमा-थाना छन्तिष्मा, श्रांष्णा ।

অতি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। খৃষ্ঠীর পঞ্চনশ শতান্ধীর মধ্যভাগে সধ্বাচার্ব্য সম্প্রদায়ী "প্রীন্থলরানন্দ ঠাকুর" নামক এক অর বয়র সাধু এই স্থানে আসিছা অবস্থান করেন। তিনি প্রীবালগোপালের উপাসক ছিলেন। অস্তাপি এই শ্রীবাল গোপালই ইহালের কুল্লেবতা। সাধু বহু লোকের অনুরোধে 'রামভন্সনাস' নামক এক রামাৎ বৈষ্ণবের ক্লাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হন। স্থলারানন্দ ঠাকুরের অধ্যন্তন ৬ প্রুবের পর ৭ম " রূপচরণ ঠাকুর" সিদ্ধিলাভ করিরা সাধারণের নিকট বিশেব সমান্ত হন। তৎপরে ৮ সীতানাথ ৯ অগলাথ ১০ স্থলন্দাস ১১ রামচরণ



#### প্রীযুক্ত থুর্জ্জটীচরণ অধিকারী।

গ্রাম—শহরপুর—বর্দ্ধনান। হাঃ সাং কদমতলা—হাওড়া।

খু: ১৬শ শতাব্দীর প্রারন্তে শহরপুরে " রামশরণ মিশ্র " নামক পশ্চিম দেশীর এক শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব কোন ধনীর গৃহে চাকুরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক সন্ত্রীক বাস করেন। তিনি একমাত্র পুত্র শিউ প্রানাদকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে শিবপ্রসাদ অনভ্যোপাক্ষিইয়া এক ব্রহ্মসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের কল্পাকে বিবাহ করেন। ধূর্জ্জনী বাবু এই শিবপ্রসাদের অধস্তন ৯ম পুরুষ। হথা—১ রামপ্রসাদ ২ হরিহর ৩ মুকুল ঃ বলাই ৫ কানাই ৬ ভোতারাম ৭ জরুর্ক্ষ ৮ জোলানাথ ক্রিরাল (ইনি শ্রীরামপুরে শশুরাল্যে আসিয়া বাস করেন) ৯ ধূর্জ্জনী।

#### শ্রীযুক্ত মুব্রাবিমোহন দেব গোষামী। গাং মহাম্মপুর,—ভগবানপুর, মেদিনীপুর—দেশ।

অতি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। ইহাঁদের বীজপুক্ষ দান্দিণাত্য প্রদেশীর মধ্বা-চার্ঘ্য-সম্প্রাদারী বৈষ্ণব মহাত্ম। ইহাঁর পরবর্তী ৮ পুক্রবের বিশেষ পরিচর পাওরা বার না। প্রীকৃষ্ণপ্রদাদনেব গোলামী হইতেই বংশধারা বিবৃত হইতেছে। কালি-মোহনপুর ৮গোবিলকীউর ঠাকুর বাড়ীই উক্ত মুরারিমোহনের প্রস্ক বাড়ীঃ ষাভূলালয়—অগৰানপুর—শ্রীপ্রতির্ক্তিরর পাট এবং পিশাবাড়ী—শ্রীপাট মোহাড়—শ্রীশ্রীমনন মোহন জীউ ঠাকুর বাড়ী। বংশধারা —

১।-ব্রহাসম্প্রদারী বৈশ্বর। a ।-- क्रीकृष्ण्यामाम বেচারাম আনদ লোকনাথ श्रमश्रीन स दुम्स यन কানাই বলরাম ভীম কার্ত্তিক **त्राध**ां हे ब्र ক্ষেত্ৰমোহন **দীতারা**ম শিব **होनवन्त्र** भूजाजि, अध्य, रेनन, शिविम, श्रीमारे রাথাল शूर्विक बनमानी मधु नारमानत রামেশর খোতি দেবেল সুরেন

🔊 যুক্ত নীলমণি দেব গোস্বামী।

শ্রীমা ক্রমণ দেব গোস্মামী।

শ্রীপাট কিলোরপুর—বেলা মেদিনীপুর।

শ্বিক কালিন্দী ঠাছুরই এই বংশের বীন্দ পুরুষ। ইনি শ্রীমৎ রুদিকানন্দ

দেবের শিক্স। যথা " রসিক মদলে "—

" ঃসিকের শিক্স কালিন্দী হিজবর।

রসিকের চরণ যাঁহার নিজ্বর॥"

১৬৪০—৪৫ খৃ:অব্দের মধ্যে কালিন্দী ঠাকুর শ্রীমদ্ রসিকের চরণে আত্ম-বিক্রেম্ন করেন। ইনি পরম সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর শিশ্যশাখা বছ বিস্তৃত। ছগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় ইহাঁর বহু বংশশাখা বিন্তমান আছে। ইহাঁর আলৌকিক ঘটনার কথা লিখিতে গেলে একথানি বিস্তৃত গ্রন্থ হয়। ইনি শ্রীপাট কিশোরপুরে শ্রীপ্রীরাধাবল্লন্ড ও শ্রীশ্রীশ্রামস্থলর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। উক্ত শ্রীনীলমণি ও শ্রীতারিণীচরণ দেব শ্রীমৎ কালিন্দী ঠাকুরের অধন্তন হাদশ পুরুষ। ১০ প্রোমটাদ ১১ দীনবন্ধ ১২ নীল্মণি।

# শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ দাস অধিকারী। সাং ছোট উনমপুর—কাঁথি মহনুমা, মেনিনীপুর।

ইহাঁদ্বা ব্রহ্মসম্প্রাদায়ী বৈষ্ণব। বহু প্রাচীন বংশ, কাদ্বস্থ, মাহিত্য প্রভৃতি জাতি ইহাদের শিষ্য। বীজপুরুষ রঘুনাথ দাস—রামাৎ-সম্প্রাদায়ী বৈষ্ণব, ছিলেন। ইহাঁদ্র বংশধর পরে শ্রীবংশীবদনানন্দের শাধার অন্তভুক্ত হন। উক্ত হরনারামণ বাবু রঘুনাথ হইতে অধ্যান ১০ম, পুরুষ।

#### শ্রীসুক্ত নীলকট মোহান্ত। সাং হারদী, চুয়াভাঙ্গা—নদীয়া।

অযোধ্যা প্রদেশ হইতে " সাধু জঙ্গলানন্দ " প্রথমে নবদীপে আগমন করেন। ইনি নিমাৎ-সম্প্রদামী বৈঞ্চব ছিলেন। পরে হরদা গ্রামে জনৈক ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী বৈঞ্চবের কল্পাকে বিবাহ করিয়া সংগারী হন। নীলকণ্ঠ বাবুর পিতার নাম অটন বিহারী নোহন্ত। ইহানের বাড়ীতে শ্রীরাধাবল্লভ জীউর দেবা প্রকাশ আছে। কর্ম্মকার, মাহিন্স, স্থবর্ণবণিক সাহা, বোগী, জাতীয় বহু শিশ্য আছেন। সাধু অঙ্গলা-নন্দ হইতে নীলকণ্ঠ অধস্তন ৮ম, পুরুষ।

### শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন দাস, B.A., B.L.

রামমোহন-ত্রিপুরা।

ইহাঁর বংশের বীজপুরুষ আত্মারাম দাস শৈব-সাধু ছিলেন। পরে ব্রহ্ম-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্বাক বৈষ্ণৰ-কতা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন এবং শ্রীরাধামাধ্য জীউর সেবা প্রকাশ করেন। যথা—> আত্মারাম ২ বৃন্দাবন ও গৌরাঙ্গদাস (১২৬ বংসর জীবিত ছিলেন) ৪ রূপরাম ধর্ম্মনারায়ণ ৩ প্যারিমোহন।

#### শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী। হত্তাগড়—শান্তিগুর—নদীয়া।

শাভিন্য-গোত্রীয় কমলাকর গলোপাধ্যার সন্ত্রীক বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রর করিয়া বৈষ্ণবের গৃহেই পুত্র কল্পার বিবাহের জাদান প্রদান করেন। এজল্প তিনি রাদীর কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের সংশ্রুষ হটতে বঞ্চিত হন। তদবধি পুরুবাহকেমে বৈদিক বৈষ্ণবের সহিতই জাদান প্রদান হটতেছে। শঙ্ক্রীবাবুর নাতামহ বংশও ৮তল্পছরি গোত্রামীর বংশ। ইহারা শ্রীনিত্যানন্দ বংশীর শাখা, আদিবাস যশোহর গোপাল নগর। বর্জমান রাণাঘাট। তলহরি গোত্রামী শ্রীতাগবতে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ৮প্রাপর কুমার ঠাকুরের নিক্ট "জাগবত্তত্বণ" উপাধি লাভ করেন। লক্ষ্মী বাবুর বংশ তাণিকা।—

ক্ষাপ্তিক্স লোকীর ক্ষণাকর ( গঙ্গো ) অবৈত চক্ত অধিকারী ক্ষণ্ডক শ্বরূপদাস । গদাধর । গজীকার ।

#### শ্রীসুক্ত রাথাকান্ত গোত্মানী। শ্রীণাট রাউতথানা—থানাকুল, তুগনী।

ইহাঁদের বীক্ষ পুরুষ রামস্বরূপ তেওরারী—প্রী-সম্প্রদারী আচারী বৈশ্বব ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ সন্ত্রীক চক্রকোণার আসিরা বাস করেন। পরে শ্রীমন্নিত্যানল প্রভূ বধন খানাকুল কুফানগরে শ্রীমন্ অভিরাম গোম্বামীর সহিত্ত সাক্ষাৎ করিতে আদেন, সেই সময়ে রামস্বরূপ শ্রীমনিত্যানলের কুপা লাভ করেন এবং উদরপুর প্রামে বাস করেন। বাটীতে পূর্কাপর শ্রীশালগ্রামশিলা সেবা প্রকাশ আছেন। ইহাঁদের বহুতর কারন্থ, মাহিত্য, তিলি, তন্ধবার প্রভৃতি শিল্প আছেন। রাধাকান্ত গোল্বামী উক্ত রামস্বরূপ হইতে দশম পুরুষ। বর্থা—> রামস্বরূপ ২ গতিকৃষ্ণ, ৩ গদাধর, ৪ শ্রামন্টাদ, ৫ শ্রীধর, ৬ পাঁচকড়ি, ৭ বাদব, ৮ অধর, ১ গোটবিহারী, ১০ রাধাকান্ত।

## শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন অধিকারী। সাং বিরহী, রাণাঘাট—নদীয়া।

ইহাঁদের বংশের আদি পুরুষ মধ্বাচার্য্য সম্প্রদারী। শ্রীমুলাধবেক্ত পুরীর শিক্ষাত্মশিক্ত গোবিন্দাচার্য্য তিনি হিন্দুস্থানী ছিলেন। বৈদিক বৈষ্ণবের গুহে বিৰাহ করিরা ৰাঙ্গলার অধিবাদী হন। তাঁহার পর হইতে বর্ত্তমান ভূবনবাবু পর্যান্ত মাদশ পুরুষ। প্রথম ৭ পুরুবের নাম অজ্ঞান্ত। ৮ খ্রীদান, ৯ মুরারি ১০ বুলাবন, ১১ সনাতন, ১২ ভূবনমোহন।

উক্ত জেলার—রাজীবপুর পোষ্টের অধীন ঈথরীসাহা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিশিন চক্ষ অধিকারী, শিনুরালি পো: অধীন স্থতারগাছী গ্রামে শ্রীযুক্ত বুগল চক্ত অধিকারী, মোলাবেলিরা পো: অধীন ব্রাহ্মণবেড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চক্ত অধিকারী এবং স্থবপুর পো: অধীন নাটশাল গ্রামে শ্রীযুক্ত বিশিন বিহারী অধিকারী এবং চুয়াডাঙ্গার "শ্রীমাধবধাম" স্থাপয়িডা রাধামাধব মোহস্ত মোক্তার মহাশরের বংশও এস্থলে উল্লেখ ধোগা।

### শীযুক্ত অতুল কুষ্ও অধিকারী। গ্রান জাগাটী—হগনী।

ইহাঁদের আদি নিবাস চাঁত্র প্রামে। অতুল বাবুর পিতা আলাটী প্রামে বীয় মাতৃলালরে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদা ভরম্বাজ-গোত্রীয় মধবাচারী বৈশ্বন। শ্রীমন্ অবৈত তাঁত্র শিশ্য-শাখা। খৃষ্টীর ১৫শ, শতাব্দের প্রায়ন্তে "কালু গোঁসাই" নামে এক সিদ্ধ পুরুষই এই বংশের বীজ পুরুষ। ঠাকুর কালু গোঁসাই হইতে অগন্তন অতুল বাবু পর্যান্ত ১৮ পুরুষ। এই ঠাকুর "কালু গোঁসাই" বাঙ্গালী কি পশ্চিমদেশবাসী ছিলেন তাথা জানিতে পারা বার নাই।

# শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ অধিকারী।

সাং ডিহিবাতপুর—ছগলী।

প্রাচীন বৈষ্ণৰ বংশ। মূলে রামাৎ-সম্প্রদায়ী জাত-বৈষ্ণৰ। একণে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্কত । ইহাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। তদবধি ইহারা ১০।১২ পুরুষ এখানে বাস করিতেছেন।

### ভরহাজ-গোতীয়

# শীষুক্ত ভোলানাথ মোহন্ত।

গ্রাম রম্বপুর-জেলা ভগলী।

ইহাঁরা মূলে নাগা-সম্প্রদারী বৈষ্ণব। ইহাঁরা রামাৎ গৃহস্থের ভান করি-লেও শ্রীরাধার্কষের উপাসক; ইহা শ্রীমন্ মাধ্বেন্দ্রপুরীর ভক্তি-ধর্ম প্রচারের পূর্ণ নিদর্শন। বাড়ীতে শ্রীরাধামননমোহন" বিগ্রহের সেবা প্রকাশ আছেন। নবাব আলিবর্দ্দী থাঁর রাজ্যের কিছু পূর্ব্বে এই রম্মলপুর গ্রামে (পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম গোবিন্দপুর ছিল) এক ব্রাহ্মণ রাজা রাজ্য করিতেন, এই রাজ-সংসারে ক্রেন্দ্রাপদক্ষে উহার পূর্বপ্রক্ষেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া এইখানে বাস করেন। "বড়পীর সাহেব" নামক এক মুসলমান ফ্কিরের অত্যাচারে রাজ্বংশ ধ্বংস হইলে গোবিন্দ-পুর গ্রামের নাম 'রম্মলপুর' হয়। রম্মলম্বর গ্রামে ইহ'ারা অনুমান ১৬।১৮ পুরুষ বাস করিতেছেন।

# প্রীমান্ যুগল কিশোর অধিকারী। গাং ডিহিভরস্কট—জেলা চগলী।

ইহ'ার বংশের জাদি পুরুষ শ্রী-সম্প্রানায়ী বৈঞ্চৰ ছিলেন। যাবাৰর অর্থাৎ শ্রমণকারীর বেশে আসিয়া সপরিজন এই গ্রামে বাস করেন। ১২।১৩ পুরুষ এই শানে বাস করিতেছেন। এক্ষণে ইহ'ারা গৌড়ীয় বৈঞ্চৰ-সম্প্রদায়ী।

### শ্রীযুক্ত গোপাল চক্র মোহন্ত। সাং নিম্ভানী—মারাম্বাগ—হগণী।

পশ্চিমোত্তর প্রানেশ হইতে থৃঃ ১৭শ, শতাব্দের শেষভাগে জ্বটাধারী মোহস্ত নামক এক রামাৎ সাধুস-পরিবারে দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিমভালী গ্রাহে শাসিরা বাস করেন। তিনি এই স্থানে এক পাঠ স্থাপন করিরা আইনীতারাদ্ধ শ্রীহম্মানদী, শ্রীরাধার্ক ও শ্রীপ্রাপিণার সেবা প্রকাশ করেন। মোহত ঠাকুরের ছইজন অতি নিকট আত্মীরা (ছই ভগিনী) সলে ছিলেন। একজনের নাম শ্রীমতী থুলী, কনিঠার নাম শ্রীমতী সোনা। এই সোনার ১টা বালিকা কল্লাপ্ত সঙ্গে ছিল। মোহত্ত ঠাকুরের কৃষ্ণমোহন তেওয়ারী নামে একটা বালক শিল্প ছিলেন, বার্ক্করেশতঃ মহান্ত ঠাকুর তাহাঁর হতেই শ্রীবিগ্রহ-সেবাভার ক্তত্ত করেন। জটাধারী সাধুর ঐকান্তিকী ভক্তি-নিঠার কারণ লোকে তাঁহাকে মোহান্তত্ত্বী বিলিয়া ভাকিতেন। মোহান্তের অপ্রকটের পর তাঁহার ছই ভগিনী, মোহত্ত স্বরূপে শ্রীবিগ্রহ-সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। এনন কি তাঁহারা নিজেও শ্রীধর শিলাদি অর্চনা করিতেন। পরে শ্রীমতী সোনার কল্লার সহিত পূজারী কৃষ্ণমোহন তেওয়ারীর বিবাহ হয়। অনত্তর কৃষ্ণমোহনের একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণমোহনের মৃত্যু হয়। উক্ত সোনাদেবী এই শিশুকে লালন পালন করেন। শিশুর নাম মন্ধল মোহত্ত। ইনি বাণিদেওয়ানগঞ্জে এক গোড়ান্ত-বৈদিক বৈক্ষবের বাড়ীতে বিবাহ করেন। বংশ-ধারা; রখা—

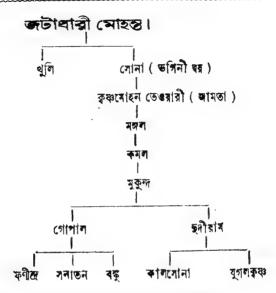

# শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দেব অধিকারী। গ্রাম কুমক্ল—জেলা হুগলি।

এই বংশের মূল পুরুষ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় আচারী সম্প্রদায়ী জনৈক অভিনৃদ্ধ সাধু। ভাঁহার এক পুত্র শিহ্যরূপে সঙ্গে ছিলেন। তিনি তীর্থ প্রমণোপলকে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অতি অয়নিনের মধ্যেই এখানে দেহ রক্ষা করেন। ইনি সাধারণের নিকট "বুড়ো-ঠাকুর" নামে পরিচিত এবং অহাবিধি দেবতার ন্তার পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইইার পুত্র কুমরুল গ্রামবাসী জনৈক গৌড়াছ গৃহী বৈষ্ণবের কল্পা বিবাহ করিয়া এই গ্রামেই অবস্থান করেন। পুর্বোক্ত সচিচদানক বাবু, "বুড়ো ঠাকুর" হইতে অধন্তন এরোদশ পুরুষ!

# শ্রীমধুস্দন অধিকারী তত্ত্ববাচস্পতি। ( গ্রন্থার )

গ্রাম পশ্চিমপাড়া, থানা আরামবাগ—জেলা হুগলী।
( শ্রীরাধালানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট)

এই অধম গ্রন্থকার উক্ত গ্রামে শ্রীমদ্ রাখালানন্দ ঠাকুর নামক সিদ্ধ পুরুষের বংশে জরগ্রহণ করেন। আঙ্গিরস-গোত্রীয় শ্রীরাঘব হবে ( দিবেদী ) নামক পশ্চিমান্তর দেশবাদী জনৈক শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈঞ্চব নপরিবারে নীলাচলে বাইবার পথে শ্রীপাট গোপীবরভপুরে শ্রীরিসিকানন্দ প্রভুর অসামান্ত ভক্তি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কাঁহার কপাসঙ্গ করেন। ঠাকুর রাঘবাচার্য্য, শ্রী-সম্প্রদায়ের মূলশাখা আচারী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বিদ্যা সাধারণতঃ তিনি "রাঘবাচারিয়া" বা হবে ঠাকুর নামেই অভিহিত ছিলেন। আচার্য্য হইতেই আচারী উপাধির স্কৃষ্টি। ঠাকুর রাঘবাচার্য্য শ্রীরিসিকানন্দ প্রভুর কুণা লাভ করিয়া তাঁহার চরণে আত্ম-বিক্রেম্ব করেন। অভণের তাঁহার আর শ্রীনীলাচল সমন করা হইল না। শ্রীগুরুক্ত কুপাবলে ঐথানেই ভাঁহার সে অভিলাম পূর্ণ হওরার চরিতার্থতা লাভ করেন। 'রিসক মঙ্গল' গ্রন্থে উল্লিখিত ইইয়াছে—

" রসিকের শিশু ' হবে ' ছিজ ভাগ্যবান।

রসিকেন্দ্রচন্ত্র বিনা না জানয়ে আন ॥' পঃ বিঃ ১৪ লছরী।

ঠাকুর রাঘবাচার্য্য অতঃপর শ্রীগুরুদত 'শ্রীরাথালানন্দ ঠাকুর" নাম প্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল শ্রীপাট গোপীবস্লভপুরে দ-পরিবারে অবস্থান করেন। তাঁহার পরিস্কনের মধ্যে একটা শিশু পুত্র ও পত্নী। শ্রীগুরুদেবের আদেশে এবং নিজের ইচ্ছাক্রমে ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম নবদীপে বাদ করিবার মনস্থ করিয়া শুভ যাত্রা করেন। চন্দ্রকোণাগ্রামে আচারী সম্প্রদারের যে মঠ আছে, তথায় ঠাকুরের পরিচিত জনৈক আচারী সাধু অবস্থান করিতেন—ঠাকুর তাঁহার সঙ্গ পাইয়া পরমান নলে কিছুদিন তাঁহার আশ্রমে বাস করেন। প্রায়ই তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত লইয়া ঠাকুরের স্থিত সাধুর বাদ-বিতর্ক হইত। এজন্ত ঠাকুর আর তথার অবস্থান না করিয়া পুনরায় শ্রীধামের দিকে শুভ্যাত্রা করেন। ঘটনাচক্রে তিনি উপরোক্ত আলাটী পশ্চিমপাড়া গ্রামে আদিয়া পত্নীর অক্সন্থতা নিবন্ধন উক্ত গ্রামবাদী পরম ভক্ত মধুর মিদ্ধা নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু মাহিত্য গৃহত্তের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই খানেই ভাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটিলে, অনতিদূরবন্তী গোবর্দ্ধন চক্ নামক পলিস্থিত ক্বফাল্য মোহস্ত নামক এক বৈফাবের আশ্রংয় শিশুটাকে রাধিয়া "কানানদীর" ভীরবন্ত্রী পশ্চিমপাড়া ও চক্ গোবর্দ্ধন গ্রামের মিলন স্থানে একটা কুটীর বাঁধিয়া ঠাকুর রাধালানন্দ শেষ জীবন ভদ্ধন-সাধনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার এই আপ্রমটী বিবিধ তরুগতা সমাকীর্ণ ঋষি-আপ্রমের মত ছিল; যদিও বস্তার প্রকোপে একৰে পাকা-সমাধ্যিক বাজীত কোন চিহ্ন মাত্র নাই, তথাপি অস্তাবধি উল্ল " বৈষ্ণব-গোঁশাইর বাগান " নামে প্রাসিদ্ধ। এই শ্রীরাথাশানন ঠাকুরের পাটে প্রতি পৌষসংক্রান্তিতে মহাসমারোহে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব ছইরা থাকে। প্রীঞ্চামানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সহিত ঠাকুরের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীঠাকুর রাখালানন গুরুদেবের প্রাচুর কুপাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই দিদ্ধ পুরুষের অণৌকিক প্রভাবের অনেক জনশ্রতি আছে। স্নান করিতে গিয়া ঠাকুরের জপ-আভিকে অনেক সময় ব্যবিত হইত, সে সময়ে লানের ঘাটে জীলোকেরা মান করিতে না পারায় বড বিরক্ত হইত। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীপাটের অনতিদুরে খোন্তা ( মৃত্তিকা খননের কুম ৰম্ভ বিশেষ ) দিয়া তিন দিনের মধ্যে একটী নাতিক্ষুত্র পুষ্কবিণী খনন করেন। এক শাক্ত ব্রাহ্মণ চুষ্ট-বৃদ্ধি প্রযুক্ত ঠাকুরকে দেবার জন্ম ছাগনাংস দিরাছিলেন, কিন্ত ঠাকুরের অমানুষী ভক্তি দিদ্ধিতে তাহা চাঁপা ফুলে পরিণত হইয়াছিল। তিনি ৰদম-গাছে আম ফলাইরাছিলেন। আজ পর্যান্ত কোন বুক্ষ ফলবান হইতে বিলম্ব হইলে লোকে ঠাকুরের স্মাধির কাছে মানত ক্রিয়া থাকে। সানত জৈলুসারে ফলও फल। व्यवार चाह्य शिक्त नियात नमाधित मण नियार गर्ज पनन कतिहा-ছিলেন। ৰথাকালে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছে; কিন্তু সমাধির ও দিন পত্ত্বে তাঁহার সহিত দূর দেশে কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইরাছে, ঠাকুর তাহাদিগকে বলিয়াছেন--- "আমি প্রীবুন্দাখন যাইতেছি।" তাঁহারা দেশে আদিয়া ন্ধানিলেন, তিনি ও দিন পূর্বেদেহ রক্ষা করিয়াছেন। অথচ সমাধি স্থানের কোন বাতার ঘটে নাই। এঠাকুর প্রতিদিন যে " এছীখার শিলা " অর্চ্চনা করিতেন, তদীর বংশ্বরগণ তাহা অন্তাপি পূজা করিয়া আদিতেছেন। ১৬৪০-৪৫ খৃঃ অবে শ্রীঠাকুর রাধানানন্দ শ্রীরদিকানন্দ দেবের কুপালাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত ক্তঞ্চাস মহান্তের একটা কল্লা ছিল। যথাকালে ঠাকুরের পুত্র জ্রীরাধামোহন দেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উক্ত ক্রঞ্দানের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সোঙালক গ্রামে শ্রী মতিরামগোপালের যে শাথা-গোস্বামী বংশ আছে—ক্ষেদান সেই বংশের সহিত সংশ্লিপ্ত ছিলেন। এই জন্ম এক সময়ে উক্ত 'গোস্বামী বংশের এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত " বৈষ্ণৰ গোদাঞের বাগানের " **অংশ** দখল কবিবার চেষ্টা কবিরাছিলেন। উক্ত " বৈচ্ছব বাগান " মায় পুষ্করিণী বাগাৎ ইত্যাদিতে ৮/ আট বিঘা ছিল। বড়ই তঃখের বিষয়, সম্প্রতি জমিদার মহাশরণণ সমাধি স্থানের কিরদংশ বাদে সমস্ত জমি-বাগানাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া ঠাকুরের ৰংশধৰগণকে ৰঞ্চিত কৰিলাছেন। এঠাকুরের বংশ-তালিকা পর প্রচায় প্রদত্ত रुहेग।--

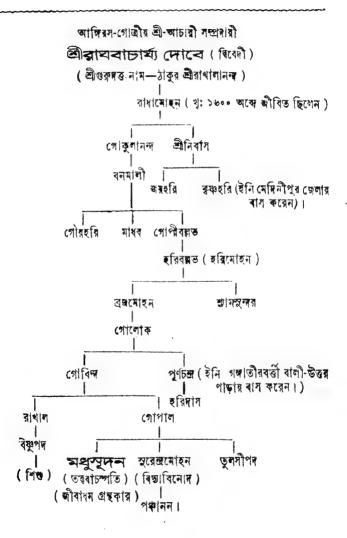

প্রছের কলেবৰ বৃদ্ধি ভয়ে করেকটা দিগ্দর্শন মাত্র করা হইল। প্রত্যেক চ্ছেলার অয়েষণ করিলে এইক্লপ শত শত প্রাচীন বংশীয় বৈদিক বৈঞ্চৰের ৰীজপুরুত্ব মে বিজাতিবর্ণ, তাহা অল্লান্ত রূপে প্রতীয়মান হইবে। স্থাবার এইরূপ অনেক বৈঞ্জ-বংশ ব্ৰাহ্মণ সমাজের সহিত্ত যে ধীরে গীরে মিশিয়া গিয়াছেন ও যাইতে-ছেন, ঋষেষণ করিলে সেরপ দৃষ্টান্তেরও অভাব হইবে না। আমরা আরও কৃতিপয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণ্যব বংশের বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া সংক্ষেপে তাঁহাদের নামনাত্র উল্লেখ করিয়া এই অধ্যারের পরিদমাণ্ডি করিতেছি। তগণি—হিনা**তপু**র গ্রাম নিবাদী শ্ৰীযুক্ত পাচকড়ি অধিকারী, চিলেডাঙ্গা-নিবাদী শ্রীযুক্ত হরিদান পাঙা ( উৎকণ দেশীয় ব্ৰাহ্মণ ), দিংটা-জঙ্গলপাড়া (হাবড়া ) জীবুক্ত দেৰেন্দ্ৰ নাথ অধিকারী (বাটাতে ঝাণালপ্রামশিলা সেবা প্রকাশ আছে), ধাপধাড়া (হুগলী) নিবাসী প্রীৰুক্ত নহন্ত চন্দ্র দেব অধিকারী ( ইহাদের বহু মাহিন্ত, ভিলি, গোপ, করণ প্রভৃতি জাতার শিশ্ব আছেন), জামতার ( হাবড়া) শ্রীযুক্ত হদর চক্ত দাস, ছগলী জেলা---ব্লরাম বাটার (দিগুর থানা) শ্রীযুক্ত নন্দণাল অধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিদাস অধিকারী, ঐ চক্লোবিন্দ নিবাসী প্রীযুক্ত গোঁড়াধারী দাস, দক্ষিণ-বারাসত নিবাসী (২৪ প্রগণা) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ অধিকারী, ২৪ প্রগণা—ভেবিয়া নিবাদী প্রীযুক্ত রাজকুষ্ণ অধিকারী ও শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত কাব্য-বাাকরণ তীর্থ, (ধায় কুড়িয়া হাই স্কুলের পশ্তিত ) ২৪ পরগণা—তেতুলির'—কুণিয়া নিবাদী ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীচরণ অধিকারী। বর্জনান-জামাড় নিবাদী প্রীযুক্ত শণীভূষণ অধিকারী, বৰ্দ্ধান-ভাতশালা নিবাসী পেন্দেন্ প্ৰাপ্ত পুলিষ ইনস্পেক্টর ৮ অধ্ব চক্স দাসেৰ পুত্ৰ শ্ৰীৰুক্ত ভোগানাণ দাস, জেলা ঐ—ছোট-বৈনান নিবাসী শ্ৰীৰুক্ত ডাঃ হরিপদ মোহত, वर्षमान-कालनात की:जालान तात्र साहछ, वीतक्म-नाहा निवानी প্রীরুক্ত বীরদিংহ দাদ, ঐ কয়থা—নিবাদী শ্রীযুক্ত বালক নাথ দাদ, কলিকাতা নেৰুতলা আযুক্ত সারদা প্রসাদ ঠাকুর, নদীয়া—রাণাঘাট নিৰাসী প্রজাতি-বৎসক ও বৈষ্ণব-সন্মিশনীর প্রতিষ্ঠাতা জীগুক রাধাকান্ত গোন্থামী, কাঁকনাড়ার জীবুক বন্ধীনারারণ দাস, মূর্লিরাবাদ কাঁদির প্রীযুক্ত হুর্গাচরণ দাস (মোক্তার), নদীরা-শোড়াদহ প্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কবিরাজ, বাওয়াদি—নিবাদী প্রীযুক্ত ক্ষমণোপাল অধিকারী, বশোহর ভাণ্ডার ঘর—নিবাদী বিশিষ্ট সমাজ-হিতৈষী প্রীযুক্ত পুশুরী-কাক্ষ ব্রহরত্ন, ইনি 'সাবত-প্রতি' (বৈষ্ণৱ দশকর্ম প্রতি, "প্রীএকারশী তত্ত্ব'' প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা), ঐ গোপালনগর-নিবাদী প্রীযুক্ত কৈমাল চক্র মেহন্ত, কলিকাতা গড়পার—প্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র অধিকারী, কেহালা-নিবাদী প্রীযুক্ত মেহন্ত নাথ অধিকারী, কেলা হাবড়া আমতা-গোরীপুর নিবাদী প্রীযুক্ত হরিদাস প্র প্রামান পার্কাতিরশ অধিকারী, ভিহিডুরদাট নিবাদী প্রীযুক্ত হরিদাস প্র প্রামান—বাস্থদেবপুর নিবাদী প্রীযুক্ত প্যারিমোহন গোস্বামী (ইইাদের সহমাধিক নবশাধাদি সজ্জাতি শিশু আছেন), বাকুড়া, আকুই মান্দাড়া—নিবাদী প্রীযুক্ত নন্দলাল অধিকারী, ঐ বিষ্ণুপ্র—রঘুনাথসারর নিবাদী ডাঃনীলমাধব দাস—বাঁকুড়ার প্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ দাস প্রভৃতি শত শত গৌড়াছ বৈদিক বৈষ্ণবের বংশ বিশেষ উল্লেখবোগ্য। আশা করি, গৌড়াছ-বৈদিক-বৈষ্ণব মাত্রেই স্ব বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া এই দীবাধ্ব গ্রন্থকারকে উৎসাহিত্ত করিবেন, ইহাই সামুনর অমুরোধ।

# উনবিংশ উল্লাস।

## সেন্সাস্ রিপোর্টের সমালোচনা।

১৮৭২ থুঃ অব্দের ভারতীয় জনসংখার বিবরণীতে (Census report) হিলুজাতির গুণ, কর্ম ও সমানাগুদারে যে বিভাগ হয়, তাহাতে বৈষ্ণব মাত্রকেই, অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গৌড়াছ-বৈদিক-বৈষ্ণব এবং সংযোগী, আউন, বাউল, দববেশ, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি যে কোন শ্রেণীর—আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় আদান করিয়াছেন, এমন কি " বৈষ্ণবী" বলিয়া পরিচয়কারিনী গণিকাগণকেও বৈষ্ণব বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মাধ্যমিক বর্ণ রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। মাধ্যমিকবর্ণ—বাহারা অপেক্ষাকৃত কম-সম্মানিত—কিন্তু সমাজে হের নহেন। মহামতি হান্টার সাহেব (Statistic's Director) বৈষ্ণবকে ও ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—\*(ক) সংযোগী, (খ) বৈরাগী, (গ) সাহেবী, (ঘ) দরবেশ, (ঙ) সাই, (চ) বাউল।

আমাদের আলোচ্য গোড়ান্ত-বৈদিক বৈক্ষবগণ ইহার কোন্ বিভাগের অন্তর্গত তাহা স্প্রভাব বুঝা গেল না। বরং গোড়ীয় বৈক্ষব-সমাজের বিরুদ্ধ মতাবলঘী তান্ত্রিক-বীরাচারী বৈক্ষবের গচিস্ক উহাতে পরিকৃট। ইহাতে অনুমিত হয়, আমাদের আলোচ্য ব্রাহ্মণাচার-সম্পার গোড়ান্ত-বৈক্ষব জাতির অধিকাংশই ব্রাহ্মণের সহিত একত্র গণিত হইয়াছেন। অভঃশর মহান্মা রিজলী (Mr, H. H. Risley I.C.S.) মহোদয় বহু অমুশীলন ও গবেষণা করিয়া বঙ্গীয় হিন্দু কাতি-স্বত্ধে বে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (Tribes and castes of Bengal) তাহাতে হিন্দু জাতিকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তল্মধ্যে বৈক্ষব জাতিকে পঞ্চম ভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কোন কোন জেলায় বৈক্ষবকে জলাচরণীয় জাতি

<sup>\*</sup> A statistical Account of Bengal.

রূপে নির্দেশ করিয়াছেন, আবার কোন কোন জেলায় জ্বল-অনাচরণীয় জাতির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ভেলার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈষ্ণবের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সংখ্যাদিক্য বশতঃ সাধারণতঃ তাঁহাদের আচার-ব্যবহার ও সামাজিক মর্য্যাদা দর্শন করিয়াই বৈষণৰ সম্বন্ধে ঐরপ অ্যবণা মন্তব্য একাশ করিয়াছেন।

মি: হাণ্টারের বণিত "সংযোগী" সম্প্রদান নৈক্ষব নহেন। উহা যুগী বা বোগী জাতির একটা সম্প্রদান-বিশেষ। অপচ ইহার বিশেষ অন্তুসন্ধান না লইমাই সংযোগীকে বৈশুব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভু ক্ত করা হইমাছে। ইহা কতন্ব আম-সঙ্গত তাহা অধীজনেরই বিবেচ্য। বঙ্গদেশে সংযোগী বণিয়া ত, কোন বৈশ্বন-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীষ্কু প্রচন্দ্র নাণ কর্তৃক প্রকাশিত "বল্লাল-চহিতের" বাঙ্গলা অন্ত্রাদে ও মন্তব্যে যোগী-সম্বন্ধে উল্লিখিত হইমাছে—" যোগীগণ সকলেই ক্ষুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন। তাহাদের শ্রেণী বিভাগ লিখিত ইইতেছে। কণ্ কট্, অপুরত্ত, মছেন্দ্র, শারন্ধী, হার, কানিপা, ভুরীহার, অঘোরপন্থী, সাহ ক্রোলী ও ভর্তৃথির যোগীজাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছেন। সংযোগী—ইইাদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপাল, ডেরাছন, বহর, উড়িয়া ও বঙ্গদেশ ব্যুতীত উক্ত কয়েক স্থানের মোগীয়া ও ও প্রকান আয়া সর্বস্থানে পূজনীয় ইইয়া আদিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশীয় যোগীয়া বলালের অন্তায় শাসনে অগত্যা ব্যুত্তি তাগ করিয়া আচার-ব্যবহারে নীচজাতির ন্তায় হইয়া গিয়াছিলেন। ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া আচার-ব্যবহারে নীচজাতির ন্তায় হইয়া গিয়াছিলেন।

স্বতএব " সংযোগী " যে বৈষ্ণবের কোন শ্বাধা-সম্প্রনায়ও নছে, তাহা এজভারা পাষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধাবা বর্ত্তমান সমরেই যে ভারতীয় হিন্দুজাতির এইরাপ শ্রেণীবিভাগ ইইরাছে, তাহা নহে। বর্ত্তমান সমরের ২৫০৩ বংসর পুর্বে মহারাজ চন্দ্রপ্তরের রাজন্বকালে এীক পণ্ডিত মেগান্থিনিশ্ ভারতের লোক সমূহকে ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া ভাঁহার ভারত-বুতান্ত লিপিবন্ধ করিয়াছেন। বংগা—

(1) The Philosophers, (2) the councillors, (3) the soldiers, (4) the overseers, (5) the husbandmen, (6) the artisans, (7) the neatherds, shepherds, and hunters. The philosophers refer no doubt, to the Brahman priests and sages and the Buddhist Sramanas. (Short History of Indian People, by A. C. Mookerjee).

অর্থাৎ (১) দার্শনিক, (২) মন্ত্রী, (৩) বোদ্ধা, (৪) পর্য্যবেক্ষক, (৫) ক্ষিদ্বী, (৬) শিল্পী ও (৭) গোমেঘাদিপাণক। এই দার্শনিক বা তত্ত্জানিগণই ৰে, ব্ৰহ্মণ, ধৰ্মহাজক, সাধু-সন্নাসী ও বৌদ্ধ-শ্ৰমণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই धर्मयोक्षक । शाधु-मन्नाशित्वत मत्या त्य चात्तत्करे देवका हित्यन, छारा बलारे ৰাছণ্য। বেহেতু অতি প্ৰাচীন বৈদিক কাল হঠতে বৈশুব-সম্প্ৰদায়ের ধারা শব্যাহত আছে, তাহা ইতঃপূর্ন্ধে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ আধুনিক ভান্ত্রিক-বামাচারী বৈষ্ণবনিগের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই এবং বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি অন্যাপর ব্যক্তিগণের নির্দেশক্রমেই যে মিঃ রিন্ধ্লী সাহেব বৈঞ্চব সাধারণকে এমন কি আমাদের আলোচ্য গৌড়াভ-বৈদিক বৈক্তবগণকেও মাধানিক ৰ্ণক্লপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। থেহেতু যে সকল জাতি-সমাজের পরে বৈঞ্চবের স্থান নির্দেশ করা হইরাছে, আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণবন্ধাতির অনেকেই ঐ সকল জাতির প্রপুদা গুরু-এবং ঐ সকল জাতি শিশ্ব স্থানীয়। আবার এই বৈফবজাতির অধিকাংশ এলেণ মূল পুরুষ হইতে বংশ বিস্তার হওয়ায় এবং বৈফ্বমাত্রেই শূদ্রপদবাচ্য না হওয়ায় এই দ্বিজধর্মী বৈষ্ণব-জাতির শূদ্র-সম শ্রেণীতে স্থান নির্দেশ সমীচীন হয় নাই। শিক্ত অপেক্ষা গুরুর ञ्चान छेर्द्ध, देश नर्सवानी नयात । এ विषय वस्त्र व शांकनामा भारतन्त्री-পश्चिक-

#### সণের স্বাৰহা পত্রহয় নিমে লিখিত হইল।

( ১ ) শ্রীশ্রীহরি:শরণম্। ব্যবস্থা পত্রম।

সাধারণ-বৈক্ষবাপেক্ষরাংতি-সদাচার-সম্পনানাং বিক্তুভক্তরা বৈক্ষবপদবাচ্যানাং গোদামি- বৈক্ষবানাং তথাধিকারি-বৈক্ষবানাং কেষাক্ষিলোহাতৌপাধিকানামপ্যেতেষাং ময়ুরভ্ঞাধিপতি প্রভৃতি ক্ষতিয়াদি রাজ্যবর্গ-পূল্যপাদ-গুরুণাং
শিখ্যাপেক্ষয়া গুরুণাং য়ত্তদন্মানাদিকং শান্তিসিদ্ধং যুক্তিসিদ্ধক তদ্রক্ষণং সমুচিতং
দাত্তাক্ষেতি বিভ্যাম্পরামর্শ: ।

নবদ্বীপ আর্তপ্রধান ইং শ্রীহরিংশরণং শ্রী
বিস্তাবাচস্পত্যুপাধিক সাক্ষতোমাপাধিক কবি
শ্রীশবনাথশর্মণাম্। শ্রীঘহনাথশর্মণাম্। শ্রীজা
শ্রীরামোজয়তি তর্করত্নোপাধিক
বিস্তারত্রোপাধিক শ্রীজয়নারায়ণ শর্মনাম্। বা
শ্রীক্রকনীকান্ত শর্মণাম্।

শ্রীশ্রীনামোজরতি
কবিভূষণোপাধিক
শ্রীক্ষতি নাগ ভাররত্ব
শর্মণান্।
বাচম্পত্যুপাধিক
শ্রীশতিকঠ শর্মণান্
শ্রীশ্রীহরিঃশরণন্
বিভারত্বোপাধিক
শ্রীপ্রগর কুমার শর্মণান্।

<sup>•</sup> ১৯•১ সালে গভর্গমেন্টের সেন্সাস্ রিপোর্টে বৈষ্ণবকে যে শ্রেণীর অস্তর্কুক করা হইরাছে ভাহাতে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গৌরব-রবি অধুনা নিজ্যধামগত শ্রীমন্ বিশ্বস্তরানন্দ দেব গোস্বামী প্রমুণ বৈষ্ণব্য নহান্মাগণ এই ব্যুবস্থাপত্ত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ সহ ভাহার প্রভিবাদ করিয়া বিশুদ্ধাচারী বৈষ্ণব্যণ ক্ষত্রিরের উর্দ্ধে ব্রাহ্মপের পর-পার্শ্বে স্থান পাইবার বোগ্য, এই মর্শ্বে মাননীর শ্রীমৃক্ত ছোটগাট বাহাছরের নিকট আবেদন করেন, এই ব্যুবস্থা পত্তবন্ধ ভাহারই অস্থালিপি।

#### ( ? )

### শ্ৰীশ্ৰীকুষোজয়তি-

ন বয়ং প্রাদিজিমাত্রমুপণভ্রমানা অমীষাং গৌরংমাতিষ্ঠামতে, যেনৈতেয়াং
মহিমা ব্যাবর্ত্ত্যুগানো গৌরবমিপি ব্যাবর্ত্ত্রেং। কিছু ক্রায়তে তাবং—" পরিপক্ষমশা যে তাহুংসাদন হেতু শক্তিপাতেন। যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষরাচার্য্যুমূর্ত্তিত্ব "—ইত্যেবমাদি; তেনৈবং নির্ভারয়ত্তা রাজক্ত-শিভাত্তত্ত্তেরং গুরুস্থানং
বিদ্ধীনহীত্তাত্মতনসাক্ষ্।

নবৰীপাধিপতে: সভাপণ্ডিতানাং বেদান্তবিক্যাদাগরোপাধিকানাং শ্রীগঙ্গাচরণ দেব শর্ম্মণাম।

অতএব আলোচ্য গৌড়াছ-বৈদিক-বৈষ্ণবগণ যে শান্ত-সদাচার-দেশাচার ও সামাজিক-মর্যাদা-গৌরবে ব্রাহ্মণের সমতৃল্য, তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইরা যাইতেছে। এই গৌড়াছ-বৈষ্ণবজাতির গৌরব ঘোষণা করিতে হইলে শ্রীপাদ শ্রামানল প্রভুর প্রিয়তম শিয় শ্রীপাদ রসিকানল প্রভুবংশীর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী প্রভুগণের কথাই সর্বাত্যে উল্লেখবোগ্য।

"মেদনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অধীন প্রীপটি গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী মোহান্তগল প্রায় ৪০০ শত বংসর বাবং পশ্চিম-বলের বিশেষতঃ মেদিনীপুর, বালেম্বর, ত্গলী, হাবড়া ও বাকুড়া জেলার ভক্তিরাজ্যের বৈশুব রাজচক্রবন্তীরূপে পুজিত হইনা আসিতেছেন। বর্ত্তমান মোহস্ত প্রীপাদ নলনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু ও প্রীপাদ গোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু প্রীপাটের গৌরব উক্তাশ করিয়া রাধিনছেন। ইইাদের কর্ত্ত্বাধীনে প্রীধাম বৃল্যবনের স্বোকুঞ্জে প্রীপ্রামন্থন্দর, শ্রীরাধাকুতে প্রীরাধাপ্রামন্থনর, নলগ্রামে প্রীনাধ্যে ক্রমঠে প্রীক্রবিদকরার, রেম্পার, প্রীক্রিচোরা গোপীনাও প্রীণাধ্যে পুরীর সিন্ধাশ্রম মঠ, কুন্তিরালীর সমাধিনঠ, ময়ুরভ্জ স্রামান্ধ্র ও প্রীণাধ্যের পুরীর সিন্ধাশ্রম মঠ, কুন্তিরালীর সমাধিনঠ, ময়ুরভ্জ স্রামান্ধ্র ও প্রীণাধ্যের প্রীর সিন্ধাশ্রম মঠ, কুন্তিরালীর সমাধিনঠ, ময়ুরভ্জ স্রামান্ধ্র ও প্রীণাধ্যের প্রীর সিন্ধাশ্রম মঠ, কুন্তিরালীর সমাধিনঠ, ময়ুরভ্জ স্রামান্ধ্র ও প্রীণাধ্যের প্রীর সিন্ধাশ্রম মঠ, কুন্তিরালীর সমাধিনঠ, ময়ুরভ্জ স্রামান্

সোবিস্পুরে প্রীশ্রীবিনাদ রাম্ন, ও কানপুরে শ্রীখামানল প্রভুর সমাধি মঠ, জমপুরে শ্রীখামস্থলর, কছেদেশে প্রীরাধাখাম, তাদ্রনিপ্তে শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু, নাড়াজোলে শ্রীশ্রমদনমোহন, পলদপাইয়ের শ্রীরাধাদামোদর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক মঠ ও দেব-দেবাদি বিজ্ঞমান আছেন। ময়ুরভঞ্জ, নীলগিরি, লালগড়, রামগড়, ধলভূম, নরসিংগড়, কেঁওনঝোড়, কোপ্তিপদাগড়, গড়মঙ্গলপুর, মনোহরপুর, তুর্কাগড়, থগুরইগড়, কুলটিকরি, থড়ুই, ময়নাগড়, স্থজামুঠা ও প্রাচীন তাদ্রনিপ্ত প্রভৃতি অস্টাদশ রাজবংশ ও শতাধিক জমিদার বংশ ও শত সহস্র প্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বংশ শিঘারূপে এই শ্রীপাটের—তথা সমগ্র গৌড়ীর বৈফ্র-সমাজের গৌরব-শ্রী উদ্দীপ্ত করিতেছেন। বর্ত্তমান বৈফ্র-জগতে খ্রামানলা-সম্প্রদায়ই সমধিক প্রবন্ধ। বর্ত্তমান মোহান্ত গোস্থামী প্রভু শ্রীধাম নবন্ধীপ মায়াপুরে শ্রীখামানল্য-প্রভু-প্রতিষ্ঠিত লুপ্ত মঠের পুনক্ষদ্ধার ও ভথার শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ-দেবা প্রকাশ করিয়া বিশেষ গৌরব-ভাজন ইইয়াছেন।

এতন্তির গৌড়বঙ্গে এমন শত সহস্র দিন্ধ বৈষণ বংশ্য আছেন, বাঁহারা বান্ধণেতর বর্ণোপেত বৈষ্ণব বংশ্য হইরাও বন্ধের প্রতিষ্ঠাপন বহুতর সজ্জাতির গুরু-পদে অধ্যাসীন আছেন—বাঁহারা বান্ধণোপেত বৈষ্ণব তাঁহাদের ত কথাই নাই। এই সকল গৌড়ান্ত গৃহী বৈষ্ণবের আচার বাবহার সর্বাংশে বন্ধের উচ্চ শ্রেণীর বান্ধণের তার। আশ্চর্ণোর বিষয়, এই সকল বৈষ্ণবের বিভেদ বিচার (Distinction) মহানতি রিজ্ঞাল সাহেবের জাতিতত্ব গ্রন্থে আদে তান পার নাই। আরও আশ্চর্ণোর বিষয় বিষয় বৈষ্ণবের চারি-সম্প্রান্ধের মধ্যে ব্রহ্ম-সম্প্রান্ধপ্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিষয়ও উল্লিখিত হর নাই। ইহাতে এই অমুমিত হয় যে, বৈষ্ণব-ঐতিহের মূল তত্ত্বের অমুসন্ধান না লইরা কেবল বৈষ্ণব-উপসম্প্রান্ধের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিরাই বৈষ্ণব-জাতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রস্থা মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। নত্বা বে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে আশ্রম্য করিয়া বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের স্থানার প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সম্প্রান্ধির বিষয়-সম্প্রদায়কে আশ্রম করিয়া বাঙ্গলার বিষয়ব-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সম্বান্ধির সম্বান্ধির সম্বান্ধির সম্বন্ধির করিয়া বাঙ্গলার বিষয়ের সম্বন্ধ করিয়া বাঙ্গলার বিষয়বার্যারের সম্বন্ধির করিন কথাই

#### আলোচিত হয় নাই। মি: রিজ্লি সাহেবের উক্তি এই বে-

"Baishnaba, Baishtab, Bairagi—a religious sect based upon the worship of Vishnu under the incarnations of Rama and Krishna. Founded as a popular religion by Ramanuja in Madras, and developed in Northern India by Ramananda and Kabir; Vaishnavism owes its wide acceptance in Bengal to the teaching of Chaitanya."

শ্রীমন্ রামান্ত্রনার্থাই যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তাহা নহে;
বৈষ্ণবধর্ম অনানিসিদ্ধ; বৈনিক কাল.হইতে ইংার দাম্প্রদায়িক ধারা অব্যাহত আছে।
আচার্য্য রামান্তরের বহু পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সময়েও বৈষ্ণব যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা ইতঃপূর্বে বিশনভাবে প্রদর্শিত হইরাছে। শ্রীমহাপ্রভুর
আবির্ভাবের পূর্বেও বঙ্গনেশে বহু বৈষ্ণবের বাস ছিল। শ্রীমন্মাধবেক্রপুরী-প্রমুব্র
বৈষ্ণব-প্রচারকগণ কর্তৃক বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচার হইরাছিল। তবে
শ্রীচৈ হন্তমহা প্রভুর প্রকটকালে বৈষ্ণয় ধর্মের উজ্জ্বল আলোক সমগ্র বঙ্গনেশকে
এক পরিত্র জ্যোভিতে উদ্ভাগত করিয়া ভূলিরাছিল এ বিষয়ে কোন সন্মের নাই।

অতঃপর বঙ্গদেশের বৈঞ্চবগণ সম্বন্ধে মিঃ রিজ্লী যে বিবরণ নিপিবজ্জাহেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে —

"Baishnava, Colloquially Baishtam of Bengal, a class not very easy to define precisely, as the name Vaishnava includes (a) ordinery Hindus who without deserting their original castes, worship Vishnu in preference to other gods (b) ascetic members of the Vaishnav Sect, commonly called Bairagi, (c) Jat Baishtam, Samyogi or Bantasi, an endogamous group formed by the conversion to Vaishnavism of

members of many different castes."

আর্থাৎ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব মাত্রেই চলিত কথায় 'বোইম ' নামে অভিহিত। ইহাদের পঠিক শ্রেণী নির্দেশ করা সহজ নহে। যে হেতু (ক) সাধারণ হিলুদের মধ্যে ঘাঁহারা স্ব স্থ জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও অক্সান্ত দেবতা অপেক্ষা শ্রীবিকুর প্রাধান্ত স্থীকার করেন, তাঁহারাও বৈষ্ণব নামে অভিহিত, (খ) বৈষ্ণব-সম্প্রদারের মধ্যে ঘাঁহারা সন্ত্যান ধর্মাবলম্বী তাঁহারা সাধারণতঃ 'বৈরাণী' নামে কথিত (গ) এবং জাত-বোষ্টম, সংযোগী বা বাস্তাদী,— বহুবিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের ক্লোই এই সমগোত্রীয়-সম্প্রদায় গঠিত হুইয়াছে।

रिकार-धर्मावनकी माधातन हिन्म लाजि—मामा रेक्छव, ऐहाँता रिकार ভাতি রূপে অভিহিত হইতে পারেন না। উহারা ব্রাহ্মণ-শাসিত বৈফ্যব-সম্প্রদারের অন্তর্ভুক্ত। কেবল বৈষ্ণৰ ধর্ম্মের অন্নবর্ত্তী হইয়া চলেন মাত্র—যেমন ব্রাহ্মণ-শানিত বর্ণাশ্রমী স্মার্ডধর্মের অফুশাদনে অবস্থান করেন। যাঁহারী সংসার-ত্যাগী বৈঞ্চব-উদাসীন তাঁহার। সাধারণতঃ 'বৈরাগী' নামে অভিহিত। এই বৈরাগী-বৈষ্ণৰ যে শ্রীচৈ ভক্তদেবের :সম-সাময়িক তাহা নহে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাঁদের অন্তিত্ব বিভ্ৰমান আছে। বৈরাগীগণ যুদ্ধে নাগা-শৈবদের নিকট পরাজিত হইয়া বহুদিন পুর্বের বাঙ্গলায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং এই জন্মই বাঙ্গলার গুণী বৈষ্ণবৰ্গণকে সাধারণতঃ লোকে, 'বৈরাগী' বলিয়া থাকে। বৌদ্ধ-শ্রমণরাও যে বৈষ্ণব শ্রমাবলম্বন করিয়া প্রাথম 'জাত বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন, তাহা ইতঃপুর্বে বিবৃত **ब्हेबांट्ड**। दिखनित्रित উत्मिल " मःयांत्री वा वाखानी "— এই ছইটी नम खाबात বৈষ্ণব-বিষেষপর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তক প্রবর্ত্তিত। এই ছইটা শব্দ কোন শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগকে শক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ নির্দেশ নাই। बाहांबा छल्तन अन विनाम भन्ननाती-मन करता रमहे मकन देवनिक-देवश्चद धर्मान विक्रकाठाती छान्निक वीताठाती देवश्वविगतक गक्ना कतिता विन के छटेंगे नम ध्येयुक इहेब्री थोरक, छाटा दहेरन ये नश्रद कार्यात्मत्र वाकवा किह्रहे नाहे। यपि

গৌড়াত-গৃহী-বৈষ্ণৰ জাতিকেও উহার মধ্যে উদিন্ত করা হইরা থাকে, ভাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই বে, ঐ ছইটী অগশন হিন্দুশাস্ত্রে কোণাও বৈষ্ণবের উদ্দেশে প্রায়ুক্ত হয় নাই। আশ্রমান্তর-গ্রহণের পর পুনরার পূর্বাশ্রাহে প্রবেশ করিলে ভাহাকে "বান্তাশী" কহে অর্থাৎ ব্যন করিয়া যে তাহা পুনরার ভক্ষণ করে। বর্ণাশ্রমধর্মানিষ্ঠ বক্তিগণের এইরূপ আর্দ্ত-পাতিত্য ঘটনেই তাহাদিগকে বান্তাশী কহে। কিছু ভক্তিধর্মে দেরূপ আশ্রম-বিচার না থাকার বৈষ্ণবর্গণকে কদাচ বান্তাশী বলা যায় না। বৈষ্ণব পঞ্চ-সংস্কার পূর্বক দীক্ষিত হইয়া ব্রন্ধচারীরূপে শুক্তর নিকট শাস্ত্রাভ্যাণ বা ভলন-সাধন-শিক্ষার পর হাহিন্তা ধর্ম্মাবলম্বন করিলে কি ভাঁহাকে বান্তাশী বলা যার ? ইহাই ত প্রকৃত বৈদিক আশ্রমাচার পালন। যাঁহারা গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বেৰাশ্রয় (বিষ্ণু-সন্নান) গ্রহণের পরও বিশেষ নির্বন্ধাতিশয়ো গৃহস্থাম্মে পুনঃ প্রবেশ করেন, তাহাতেও তাঁহাদের ভক্তিধর্ম্মের কোন ব্যাধাত হয় না। যথা—

" গৃহেখাবিশতাঞাপি পুংসাং কুণলকর্মণাং। মন্বার্দ্তা যাত যামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥

গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেই ভক্তি-প্রতিকুল নিরম্নতুল্য বিষয় ডে!গে পতিত হইনা বন্ধের সম্ভাবনা হইবে, তাহা নহে। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া যদি কুশ্ল-কর্মা হয় অর্থাৎ আমাতে (ভগবানে) কর্মার্পণ করিয়া আমার পরিচর্যা কার্য্যে সর্বনা উদ্যুক্ত থাকে এবং আমার কথা-প্রসঙ্গে যাম যাপন করে, তাহা হইলে ভাষার ভক্তির সঙ্কোচ না হওয়ায় গৃহস্থাশ্রম বন্ধের কারণ হয় না। ক্লতঃ মনই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ—

" মন এব মন্ত্র্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষরোঃ।" বিকৃপুরাণ ভাগা২৮। বিশেষতঃ চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্কাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

" চতুর্ণামাশ্রমাণান্ত গার্হত্বাং শ্রেষ্টমুত্তমন্। রামায়ণ অবোধ্যা কাণ্ড ১০৬।২১। চত্তারো হাশ্রমাদের সর্ব্বে গার্হত্বামূলকাঃ।" মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব ৩৩৪।২৪। সর্ব্বেমাশ্রমাণাং হি গৃহত্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।" বৃহদ্ধপুর্বাণে উত্তর খণ্ডে ৭।৩৪৪ বৈষ্ণৰ তাঁহাৰ ভক্তি-দাননার অন্ত্ল বোণেই আশ্রনান্তর গ্রহণ করিরা থাকেন; সে আশ্রন দাধারণ বর্ণাশ্রম হইতে অনেক উচ্চে — এবং সম্পূর্ণ না হউক অনেক লক্ষণে বিভিন্ন। তাঁহারা পুনরায় গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ করিলে বা অপশ্রংশ ঘটলেও তাঁহাদের পাতিতা দোষ ঘটতে পারে না। যথা—

" ত্যক্ত্বা স্বধর্ম: চরণাধ্জং হরে র্ভজ্নপকোথ পতেৎ ততো যদি।

যত্ত ক বাভদ্রমভূদমূল্য কিং. কোবার্থ আপ্রোহ্ভজ্নতাং স্বধর্মতঃ॥" শ্রীভাঃ
বাঁহারা বর্ণাশ্রম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বণন্ম তাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণপাদপন্মই ভক্ষনা করেন, ভক্তির পরিপাকে তাঁহারা যদি ক্যভার্থ হন, তাহা হইলে
ত কথাই নাই, তাঁহারা যদি অপরিপক সাধনাবস্থায় প্রাণভাগে করেন কিস্বা কোনরণ তাঁহাদের ভ্রংশ ঘটে, তাহা হইলে স্বধর্মত্যাগ হেতু তাঁহাদের কোন অনর্থ উপস্থিত হর না। ভক্তি-বাসনা স্ক্রেরপে ভাহাদের হৃদয়ে বিস্তমান থাকার তাঁহাদের পাতিত্য দোষ ঘটে না। আরও লিখিত হইয়াছে—

> " তথা ন তে মাধব ভাবকাঃ কচিদ ভশুস্তি মার্গাং দ্বন্ধি বদ্ধ-সৌধ্বনাঃ। দ্বন্ধাভিশ্বপ্তা বিচর্জ্তি নির্ভন্না বিনন্ধকানীকপ-মূর্দ্ধ্যন্ত প্রভো॥ শ্রীভা ১০।২।২৭

হে মাধব! বাঁহারা আপনার ভক্ত, আত্মতব্রজ্ঞানের অভাবে, অধর্ম পরিভাগে কিয়া কোন প্রকার পাভক সন্তাবনাতেও তাঁহাদের কোনরূপ কুগতি হয় না
অর্থাৎ তোমার ভক্তিমার্গ হইতে এই হন না। যদি কোনরূপে এই হয়েন, ভক্তিবিদ্নে অমুতাপ হেন্তু তাঁহারা আপনারই মহতী রূপা লাভ করিয়া আপনাতেই
সৌহস্পবন্ধন করেন। প্রতরাং তাঁহারা আপনা কর্ত্বক অভিরক্ষিত হইয়া নির্ভন্নে
বিদ্নতারিগণের দ্বাধিপতিবর্ণের মন্তকেপেরি প্রমণ করিয়া বেড়ান অর্থাৎ সর্ব্ধ প্রকার
বিদ্নার করেন অথবা তাহাদের মন্তককে সোপান করিয়া প্রীবৈর্ত্ব পদে অধিরোহণ
করেন।

ষ্ঠান হারিজকাগণের কোনরূপে ভ্রংশ ঘটিলেও যথন পাতিতা দোষ হয় না, তথন তাহাদিগকে কদাচ 'বাস্তাশী' বলা ঘাইতে পারে না। ভগবস্তক্তি-বিমুখ ষ্মাশ্রমাচার-পরিভ্রন্থ ব্যক্তিই 'বাস্তাশী'।— বৈষ্ণব নহেন।

বিশেষতঃ নৈহাবধর্ম বা ভক্তিধর্ম বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম গোণধর্ম। মুখাধর্ম আশ্রয় করিলে গৌণধর্মের অপেক্ষা থাকেনা। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

" যে চাত্র কথিতা ধর্মা বর্ণাশ্রম-নিবন্ধনাঃ। হরিভক্তি-কলাংশাংশ-সমানা ন হি কে বিজ্ঞাঃ॥"

হে দিজগণ ! বর্ণাশ্রম-বিহিত যে সকল ধর্মের বিষয় এন্থলে কথিত হইল, সেই সকল ধর্ম হরিভক্তির কলাংশের একাংশের ও সমান নহে।

অভএব ''দ বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মা যতো ভক্তিরণোক্ষজে 'শ্রীহরিভক্তিই পরোধর্ম বা মুখ্যধর্ম। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম স্বর্গাদি ফলদায়ক, সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদানে অসমর্থ। স্বত্যাং

'ধর্মাঃ স্বযুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্কৃদেন কথাত্ব যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥ খ্রীভা ১।১।৮

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম স্থলর রূপে অমুষ্টিত হইলেও যদি তন্ধারা হরি-কথার রতি না জন্মে তবে তবিষয়ক শ্রম পগুশ্রম মাত্র।

অতএব শুদ্ধভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে কদাচ 'বাস্তাশী'বলা যাইতে পারে না।
বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোথাও বৈষ্ণবের উদ্দেশে এই কথা প্রযুক্ত দৃষ্ট হর না। প্রধানতঃ
পারদারিক পতিত-বৈষ্ণব বা প্রাক্তত সংজ্ঞিয়াদিগকে লক্ষ্য করিয়াই "সংযোগী" কথ
প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু "সংযোগী" যে যোগী বা যুগী জাতির একটা সম্প্রাণা
বিশেষ, তাহা ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে। নতুবা শুদ্ধভাক্তনিষ্ঠ সদাচারী গৃহণ
বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে ঐ অপূর্ব উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক
বৈষ্ণব বীয় পরিজন সকলকে বৈষ্ণব-ভাবান্তিত করিয়া প্রাচীন আগো ধরিদে

পবিত্র আশ্রেমের অনুরূপ একটা পারমার্থিক সংখার পত্তন করেন। এই জন্ত सनिक्षशिक्षत्र छ ही-भूब-कन्नः हिएमन । अहेत्राभ मिष्ठ गीर्यार्भन देवश्वन বংশধরগণই হিন্দু সমাজে গৌড়ান্ত-বৈদিক-বৈষ্ণৰ জ্বাতি নামে অভিহত। জ্বাতি বৈষ্ণৰ, নাগা বৈষ্ণৰ মণ্ডলধারী (ইহারা প্রথমে করেকথানি গ্রামের বৈষ্ণৰকে মণ্ডলী বা সমাজবদ্ধ করিয়া একটা থাকের সৃষ্টি করেন) আট-সমাজী (প্রথম ৮টী-সমাজ লইয়া ইহাদের বৈবাহিক আদান প্রদান আরম্ভ হয়) প্রভৃতি কয়টা বিশিষ্ট-থাকের বৈষ্ণব-গ্রণও এক্ষণে এই গৌডাগু-বৈদিক-বৈষ্ণব শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। নতবা বাউল, দরবেশ সাঠি, কর্ত্তাভন্তা, অভ্যাগত এই সকল ভিক্ষক শ্রেণীর বৈষ্ণব, এবং বাঁহারা বৈষ্ণব-**रवरण व**छल्लारकत वांछो शानमात्रात कार्यर करवन, याँशात्रा वांत्र-विवासिमीरलत मरधा বৈঞ্চৰতা-বিস্তার-ছলে ছড়িদারী ফেজিদারীর কার্য্য করেন, বাঁহারা আসম-মৃত্যু বা মৃত ব্যক্তিকে ভেক দিয়া শাশান-বন্ধুর কার্য্য করেন (ডোম-বৈরাগী), বাঁহারা কুল্টার আখাসে, সমাজের তাড়নে, খণের দায়ে, পেটেম দায়ে, ভেক লইমা ( পবিত্র বিষ্ণু-সম্ভ্রাদের বেশকে কলম্বিত করিয়া ) ভণ্ড-বৈষ্ণবের বেশে ধর্মের ভানে অধর্ম সঞ্চয় পূর্বেক নিজে নরকত্ব ও অপর দশজন সরল বিশ্বাসী ভাল লোককে নরকত্ব করিতেচে—যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কোন প্রাদিক ব্যক্তি শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্ষ্যে কহিয়াছেন-

> "পেট-নাদড়া, পুঁজিপড়া, মাগমরা, যমে পোড়া। মাগীর ভাড়া, জাতির হুড়া এ ক'বেটা বৈঞ্বের গোড়া॥"

এই সকল গৌণ-শ্রেণীর বৈষ্ণবগণও ফাতি-পরিচয়ে "বৈষ্ণব'' বলিয়া অভিহিত হইলেও কিন্তু এক জাতি নহে। যেমন রাঢ়ীয়, বারেদ্র, কুলীন, শ্রোত্রীয়, মাহিয়-ব্রাহ্মণ, গোণ-ব্রাহ্মণ, ও ড়ীর ব্রাহ্মণ, ঝলমলছাতির-ব্রাহ্মণ, মুচির-ব্রাহ্মণ, গ্রহাচার্য্য, ভাট, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ সকলে একই "ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত হইলেও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং সমাজ ও থাকেও বিভিন্ন সেইরূপ উল্লিখিত ভিন্ন জোণ-বৈষ্ণব্-স্প্রদায়গুলিও " বৈষ্ণব" নামে পরিচিত হইলেও তাঁহাদিগকে

ভিন্ন জাতি বৃথিতে হইবে। স্থতরাং সামাজিক হিসাবে সদাচারী গৌড়াছ-বৈদিক বৈষ্ণবগণের তুল্য সকলের সমান মর্য্যাদা হইতে পারে না। ক্রীচৈতত্য নীচকে উদ্ধার করিতে বলিরাছেন নীচ-সঙ্গ করিছে বলেন নাই।, স্থতরাং নীচ-কর্মা ও নীচ-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র রক্ষাই তাঁহার অভিনত। এই জন্তুই সদাচারী গৌড়াছ-বৈদিক বৈষ্ণব জাতি, প্রাণ্ডক্ত গৌণ-বৈষ্ণব-সম্প্রদারের সংশ্রব হইতে স্বীয় স্বাভন্ত রক্ষণে চিরকালই যত্ত্রনীল। ইহাই শাস্ত্র ও সভ্যজনাত্রমাদিত চিরস্তন-রীভি। "মালতঃ বৈষ্ণব-সমাজে যত্তই শাস্তার বিস্তার হইবে, যতই ভক্তির মহিমা প্রসারিত হইবে, ততই মাতীয় সঙ্গীণভা ঘুচিয়া গিয়া নানা সদ্যুণ্-মন্ডিত ভেজঃ-পুঞ্ল বৈষ্ণবমূহ্ত সকল মেবোলুক্ত স্বেগ্র ত্রায় জগৎকে আলোকিত করিয়া ভূলিবে এবং আসমূহ্ত হিমাচল এই ভারত ভূমিতে এক মহাবৈষ্ণব-জাতি সংঘটিত হইরা সত্যমূগ্র আনর্মন করিবে।

মি: রিজ্লি গাহেৰ লিখিয়াছেন-

"The Baishtam caste includes members of several? Vaishnava sects and in theory intermarriage between these sects is prohibited. But if a man of one sect wishes to marry a woman of another sect, he has only to convert her by a simple ritual to his own sect and the obstacles to their union are removed."

বৈষ্ণব-জাতি নির্দ্দেশস্থলে "বোষ্টম"—এই অপশব্দ—এই অর্থহীন ব্যাকরণঅসিদ্ধ শব্দ—এই বৈষ্ণব শব্দের বিক্বন্ত শব্দ-প্রয়োগ যে একান্ত অয়োক্তিক ও শান্ত্রবিগর্ভিত তাহা বলাই বাহুলা। এই বিক্বত-শব্দ-প্রয়োগে পবিজ্ञ-বৈষ্ণব-জাতির
উপর যেন একটা বিজাভীয় মুগা-বেষের ভাব পরিক্ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবের
জাতিত্ব নিত্যসিদ্ধ ও শান্ত্র-ভব। বৈষ্ণব-শাসিত সম্প্রদারভ্ক্ত গৃহী বৈষ্ণব একবর্ণ,
আহ্মণ-শাসিত সম্প্রদায়ভ্ক্ত গৃহী বৈষ্ণব চতুর্বর্ণ। চতুর্ব্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই,

এই ভ্রম-অপনোদনের নিমিত্ত ব্রদ্ধবৈত্তপুরাপের ব্রদ্ধণেওর ১০ন, অধ্যার হইতে এই শ্লোকটা উদ্ধত হইল—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ব-শূদ্রা শ্রহারো জাতয়ঃ। স্বভন্না জাতিরেকা চ বিখেবু বৈঞ্চবাভিধা॥"

কট, শাস্ত্রে "বৈষ্ণব জাতি" হলে "বোষ্টম জাতি" লিখিত হয় নাই ত? হতুরাং বৈষ্ণব জাতি সহকে বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়াই বে ঐরপ অষথা মন্তব্য প্রকাশ করা হইরাছে, তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের মন্ত্রাগ্ এই বে,—"বোষ্টম জাত্তি কতিশয় বৈষ্ণব-স্ম্প্রদায়ে বিভক্ত; হতুরাং এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পার বৈবাহিক আদান প্রদান নিষ্তিত্ব। কিছু যদি এক সম্প্রদায়ের লোক অন্ত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিছে ইচ্ছা করে, তাহা হুইলে স্থ-সম্প্রদায়-বিহিত্ত সামান্ত অনুষ্ঠানের ছারা সেই স্ত্রীলোকটিকে সংস্কার করিয়া লইলেই চলে এবং ইহাতেই তাহাদের সমাজের প্রতিবন্ধক বিদ্বিত হয়।"

আহ্নণ, কান্তছ তিলি, তান্থূলী প্রতৃতি সকল জাতির মধ্যেই সমাজগত ভিন্ন
ভিন্ন থাক আছে; যেমন, রাটীয়, বাবেক্র, বৈদিক ব্রাহ্মণ, উত্তর রাটীয়, দক্ষিণ রাটীয়,
করণ, কান্তম, (পূর্ব্বিদে বৈশুও কান্তহের মধ্যেও আদান প্রদান আছে) একাদশ,
ছাদশ তিলি, অইগ্রামী, সপ্থগ্রামী ভান্থূলী প্রভৃতি। জাতি-পরিচয়ে এক ছইলেও
পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। সম্প্রতি জাতীয় আন্দোলনের ফলে 
ককল বিভিন্ন থাকের মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান-প্রদান চলিতেছে। আমাদের
আলোচ্য গৌড়ান্ত-বৈদিক বৈশুব সম্প্রদারের মধ্যেও জাত-বৈশুব, নাগা-বৈশ্বব,
আটি-সমানী মণ্ডল্যারী প্রভৃতি সমাজগত কতিপর থাক আছে বটে, এবং যদিও
উহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানও চলিতেছে, বৈদিক-বিধান অমুসারে বিবাহসংস্কার ভিন্ন বর ও ক্যা পক্ষে কোনরূপ সমাজ-বৈধানিক অমুষ্ঠানের আবশ্রুক হর
না। অপর গৌণ-বৈশ্বব-সম্প্রদারের মধ্যেই এইয়প প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হর।

্রিজ্লি নহোদর আরও লিথিরাছেন—

## বৈক্ষবের পরিবার। 💎 🐣 🤼 🤻 ৩৭:

" Baishtams have no gotras, but they are divided into, fifteen Sections (Paribar). \* \* \* Such as Adwaits Paribar, Nityananda Paribar, Acharya Paribar, Syam Chand Although these groups are supposed to stand to the Baishtams in the place of gotras, marriage between persons belonging to the same Paribar is not forbidden and the grouping has no more effect on marriage than the quasi-endogamous division into sects referred to above."

ইহার সার মর্ম্ম এই বে, -- "বোইমদের গোতে নাই, কিছ তাহারা পঞ্চলাটী বিভাগে (পরিবারে) বিভক্ত। যথা—অহৈত পরিবার, নিত্যানক পরিবার, আচার্য্য পরিবার, প্রামটান পরিবার (ইহা সম্ভণত: শ্রামানন পরিবার হইবে,) ইত্যাদি। যদিও এই সকল বিভাগ বোষ্টমদের গোত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, তথাপি উহাদের এক পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিমিদ্ধ হয় নাই। হতত্ত্বাং বিবাচ সম্বন্ধে উহাদিগকে প্রায়-সগোত্তে-বিবাহকারী জাতির প্রেণীভক্ত করা ভিন্ন পৃথক শ্রেণী ভুক্ত করার বিশেষ কোন ফল নাই।"

হৈঞ্জবের গোত নাই একথা সর্বৈব শান্ত-বিগর্হিত। চারি সম্প্রদারী বৈঞ্চব-সাধারণের ধর্মগোল অচ্যতগোত।" বথা প্রীমন্তাগবতে-

" मर्ख्यायनिकारमः मश्रवीरेशकम्ख्यकः।

অনুণা বান্ধণকুগাদন্যথাচ্যুত গোত্ৰতঃ ॥"

গোতা সম্বন্ধে বিশাদ বিচার ইতঃপুর্বেশ বণিত হইয়াছে। আলোচা গৌডাছ-বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে বৈদিক ঋষি-গোত্রেরও প্রাচনন আছে। উক্ত পরিবার সকল কোথাও বৈষ্ণবের গোত্র রূপে উক্ত হর না। তবে বেথানে প্রবন্ধ অজ্ঞাত থাকে, সেই স্থাল কেছ কেছ 'পরিবার' উল্লেখ করিয়া প্রবরেষ . স্থান পূরণ করিয়া থাকেন। কারণ 'প্রবরের ' অপভ্রংশই 'পরিবার ', ইহাই কেই কেই অভিনত প্রকাশ করেন। গোত্র-প্রবর্ত্তক থবির নামই প্রবর; এছলে 'আচ্যুত গোত্র' এই ধর্মগোত্রের প্রবিধার পরিবার উল্লিখিত হয়; যেখানে প্রবর জানা থাকে সেথানে প্রবরই উল্লেখ হয়। প্রবরের উৎপত্তি সমকে মুনিগণ একমত নহেন। কাহারও মতে "বে গোত্র, বক্তকালে বে থাবিকে বর্ম করিছেন, সেই গোত্রের সেই খবি প্রবর। আবার কেই বলেন, যথন এক নামে আনেক গোত্র চলিল, তখন প্রত্যেক গোত্রের বিশেষ পরিচ্ছ দিবার জন্ত সেই গেই গোত্রের ব্যাবর্ত্তক প্রধান প্রবিকে লইরা প্রবর স্থির হইল।" ফলভঃ বিনি যে বংশে জারপ্রত্বক প্রধান প্রবিকে বর্মক করিরছেন সেই বংশে বিবাহ করিতে পারিবেন না, ইহাই গোত্র-প্রবর-প্রচলনের উদ্দেশ্র। গৌড়াত্র-বৈধিক-বৈষ্ণবর্গণ সে বিধান স্থিতোভাবে মানিরা থাকেন।

" পৈতৃষ্প্রেয়ীং ভগিনীং স্থানীরাং মাতৃদের চ।
মাতৃশ্চ প্রাতৃত্তনরাং গতা চাক্রারণক্ষরেং ॥
এতান্তি প্রস্ত ভার্যার্থে নোপ্রচ্ছেত্র বৃদ্ধিনান্।
কাতিত্বনাম্পেরাক্সঃ পত্তি হাপ্রর্থঃ॥ সন্থ >> অঃ।

পিশত্ত, মাশ্তৃত ও মামাত ভগিনীতে গমন করিলে চাল্রামণ ব্রত করিবে। বৃদ্ধিমান্ব্যক্তি ঐ তিন রমণীর পাণিগ্রহণ করিবে না, যে হেতৃ আডিছ ও বান্ধবন্ধ প্রযুক্ত ঐ কলা অগ্রহণীরা। যদি কেহ বিবাহ করে দে পতিত হয়।

আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে এ বিধানের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হর না, প্রতরাং ইহাঁরা বে, উচ্চপ্রেণীর হিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই í

এক্ষণে পরিবাদ্ধ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্র কি, তাহা কথিত হইতেছে—

পূর্বোক্ত পরিবার সকলের মধ্যে তিলক রচনার বিশেষ বিভেদ আছে।
শিক্সদের সেই তিলক দর্শন করিয়া—এই শিশু কোন্ শুকুর-সম্প্রদায় তুক্ত, তাহা
সহজে নিশুর কয়া বাস । এই ধর্মনৈতিক বিভেশ-নির্দেশের অন্তই পরিবার শব্দের

উত্তব হইরাছে; স্থভরাং উহা বৈঞ্চৰের গোত্র-জ্ঞাপক নহে। অতএব এক পরিবারের মধ্যে পরশার বিবাহ হইলেও উহাকে গাতিত্যের আশস্কা নাই।

মিঃ প্লিঞ্জি মহোদর বৈঞ্ব-সাধারণ-সমাজকে উদ্দেশ করিয়া আর একটা অসকত কথা শিথিরাছেন—

"Outsiders are freely admitted into the community however low their caste may be provided only that they are Hindus. Chaitanya is said to have extended this privilege even to Mahomadans, but since his time the tendency has been rather to contract the limits of the society, and no guru or mathdhari (Superintendent of a monastery) would now venture on such an act."

অর্থাৎ হিন্দু মাত্রেই ষ্টই সে নীচজাতি হউক না কেন বৈঞ্ব-স্মাজে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে। এমন কি চৈতন্ত মুগ্লগানকেও এই স্বযোগ প্রধান করিতে উপদেশ দিরাছেন। কিন্তু তাঁহার সমর হইতেই সমাজের সীমা অশেকাক্বত সন্ধৃতিত হওরার এরপ ঘটনা বিশ্বল হইয়া পড়ে এবং কোন শুরু বা মঠধারী এরপ কার্য্য করিতে কথনও সাহনী হন নাই।''

বৈক্ষৰ ধর্ম সনাতন উদার ধর্ম। সাধারণ বর্ণাশ্রমিদের মধ্যে সকল জাতিই বৈক্ষৰধর্ম প্রহণ করিতে পারে। এমন কি মুসলমানও বৈক্ষৰ-দর্মায়ুসারে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে পারে। হিন্দুদের মধ্যে যে কোন জাতি শাক্ত, শৈব বা সৌর-মন্ত্রে দীক্ষিত হইরা যেরপ তত্তৎ ধর্ম্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইরা থাকে, দেইরূপ সকল জাতিই বিষ্ণু বা রুক্ষমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই বৈক্ষৰ-সম্প্রদায়-ভূক্ত হন। আর বাহারা অন্ধিকারী হইরাও "ভেক" অর্থাৎ বিষ্ণু-সন্ন্যাদের বেশ মাত্র ধারণ করিয়া আপনাদিগকে 'বৈক্ষৰ' বলিয়া পরিচয় দের ইহারা জাতি-পরিচন্তের 'বৈক্ষৰ' বলিয়া উল্লেখ করিলেও জামান্তের আলোচ্য পৌভাক্ত বৈদিক বৈশ্বব-সমাজে উহাদের প্রবেশাধিকার নাই। উইারা স্বতম্ব ভেকধারী কি নেড়ানেড়া বৈশুব সমাজের কিছা বাউলাদি বৈশ্বব-উপসম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি হইয়া অবস্থান করেন। বর্ণাপ্রম ধর্ম্মে শৃদ্ধ, ত্রান্মণের ধর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেনা। কিন্ত বৈশ্ববধর্মে আচিতাশ সকল বর্ণের অধিকার; প্রীটেডন্ত মহাপ্রভূ সংশ্বীণতার পরি-বর্তে বৈশ্বব এই উদারতাই ঘোষণা করিয়াছেন।

মি: রিজ্লি যে ভেক-প্রথার বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ছোর-কৌপীন পরাইয়া ভাষার হাতে একটা কোরসা বা নারিকেল মালা দিবার রীতি লিখিয়াছেন, এ প্রথা গৌড়াছ্ম-বৈদিক বৈষ্ণব সমাজে আদৌ প্রচলিত নাই। গৌড়াছ্ম-বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজ প্রাক্ষণালি উচ্চবর্ণের হ্লায় সলাচার-পরায়ণ ভদ্ম-গৃহস্থ। স্থতরাং মহা-মছি রিজ্লি বিষ্ণব জাতি" (Baishnav caste) ও "বোষ্টম জাতি" (Baishtab caste) বলিয়া যে খাতস্ক্রোর রেখা টানিয়া ছইটা পৃথক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তল্মধ্যে "বৈষ্ণবজাতিই" (Baishnav caste) আমাদের আলোচ্য গৌড়াছ্ম-বৈষ্ণব জাতি। বিবাহাদি বিষয়ে তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, ভাহা নেড়ানেড়ী, ভেকধারী, সহজিয়া প্রভৃতি সমাজেই পরিনৃষ্ট হয়। তদ বণা—

"Baistams profess to marry their daughters as infants, and this may be taken to be the rule of the caste. Although in many instances, it is departed from as might be expected in a community comprising so many heterogeneous elements. sexual-intercourse before marriage is not visited by any social penalties, nor are girls who have led an immoral life turned out of the caste, etc.

অর্থাৎ শৈশব অবস্থায় কন্তার বিবাহ দেওরাই বেছিম জ্ঞাতির দ্বীতি। ষ্যুদিও অনেক স্থলে সমাজে এ প্রথা উঠিয়া মাইবার আশা করা মাইতে পারে; কিছ সমাজ এক্সপ আরও বছ বিগদৃশ নিজনীয় প্রথায় দূবিত। বিবাহের পূর্ব্বে যৌন-সংস্থ (বাভিচার) কোন সামাজিক অপরাধরণে দৃষ্ট হয় না কিম্বা ছুম্চরিত্রা কন্তা সকলকে জাভিতে গ্রহণ করাও দোষের বিষয় নয়। তবে তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদিরতে তেক-পদ্ধতি অনুসারে সংস্কার করিয়া লওয়া হয় যাত্র।"

আমাদের আণোচা গৃহস্থ বৈদিক-বৈষ্ণৰ সমাজে উল্লিখিত দৃষ্ণীয় প্রথা আদে প্রচলিত নাই। ব্রাহ্মণাদি উচচবর্ণের কলার বিবাহের অনুরূপ বয়স্বা কলারই বিবাহ প্রথা প্রচালত। এ সমাজে দৃষ্তা বা পতিতা কলা আদে গৃহীত হয় না। পরস্ক সমাজের কলম্ব ও আবর্জনা বোধে লাঞ্চিতা ও চির-পরিত্যক্তা হইয়া থাকে।
মি: রিজ্লি আরও লিখিয়াছেন—

"The standard Hindu rituals is not observed in marriage. A guru or gosain presents to Chaitanya flowers and sandal-wood-paste and lays before him offerings of Malsabheg etc. \* \* its essential and binding portion is the exchange of flowers or beads, technically known as Kanthibadal."

"বোষ্টম জ্বাতির বিবাহে প্রচলিত হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। গুরু কিম্বা গোঁসাই চৈতক্তের উদ্দেশে মালা-চন্দন ও মালসাভোগ নিবেদন করির। থাকেন; সন্ধীর্দ্ধন হয়, বর-ক্তার পরস্পান মালা বদলেই বিবাহ-সংস্কার শেষ। এই জ্বত এ বিবাহের চলিত নাম " ক্সীবদল।"

কিন্তু আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণৰ জাতির বিবাহ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্দের স্থায় যথাশান্ত বৈদিক-বিধানেই সম্পাদিত হয়। যদিও আর্দ্রান্ত ও বৈষ্ণৰক এই মতবৈধ বশতঃ আলোচ্য বৈষ্ণৰজাতির বিবাহে আনুষ্ঠানিক ব্যাপাকে ও মন্ত্র-প্রেয়াগ বিষয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে, তথাপি কোথাও যজুর্কেদ মতে ও কোথাও সামবেদীয় মতেই বিবাহ নির্কাহ হইরা থাকে। যেরূপ অধুনা আর্দ্র

রশ্নশনের "উবাহ তথাগুদারে" ও ভবদেব পদ্ধতি মতেই বঙ্গদেশে প্রায়শঃ বিবাহাদি
দশ সংক্ষার নিষ্পায় হর, সেইরূপ গৌড়াছা-বৈদিক-বৈষ্ণর সমাজে বৈষ্ণব-শ্বতিকর্ত্তা
শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোশ্বাম-ক্ষত " সংক্রিয়া-সারদীপিকা" অনুসারেই বিবাহাদি
দশ-সংস্থার সম্পন্ন হইয়া থাকে। গৈড়াছা জাতি বৈষ্ণবক্ত কন্তাদান করেন না।
আভএব মিঃ রিজ্লীর উক্ত মন্তব্য যে, আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব সমাজের
উদ্দেশে শিখিত হয় নাই, তাহা ইহাতে ম্পন্ত প্রতীতি হইতেছে। উপসম্প্রদায়ী
বৈষ্ণবদিগের সংখ্যাদিক্য বশতঃ কেবল তাহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য
করিয়াই সাধারণ ভাবে এক্ষণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; সমাজের বিশেষ ভত্ত
লইয়া পৃথক্তাবে উহাদের বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইত না।
আমাদিগের ও এই অপ্রীতিকর বিষয়ের সমালোচনা করিবার প্রয়োজন হইত না।
আমাদেশ্ব আলোচ্য-সমাজে বিধ্বা-বিবাহ প্রচলিত নাই। বৈদিক-বৈষ্ণব
বিধ্বাগণ উচ্চ ব্রাশ্বণ-বিধ্বাদের স্থায় ব্রভ্চারিণী। অপ্রচ রিজ্লি মহোদর
শিখিয়াছেন—

"Widows may marry again (Sanga) and are in no way restricted in the selection of their second husband."

অর্থাৎ বিধবারা পুনরার বিবাহ করিতে পারে, এবং তাহাদের দিডীর স্বামী-পচ্ছদ করিতে কোন পণই প্রতিরুদ্ধ হয় না।''

এ প্রথা নেড়ানেড়ী, বাউল, সঁ।ই প্রভৃতি উপ-সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়।
আরও এই সকল সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ-সংস্ক-বিচ্ছেদ পরস্পার বেচ্ছাত্তত এবং বিবাহ-বন্ধন ছিল্ল হইলে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই আবার বিবাহ করিতে পারে।
ভাই মি: রিজ্ি লিখিয়াছেন—

"Divorce is permitted at the option of either party and divorced persons of either sex may marry again."

আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণৰ-স্মাজে বিবাহ একটা চুক্তি মাত্ৰ নহে। ঐছিক শারত্রিক ধর্মোর সহিত সম্বর্জ। স্থতবাং বিবাহ বন্ধন-চ্ছেদ বা বিবাহ বন্ধন-চ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ এ সমাজে নাই। এই শ্রেণীর বৈঞ্বগণের ধর্ম-কর্ম সর্বাংশে বেদাদি শাস্তামুমোদিত। আহার-বিহারাদিও সাত্তিক শাস্তামুগত। বেশ ভ্রাও সভঃ ও ভদ্রজনে। চিত। বাউল, নেড়ানেড়ী ও কর্তাভজাদি উপ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবৃদ্ধ্যের আন্তার-ব্যবহার ও বেশ-ভূষা হইতে সম্পূর্ণ পুথক্। গৌড়াম্ব-ৈক্ষৰ জ্বাতির মধ্যে অধিকাংশ বাকি স্থাশিকিত, কেই সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত, কেই বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় কুশলী। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগের মধোই উকীল, মোক্তার, মুন্দেফ, সাব্রেজিষ্ট্রার, স্কুল ইন্স্পেক্টর, পুলিশ ইন্স্পেক্টর, অধ্যাপক, স্কুল মাষ্টার একাউন্টেণ্ট জেনারেল (মি: জি. নি, দাস-পঞ্জাব) রায়বাহাছর (রাধাশাম অধিকারী - দাঁতন ) ভ্রমিদার ও বছণনশালী ও পদস্ব ব্যক্তি আছেন। স্বতরাং শিক্ষিত স্ক্ষ্যভব্য হিশাবেও এই গৌড়াত বৈঞ্চবজাতি, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের তার ভদ্রজনোচিত সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া এ যাবং হিন্দু-সমাজে সমাদৃত হইয়া আদিজেছেন। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্থান যেরপ শিক্ষার অভাবে স্বীয় সন্মান বিনাশ কবিভেচেন, সেইরূপ এই গৌড়াগু-িংদিক বৈষ্ণব সন্তানগণও শিক্ষা ও সদাচাবের অভাবে সাধারণের নিকট হীন-প্রভর্ত্তরে অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁরা নিতাস্ত নিরীহ ও ধর্মাতীরে, সাধন, ভজন দেবার্চনানি ধর্মকর্মে সদাব্যস্ত। মহামতি রিজ লি লিখিয়াছেন-

"Although Baistams do not consider it necessary to employ Brahmans for religious or ceremonial purposes. The gurus and goswamis who look after the religion of the caste, are in fact usually members of the sacred order."

অর্থাৎ বদিও বোষ্টমগণ, তাহাদের ধর্মান্ত্র্চানে কি বিবাহাদি জিলাকাওে আক্রণ-সিয়োগের প্রবোক্ষনীয়তা বোধ করে না, তথাণি এই কাতির ধুর্ম্বে-

পর্যবেক্ষক গুরু ও গোস্বামিগণই স্চরাচর পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে পুরে। হিত নিয়োগের প্রথা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা নিজে নিজেই পুরা-অর্চনা ও সামান্ত সামান্ত ক্রিয়াকাণ্ডাদি নির্কাহ করিয়া থাকেন। কোন বৃহৎ জান্তুইানিক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইনেই কুল-পুরোহিত ও শান্ত্রজ্ঞ শণ্ডিত নিস্কুল হইরা থাকেন। শূদ্ভাবাপর জাতি-সমাজেই যাবতীর ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-নিয়োগের বিধান প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বৈদিক বৈষ্ণবণ শূদ্ভাবাপন না হওয়ায় এবং উহারা আবহমান কাল দ্বিভ্রম্বর্গী বা বিপ্রবণ বলিয়া সর্ক্ষবিধ বৈদিক-বিধানে ইহাদের অধিকার থাকার ইহারা ব্রাহ্মণবং ক্রুদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কোন বৃহৎ আন্ত্রহানিক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইলেই গোস্বামী বা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিন্তা স্বজ্ঞানীর বিষ্ণবাচার্য্যকে হেই কার্য্যে বরণ করা হইয়া থাকে। প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মান্ত্রীর রাট্টীয়, কণোজীয়া ও মধ্যশ্রেণী (দাক্ষিণাত্য বৈদ্যিক) ব্রাহ্মণগণই এই বৈষ্ণৱ-জ্ঞাতির পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। গোস্বামী বা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে নিঃ বিজ্ঞ্লি লিখিয়াছেন—

"It follows that Baishtam Brahmans are not received on equal terms by the Brahmans who serve the higher castes and the latter would as a rule decline to eat cooked food which had been touched by a Baistam Brahman."

অর্থাৎ গোস্থানী বা বৈষ্ণৰ ব্রাহ্মণগণ নীচ জাতীয় শিয়ের বাড়ীতে আহার করেন এবং তাহাদের হস্তম্পৃষ্ট জলপান করেন বলিয়া, উচ্চতর জাতির যাজক-ব্রাহ্মণ সমাজে তুলাগ্রপে আদৃত হন না এবং শেষোক্ত ব্রাহ্মণগণ উক্ত বৈষ্ণৰ ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট অগ্নাদি ভোজন করিতে চাহেন না।"

ৈ বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্ত বা স্মার্ক্ত ব্রাহ্মণগণই নৈষ্ণব্রাহ্মণগণকে এইরূপ খুণার চক্ষে দর্শন ক্রেন। এ বিষয়ে ইতঃপূর্কে বথেষ্ট আলোচিত হইরাছে। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণই জগৎপুজ্য, এবং অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম, ইহাই শান্ত্র-সিদ্ধ। বর্ত্তমান সনয়ে এই ছেদ্
বিচার উঠিয়া গিয়াছে। এখন কুলীন ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের মধ্যে
পরস্পার বথেপ্ট আলান প্রদান চলিতেছে। এমন কি ব্রাহ্মণ-সমাজও রাড়ী ও
বারেন্দ্র-ভেদ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছেন। কায়য় ও অপরাপর জাতি সমূহও
স্থাব গুণ ও কর্মায়রপ স্থান পাইবার জন্ত দৃঢ় সঙ্কল হইয়াছেন। বাঁহারা পুর্বের্ব ছিল্লু ছিলেন না, এরপ অহিন্দু অন্ত জাতিকে ভারতের শুদ্ধি-সভা হিল্পু করিয়া
লাইভেছেন। এত বড় পরিবর্ত্তনের মূগে আলোচ্য বৈষ্ণব-সমাজ যে বিশেষ
কিছু একটা নৃতন পরিবর্ত্তন বটাইতেছেন, তাহা নহে। বৈষ্ণবের ছান ও শক্তি
অনেক উচ্চে। কেবল শিক্ষার অভাব ও দরিদ্রতাই সমাজকে হর্বল করিয়া
রাণিয়ছে; এই বৈষ্ণব জাতি-সমাজ স্বীয় স্তায্য দাবী ও অধিকার পাইবার জন্তই
বন্ধপরিকর।

বৈষ্ণৰ মাত্ৰেই যে মৃতদেহ, বাড়ীর উঠানের ধারে সমাহিত করেন, তাহা নহে। আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণৰ-সমাজে দাহ-প্রথা ও সমাদি-প্রথা—উভর প্রথাই প্রচলিত আছে এবং সমাধির স্থান স্বতন্ত্র আছে। এই উভর প্রথাই যে বৈদিক, তাহা ইতঃপুর্বের আলোচিত হইয়াছে। মিঃ রজ্লি আরও লিখিয়াছেন—

"No regular Sraddh is performed, Chaitanya is worshipped and Malsabhog is offered seven or eight days after death and the relations of the deceased then indulge in a feast to show that the time of mourning is over."

অর্থাৎ বোষ্টমরা যথারীতি প্রাদ্ধ করে না, মৃত্যুর ৭।৮ দিন পরে চৈতক্তের পুজা ও মালসাভোগ দিয়াই কার্য্য শেষ করে এবং তারপর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়র। একটা ভোজ দেয়। ইহাতেই দেখার, অশৌচকাল গত হইয়া গেল।"

আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবজাতি-সমাজে মৃতের প্রান্ধ ক্রিয়া যথাশাস্ত্র বৈদিক-বিশ্বান অমুসারে মহাপ্রসাদানে নির্কাহিত হয়। ইহা ইতঃপূর্বে বিশ্ব ভাবে আলোচিভ হইয়াছে। এই বৈদিক-বৈষ্ণৰ জাতি পূর্মাণর ব্রাহ্মণৰৎ ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণৰ লোক-প্রাথাদ মাত্র নছেন—শাদ্ধোক্ত লক্ষণাঘিত। এই জন্তই আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণৰ-জাতি ব্রাহ্মণের ক্রাব্র জাচার-নিষ্ঠ এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরায়ণ বলিয়া বিপ্রবং ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে অশৌচ কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে কিঞাং আলোচনা করা

আশৌচ বিচার। বাইতেছে। মৃত্তের প্রতি ংশোক-প্রকাশ ও সন্ধান প্রদর্শনকে অংশীচ বলা যায় না। যেংভু জননা-

শৌচে ত আর শৌক-প্রকাশ কি সমান প্রদর্শন চলে না! হিন্দুর অশৌচ ওরূপ ধরণের নহে। হিন্দুর জাতীয় জীবনের লক্ষ্য আধ্যাগ্রিক উন্নতি লাভ। আধ্যাগ্রিক চিন্তাই হিন্দু-জীবনের প্রধান ব্রত। ধেরূপ চিন্ত-ব্রন্তিতে প্রমার্থ চিস্তার ব্যাঘাত ঘটে, হিন্দুর পক্ষে সেইরূপ চিন্ত-বৃত্তির কাগই অশৌচ কাল। রামারণের অবোধ্যাকাণ্ডে আছে—

" ক্তাদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং নৃগাঙ্গনা-মন্ত্রি-পুরোহিতাশ্চ। পুরং প্রবিশ্রাফপুরিত নেত্রা ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত তৃঃখম্। শুসঃ ২৩ শ্লোক।

রামান্তল তাঁহার ভাষ্যে এই তঃথ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অশৌচ "হঃথম-শৌচম্।" ইহা দ্বারাও দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির জন্ম শোক-ছঃথাদিতে অভিভূত থাকার কালই অশৌচ কাল। অশৌচ-তত্ম সম্মান্ত সংহিত্যদির অনেক ব্যবহামুসারেও মনে হয়, শোক-ছুঃথাদি দ্বারা যাহার হাদ্য যে পরিমাণে মোহগ্রস্ত হয়
তাঁহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথা—

" একাহাচ্চুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদ-সমন্বিত:।

জ্বোহাৎ কেবলং বেদজ্ঞ নিপ্তিলো দশভিদ্দিনৈ:।" পরাশর ৫০ আ:॥

জ্বিত ।৮৩॥

" ষ্থাৰ্থতো বিজ্ঞানতি বেদমকৈ: সমন্থিতম্।
সক্ষমং সরহস্তঞ্চ ক্রিরাবাং শেচরস্ত্তকী ॥ ৪ ॥
রাজ্যতিগ দীক্ষেতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিনাকৈর সন্তঃ শৌচং বিধীরতে ॥ ৫ ॥
একাহন্ত সমাধ্যাতো যে। হ্যিবেদ-সমান্তঃ ।
হীনে হীনতরে চৈহ বি ত্রি চতুরহস্তথা ॥ ৬ ॥ দক্ষঃ ॥

পরাশর ও অতি উভয়ের মতেই সাগ্লিক বেদজ্ঞ আক্ষণের একদিন অশৌচ, কেবল বেদজ্ঞ আক্ষণের তিন দিন এবং নিগুর্ণ আক্ষণের দশ দিন অশৌচ কাল।
দক্ষ ঋষির মতে যিনি চাগ্লিবেদ ও তাহার ছর অঙ্গ, কল্ল ও রহস্ত সহিত সবিশেষ জানিয়াছেন এবং যিনি তদফুরূপ ক্রিয়াবান, তাঁহার অশৌচ হয় না। সাগ্লিক বেদজ্ঞ আক্ষণের একদিনে শুদ্ধি, ক্রমশং হীনতর আক্ষণের ছই, তিন বা চারি দিনে
শুদ্ধি।

এই সমস্ত ব্যবস্থা বারা দেখা যার, আত্মপ্রানের তারতম্যান্ত্সারেই অপৌচ কাশের কম বেশী হইয়া থাকে। স্থৃতি শাস্ত্রের এইরূপ অনেক ব্যব**স্থা আছে।** ৰাহ্ন্যু বোধে সে সব বচন উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

শৃদ্রের মানাশৌচ অনেক স্থৃতিরই ব্যবস্থা। কিন্তু ক্সায়বর্তী শৃদ্রের অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্যায় আচারবান শৃদ্রের অশৌচ বৈশ্রুবৎ ১৫ দিন।

> " শ্লানাং মাসিকং কাৰ্য্যং বগনং ক্লায়বর্ত্তিনাম্। বৈশ্লবচ্ছোচ কল্লম্চ খিলোভিট্ন ভোজনম॥ মৃত ১৪০০ স্থাঃ।

শ্বতি শাস্ত্রের এই সব ব্যবস্থা দারা স্প<sup>ঠ্</sup>ই বুঝা বাইতেছে, জ্ঞানের তারতমা-মুদারে শোক মোহাদি দারা যিনি বে পরিদাণে অভিভূত হইবেন, ভাঁহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি গাইবে।

प्रख्याः एस। याहेटकर्छ—एकक्षण मानिक व्यवसामन्त्रक हहेएन हिन्सू

জীবনের প্রধান লক্ষ্য ধর্মাকর্ম্মের ব্যাঘাত হয়, সেই অবস্থাই অশৌচাবস্থা। অশৌচের সহিত মনের সম্বন্ধ, কেবল মাত্র জননাশৌচে জননী ভিন্ন কোন অশৌচেই শ্রীরের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

যে সময় লোকের চিত্ত শোক, মোহ বা আনলাতিশয়ের ছারা অভিত্ত থাকে, সেই সময়কেই অশীচ কাল ধরা হয় বলিয়াই, আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে অবস্থা বিশেষে অশৌচ কালের এত ইতর-বিশেষ দেখিতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ নিমে ক্যেকটা স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

> " মহীপতীনাং নাশীচং হতানাং বিজ্বতা তথা। গোবান্ধনাৰ্থে সংগ্ৰামে যস্ত চেচ্ছতি ভূমিপঃ॥

যাজ্ঞবল্ধ্যঃ ৩র।২৭।

শবিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ হজীয় কর্ম কুর্মতাম্।
স্থিতি ব্রহ্মটারি দাতৃ ব্রহ্মবিদাঃ তথা ॥ ৩য় । ২৮ ।
দানে বিবাহে যজে চ সংগ্রামে দেশ-বিপ্লবে।
আপাতাপি কট্যায়াং সভ্যঃ পৌচং বিধীয়তে ॥ ৩৯ । ৩য় যাজ্ঞবজ্ঞাঃ।
সম্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্রিশ্চ যে। শ্বিজাঃ।
রাজ্ঞশ্চ স্থতকং নাভি যক্ত চেক্ত্তি পার্থিবঃ॥ প্রাশর ২৮।৩ অঃ।

এই সমস্ত স্থৃতি বচনের স্থারা ইহাই অনুসিত হয় যে, যে যে স্থানে চিত্ত শোক মোহাদির অতীত অবস্থায় থাকে সেই সেই স্থলে সন্থাশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাজ্ঞবন্ধ ও পরাশর সংহিতার মতে রাজার সন্থাশৌচ ব্যবস্থা দেখা যায়। অবশ্য প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আদর্শ এখন আমাদের ধারণার অতীত; কাজেই রাজার পক্ষে সন্থাশৌচ ব্যবস্থার কারণ সহজে লোককে ব্যান কঠিন। কিন্তু এই সমস্ত স্থৃতি শাত্রে অন্থান্থ যে সব স্থলে সন্থাশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে মানসিক স্বস্থার সহিতই যে আশৌচের সম্বন্ধ, তাহা শাইই ব্যা যায়। যন্তীয় কশায়ত ও

পুরোহিতাদির বিনি অনসত্র দিয়াছেন বা ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী, দান কার্য্যরত বা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন বাক্তির অশোচ হইবে না। কারণ ইহাঁদের চিত্ত আরক্ষ কার্য্যে বা ব্রহ্ম চন্তায় এরূপ বিভোর যে তথায় শোক মোহাদির কোন স্থান নাই। আরক্ষ দান কার্য্যে, বিবাহে বা যজ্ঞে, যুদ্দে, দেশ-বিপ্লবে, আপংকালে বা ক্লেশকর অবস্থাতে সন্থাশৌচ হইবে। কারণ এই সব স্থলেও চিত্ত এরূপ একাত্রা-তার সহিত একমুণী পাকে যে শোক মোহাদির আঘাতে চিত্তের সে একাত্রতা নই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায়—যে যে অবস্থায় লোকের চিত্তে হৈর্য্য আদিতে পারে না, সেই সেই অবস্থা-প্রাপ্ত লোক স্ক্রিনাই অশুচি। যথা—

" ব্যাধিতভা কদর্যাভা খণগ্রন্থভা সক্ষদা।

ক্রিয়াহীনস্ত মুর্থস্ত স্ত্রীজিতস্ত বিশেষতঃ॥ ১০২। ছাত্রি॥৯:৬৯:। ব্যসনাসক্তনচন্ত্রন্ত পরাধীনস্ত নিতাশঃ।

স্বাধ্যায় ব্রহীনস্থ সত ১ং স্তকং ভবেৎ॥ ১০৩। ছাত্রি। ব্যানাস্ক্র চিত্তস্থ প্রাধীনস্থা নিত্যশঃ।

শ্রহ্মতাগাণ-বিহীনতা ভ্রমতং স্তকং ভবেৎ ॥ ১০।৬ মঃ।দক্ষ: ।
অংশীচ জিনিষ্টী কি তাহা এখন বোধ হয়, অধিক বুরাইতে হইবে না।
অত এব বৈদক-ব্রহ্মবৈষ্ণবদিগের অর্থাৎ আংশোচ্য বেদাচার-সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈষ্ণবজাতির শান্তানুসারে কোন স্তক-সম্ভাবনা না পাকিলেও লোকব্যবহারতঃ ব্রহ্মারহ
১০ দিন অংশীচ পালনের সদাচার পূর্দাপর প্রচলিত রহিয়াছে। স্তরাং যাহারা
ইচ্ছামত ৭।৮ দিন বা অনিদিপ্তদিন অংশীচের ভান করেন, তাঁহাদের হইতে
আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবন্ধাতি বে সম্পূর্ণ স্বান্ত্র তাহা বলাই ৰাত্ল্য।

মি: রিজ্লি লিখিয়াছেন-

"Baishtams eat cooked food only with people of their own caste, but they take water and sweetmeats from, and smoke out of the same hookah with, men of almost all castes, except Muchis and sweepers." " অর্থাৎ বোষ্টমগণ কেবল ভাহাদের স্বজাতিরই সহিত একত্র অন্ন গ্রহণ করে; কিন্তু মুটি ও ঝাড়ুদার ভিন্ন প্রায় সকল জাতিরই সহিত এক হুঁকার তামাক থায় এবং তাহাদের জল ও গিষ্টান গ্রহণ করে।"

এতথ্ড একটা গুরুত্ব কলন্ধ সমগ্র বৈষ্ণব-জাতির উপর আরোপ করা সমীচীন হর নাই। আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবংগণ তাহাদের স্থলতি ও আত্মীর বান্ধবের বাড়ীতেই আন গ্রহণ করেন। তিন্দু-সাধানণ সকল জাতিই এইরূপ আনবিচার করে। কোন উচ্চতর জাতি নিম্প্রেণী জাতির অন গ্রহণ করেন না। উচ্চ শ্রেণীর আন্ধণের অন প্রায় সকল জাতিই শাইরা থাকে। কিন্তু আলোচ্য বৈষ্ণব-জাতি, বৈষ্ণব-আন্ধণ ভিন্ন শাক্ত আন্ধানের অন গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবিগ্যের এই অন-বিচার সাম্প্রাণাধিক 'গোড়ামী' নহে; সম্পূর্ণ শাস্ত্র-নীতি। বৈষ্ণব কেন যে বৈষ্ণব ভিন্ন অপরের অন এমন কি অবৈষ্ণব আন্ধণের অন্ধণ্ড ভঙ্গণ করেন না, ভাছার কারণ এই যে—

"পুষ্কৃতং হি মন্থয়স্ত সর্বনরে প্রতিষ্ঠিতং। যোষস্থান্য সমন্নাতি স তন্তান্নাতি কিছিমং॥"

रः ७: वि: ४७.(कोर्म्मवहनः।

অর্থাৎ আর মধ্যে মানবের নিথিল পাপ অবস্থিতি করে। স্থতরাং ষে ব্যক্তি বাহার আর ভোজন করে, সে তাহাব পাতক সেবন করিয়া থাকে। কিন্তু বৈশ্বব ভগবরিবেদিত প্রসাদার ভোজন করেন বলিয়া তাহাতে কোনরূপ পাতক স্পর্শ করিতে পারে না। স্কন্প্রাণে—নার্কণ্ডের ভগীরথ সংবাদে কথিত হইরাছে—

" ওন্ধং ভাগবতস্থানং ওদ্ধং ভাগীরণীক্ষাং।

তদ্ধং বিষ্ণুপরং চিত্তং তদ্ধ মেকাদশীব্রভং॥"

.ভাগবতের (বৈষ্ণবের) জন (বিষ্ণৃভূক্ত সর্বদ্রের) সদাশুদ্ধ। এমন কি স্তকাদি নিবিদ্ধ স্বস্থাতেও শুদ্ধ। বংগ বিষ্ণুস্থতিতে— শিব বিষ্পৃৰ্কনে দীক্ষা যন্ত চাগ্নি-পরিগ্রহ:। বক্ষচারি-যতীনাঞ্চ শরীরে নান্তি স্থতকম্॥"

যাঁহার শিবার্চনে দীকা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ শৈব, যাঁহার বিকৃ-অর্চনায় দীকা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ বৈক্ষব, সায়িক ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী ও যতিগণের শরীরে অশৌচ থাকে না। ইহারই দৃষ্টান্ত, যথা—গঙ্গাজল, নীচজাতি স্পৃষ্ট হইলেও যেমন অপবিত্র হয় না (অপি চণ্ডালভাওছং ভজ্জলং পাবনং মহৎ)—সদাগুদ্ধ। বৈক্ষব বিকৃকে যাহা সমর্পণ করেন, তাহা নীচকুলোৎপল বৈক্ষব স্পর্শ করিলেও স্পর্শগোষ সম্ভবে না। বরং ভোজনে দেহ পবিত্র ও পুণ্য হয়। স্কতরাং জাভিবর্ণনির্বিশেষে বৈক্ষবাল গ্রহণে কোন পাতিত্যের আশকা নাই। বিশেষতঃ বৈক্ষবের পক্ষে বৈক্ষবালই প্রশন্ত।—

" বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তবাং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ দদা। অবৈষ্ণবানামন্ত্র পরিবর্জ্জামমেধ্যবং ॥ কুর্মুপুরাণে

বৈষ্ণব, বৈষ্ণবের অন্ন (ভক্ষ্যজন্তব্যমাত্রকে) প্রার্থনা কল্পিনা ভোজন করিবেন। অবৈষ্ণবের অন্নকে অমেধ্য অর্থাৎ মলমূত্রবৎ পরিত্যাগ করিবেন। পুনশ্চ স্কাল্যে—

শ্অনৈঞ্বগৃহে ভূক্ত্বা পীয়া বাজ্ঞানতোহপি ৰা।

ত্তবি "চাক্রায়ণে প্রোক্ত। ইণ্ডাপূর্তং বুথা সদা॥"

কজানেও অবৈষ্ণবের গৃহে অন ভোজন বা জলপান করিলে চান্দ্রায়ণ বারা ভাষি লাভ করিবে; নতুবা তদীর ইষ্ট কর্মাও পূর্ত্ত কর্মাদি সক্লই নিক্ষন হইরা বার। ব্রীপ্রহলাদ বলিয়াছেন—

"কেশবার্চা গৃহে বভা ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
ভদ্মারং নৈব ভোক্তবামভক্ষোণ সমং স্মৃতং ॥"

হে রাজন্! যে ব্যক্তির গৃহে শ্রীবেঞ্চূর্তি বিরাণিত নাই, ভদীর জন, অভদ্য সদৃশ বলিরা ভোজন নিষিত্ব।

#### ভাই বিষ্ণু শ্বতি বলেন-

" শ্রোত্রিয়ারং বৈশুবারং ত্তশেষক যন্ধবি:। আনখাৎ শোধয়েৎ পাপং ত্রাগ্রি: কনকং যণা॥"

তুবানল থেরপ অর্ণের শুদ্ধি-সম্পাদন করে, সেইরপ প্রোত্তিয় ব্রাহ্মণের অন্ন, বৈষ্ণবের অন্ন ও হোমাবশিষ্ট হবি, নথ হইছে সমস্ত দেহের নিথিল পাতক খোধন করে।

#### স্থতরাং-

প্রার্থয়েইয়য়বাদয়ং প্রায়ন্ত্রন বিচক্ষণঃ।
 সর্ব্বপাশ-বিশুদ্ধার্থং তদভাবে জলং পিবেং॥'' পদ্মপূরাশ।

বিচক্ষণ ব্যক্তিই দর্কবিধ পাতক হইছে বিশুদ্ধি লাভের নিমিত স্বদ্ধে বৈঞ্বপণের নিকটে অর প্রার্থনা করিবে, তদভাবে কেবল জ্বলপান করিবে।

আবার শাস্তে দেখা যায়, ব্রাহ্মণের শক্ষে শুদ্রের অয়-গ্রহণ নিষিদ্ধ, কিন্তু শুদ্রকের মধ্যে নিয়লিখিত ব্যক্তির অয়-ভোজন দোষাবহ নহে। যঁণা—

> " আদ্ধিক: কুলমিত্রঞ্চ গোপালদাস নাগিতৌ। এতে শুন্তেষু ভোজ্যানা যশ্চাত্মানং নিবেদরেং।'' মহ ৪ অ:।

ষে যাহার ক্ষিকর্ম করে, পুরুষায়ক্রমে বংশের মিত্র, যে যাহার গোপালন করে, যে বাহার দাশু কর্ম করে, অথবা দাস অর্থাৎ কৈবর্ত্ত ও নাপিত এবং বে ব্যক্তি আক্মনিবেদন করে, ইহাদের অন্ন ভোগ্য। যাজ্ঞবজ্য, পরাশর ও যম-সংহতা ঐ একই কথা প্রতিধ্বনিত করিরাছেন। ফলতঃ পুরাকালে, আহারাদি বিষয়ে বর্ত্তমান কালের ক্লান্ন এতটা গোঁড়ামী—এতটা সন্ধীণতা বা বাঁধাবাঁধি নিয়ন প্রবৃত্তিত ছিল না। যে সমন্ন হইতে সমাজে সাম্প্রদান্তিক হিংসা-ছেযের তাব প্রবৃত্ত হইনা উঠে, সেই হইতেই পরম্পর বিবাহ-সহন্ধ ও আহারাদি বন্ধ হইনা বার। ক্লাক্রমে যথন বর্ণজ্যের কুল পরম্পরাগত হইনা আসিল, তথনও লোক তপস্থা-বলে বা গুণ ও সন্নাচার-প্রভাবে উচ্চজাতিতে উন্নীত হইতে পারিছেন। আন-গ্রহণ

ও ভিন্ন জাতীর স্ত্রীগণের পাণিগ্রহণ তথন নিবিদ্ধ ছিল না।—

'' ত্রিষ্বর্গের্ কর্ত্তব্যং পাক-ভোজন মেব চ।

ভূজ্যামভিপন্নানাং শূদাণাঞ্চ বরাননে র' জাদিত্য পুরাণ।

আবার অগ্নি পুরাণে ব্যদানাধ্যায়ে বিথিত আছে—

" শূপ্রাম্ব যে দানপরা ভবস্কি, ব্রতায়িতা বিপ্রগরায়ণাস্ক। অন্নং হি তেযাং সভতং স্প্রোজ্ঞান্ত ভবেন্দ্রিক দু প্রিমিদং পুরাতনৈ: ॥"

অর্থাৎ শ্রাগণের মধ্যে বাঁহারা দানপর, ব্রতাবিত ও বিপ্রাসেবারত তাঁহাদের অর বিজ্ঞাপের সভোজা। সে বাহা হউক, বৈষ্ণব যে বৈষ্ণবের অর কেন ভোজন করেন তাহা ইত:পূর্ব্ধে উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবের পাক্ষে আরমণের অরগ্ধ বর্জনীয়। কিছু বৈষ্ণবের অর, সর্ব্ধ বর্ণের এমন কি ব্রাহ্মণেরও উপেক্ষণীর নহে ইহাই শাস্ত্রের তাংগধ্য। বেশীনিনের কথা নহে, খুষ্টার যোড়গশভাষীর প্রথম ভাগে প্রীমনিত্যানন্দ প্রভুর শিশ্র স্বর্ণবিশিক-বংশীর শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ঠাকুর, মহোৎসবে রন্ধন করিতেন আর শত শত ব্রাহ্মণ সেই প্রসাদার ভোজন করিতেন। শ্রীমরিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ সমরে কুলাচার্য্যগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রভুর বিবাহ সমরে কুলাচার্য্যগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রভুর বিশিয়াছিলেন—

" প্ৰাভূ কহে কখন বা আমি পাক করি। না পারিলে উদ্ধারণ রাখরে উতারি॥ এই মত পরিবর্তক্রণে পাক হর। ভূমিয়া স্বার মনে লাগিল বিশ্বর।

সেই দিন হৈছে নিডা নিডা মহোৎসর। আসিরা মিলরে বছ আগ্রহন্তু সুর্ব !!

#### প্রাভূ আজামতে দত কররে রন্ধন।

নিত্য নিত্য শত শত ভূঞ্জে ভ্ৰাহ্মণ ॥'' প্ৰীচৈতক্সভাগৰত।

এইরপ শাস্ত্রে কত উদার মত রহিয়ছে; কিন্তু সমাজ সে শাস্ত্রাহ্নমান্ত্র পথে পরিচাণিত হইতেছে কি ৈ হইলে সমাজের এতটা হুরবন্ধা—এত অধঃপতন ঘটিত না। এখন হিন্দু-সমাজ দেশাচার ও লোকাচারের দাস হইয়া কপটতার ভাঙাব-ভরজে হাবুড়ুবু করিতেছে।

অতএব " অবৈষ্ণব্যহেশে বিপ্রাণামণান্নং বৈষ্ণবৈর্বজ্ঞানীর মিত্যভিপ্রেত্য" বৈষ্ণব যথন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও অন ভোলন করেন না, এমন কি " মুপাকমিব নেক্ষেত্র গোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং" অবৈষ্ণব বিপ্রকে চণ্ডালের তুল্যরূপেও দর্শন করেন না, দেই ভুবন-পাবনক্ষম পবিত্র "বৈষ্ণব জাতি" মুচি, মুক্দর্যাস ভিন্ন সকল জাতির সহিত এক হঁকার তামাক খার, সকল জাতির স্পৃষ্ট জন ও মিষ্টানাদি গ্রহণ করে, ইহা কি কখন সম্ভবপন্ন হয় ? এত বড় অপ্রাব্য কলঙ্কের তালি সম্প্র বৈষ্ণব জাতির মাথার চাপান বাস্তবিক্ট কি সঙ্গত হইরাছে ? উক্ত বর্ণনাম কোন এক নিম্নতম প্রেণীর বৈষ্ণব-উপসম্প্রদায়ের পরিচরই পরিস্ফৃট হইরা উঠিরাছে। আমালের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবর্গণ স্বজাতি ভিন্ন কাহারও হঁকার তামাক খান্না, এবং ব্রাহ্মণ (নীচ বর্ণের ব্রাহ্মণ, ভাট, অগ্রদানী ও প্রহাচার্য্যাদি ভিন্ন ) কারত, বৈষ্ণ, নবশাধ ও চামীকৈবর্দ্ধ (মাহিয়্য) প্রভৃতি সজ্জাতির বাড়ীতেই জল ও বিষ্টান্ন প্রহণ করিয়া থাকেন। মিঃ রিজ্বলি স্থারও লিখিরাছেন যে—

"Their social standing is low, as the caste is recruited from among all classes of society and large number of prostitutes and people who have got into trouble in consequence of sexual irregularities, are found among their ranks.

অধাৎ উহাদের সামাজিক স্থান নিমন্তী; যেতেতু সমাজের সকল শ্রেণীর
মধ্য হইতেই এই জাতির দল পুষ্ট হর এবং অধিকাংশ বেগ্রা ও বিভ্রনা-প্রাধ্ জারজ-সন্থান ইহাদের সম্প্রধারের মধ্যে দেখিতে পাওরা বার ।" আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈঞ্চব-ভাতি সমাজে অবাধ ভেকপ্রথা না থাকার এবং সমাজের উপেকিতা ও পতিতা গণিকাগণের কি জারজগন্তানগণের প্রবেশাধিকার না থাকার উক্ত কলঙ্ক এই সমাজকে প্রপর্শ করিতে পারে নাই। শুক্তরাং আলোচ্য বৈঞ্ব-জাতির সামাজিক মর্য্যাদা নিমবর্ত্তী নহে। হিন্দু সাধারণ মধ্যে ইইরো ব্রাহ্মণের ভার সন্মানিত, প্রভিত ও প্রণম্য হইরা থাকেন এবং ধর্ম-কর্মান্তানে ভোজনাত্তে ব্রাহ্মণেরই ভার ভোজন-দক্ষিণা প্রাপ্ত হন ও উচ্চবর্ণ-সমাজে সসন্মানে সমাদর লাভ করেন। নিরপেক্ষভাবে সকল সমাজের মৌলিক অবস্থা প্র্যালোচনা করিয়া বৈঞ্বব-স্থাজ সম্বন্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, আমাদিগকে এই অপ্রীতিকর আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইত না। মিঃ রিজ্বি

"They have no characteristic occupation, and follow all professions deemed respectable by middle-class Hindus."

অর্থাৎ বৈশুবদের স্বাভাবিক কোন নির্দিষ্ট পেশা নাই, মাধ্যমিক শ্রেণীর হিন্দুগণ যে যে ব্যবসাকে বা বৃত্তিকে সম্মানজনক মনে করে, উহারা সেই সকল বৃত্তিরই অম্বর্তী।'

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বৈষ্ণবদিগের বৃত্তি সম্বন্ধে মি: রিজ লীর এই মন্তব্য, হিন্দুশান্ত ও সমাজ আদৌ সমর্থন করেন না। আক্ষণ-ক্ষত্তিয়াদি বর্ণের স্থার বৈষ্ণবেরও বাভাবিকী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। আক্ষণের বৃত্তি—

"অধ্যাপন মধ্যমনং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহকৈব বান্দ্রণানামকল্লনং ॥"' মহু, ১জ,।

অর্থাৎ অধ্যাপন, অধ্যরন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণের ন্বাভাবিকী বৃত্তি। বৈষ্ণব বিপ্রবর্গের অন্তর্গত বলিরা বৈষ্ণবেরও বৃত্তি ব্রাহ্মণেরই স্থায়। বিষ্ণবন্ধ অধ্যয়ন, অধ্যাপন বজন, বাজনাদি করিয়া থাকেন। অনেক

শাস্ত্রত বৈশ্ববের, চতুপাটী আছে এবং তথার বৈশ্বব ও ব্রাক্ষণ বাশকগণ বথারীতি শাস্ত্রাধ্যরন করিয়া থাকেন। তাই, বৈশ্বব-শ্বতি শ্রীগরিভক্তি-বিলাসে কথিত ইইরাছে—

> "অতোহণীতাাঘহং বিশ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ সমর্প্য তচ্চ ক্রম্বায় বত্তেত নিজবুত্তয়ে ॥"

আৰ্থাৎ এইতেতু বৈষ্ণৰ নিতা বেদপাঠ করিবেন, শাস্ত্ৰজ্ঞ হইলে শিয়াক্ষে আধ্যাপন করাইয়া এবং অধ্যয়ন ও আধ্যাপন শ্ৰীহরিতে অর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় জীবিকার্থ বন্ধবান হওয়া কর্তব্য।

সেই বৃত্তি কিলপ নির্দিষ্ট আছে তাহা কথিত হইতেছে। ষধা-

"ৰাতাম্তাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্ৰমৃতেন বা।
সত্যান্তাভ্যামপি বা ন খবুতা কলাচন ॥
ৰাতমুশ্লিলং প্ৰোক্ত সমূতং ভাগৰাচিতং।
মৃত্ত্ব নিতাং যাচ্ঞা ভাং প্ৰমৃত্ত কৰ্ষণং স্কৃতং ॥
সত্যান্তত্ব বাণিজ্যং খবৃত্তি নীচসেবনং।
আত্মনো নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধরে॥
নিতরাং নিল্যুতে সন্তি বৈ্ফ্বভা বিশেষ্তঃ ॥'' প্রীভাঃ, ৭ম,তঃ।

যজন, যাজন, অধারন, ও অধ্যাপন এই বৃত্তি চতুইর বিজাতির পক্ষে নির্দিষ্ট; ভন্মধ্যে সকল জাতিই ঋত ও অমৃত দ্বারা মৃত ও প্রমৃত দ্বারা অথবা সত্য ও অমৃত দ্বারা জীবিকা নির্মাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার্থ শ্বনৃত্তি অবশয়ন করিতে নাই। ঋত শব্দে উদ্ধ ধান ব্যার, অমৃত শব্দে অয়চিত, মৃত শব্দে যাচ এলা, প্রমৃত শব্দে দিবি, সত্যান্ত শব্দে বাণিজ্য, ও শ্বন্তি শব্দে হীন-সেবা ব্যার। জীবিকা-নির্মাহের ক্ষয় আপনা হইতে নীচ ব্যক্তির শেবাই নিন্দা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অধিকত্ত বৈশ্বনের পক্ষে নিন্দানীয়। স্থতরাং—

পণীক্ষত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে বিজ্ঞাধমাঃ। তেষাং ছরাত্মনামন্নং ভূক্ত্যা চালায়ণঞ্জেং॥"

যে বিজ্ঞাধন স্থীর প্রাণকে পণ করতঃ জীবিকা সম্পাদন করে ( অর্থাৎ চাক্রীজীনী ) সেই পাপাত্মার অন্ন সেবন করিলে চান্তান্ত্রণ প্রায়শ্চিত্ত করিল। তদ্ধ্ ইংতে হয়। অতঃপর শুক্রবৃত্তি অর্থাৎ পবিত্র জীবিকা কথিত হইতেছে—

> শ্রীতিগ্রহেণ ষল্লবং যাজাতঃ শিষ্যতম্বথা। গুণীবিতেভ্যো বিপ্রয় শুক্লং তৎ ত্রিবিধং স্মৃতং॥" শ্রীবিষ্ণধর্মোন্তরে ৩ম. কাওা।

শ্বণিং প্রতিগ্রহ ধারা লাক যজ্ম।ন সকাশে প্রাপ্ত ও ওণবান্ শিশ্ব সকাশে শক্ক বিপ্রের পক্ষে (বৈষ্ণবের বিপ্রসামা হেতু বৈষ্ণবের পক্ষে) এই ত্রিবিধ শুক্ক (পবিত্র) জীবিকা নির্দিষ্ট আছে।

এই সকল বৃত্তি যে কেবল শাস্ত্র-নিদিষ্ট, তাহা নহে। আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণৱ-লাভির অধিকাংশ উপরোক্ত ত্রিবিধ শুক্র-বৃত্তির উপরই জীবিকা নির্ভর করিয়া আছেন। মৃত, (ভিক্ষা) প্রমৃত (ক্র্মি) ও সত্যান্ত (বাণিঞ্জা) জীবিকার্থ এই তিনটাও অনেকের অবলম্বনীয়। স্থতরাং বৃত্তি-অস্ক্র্যারেও এই বৈষ্ণবজাতি যে হীন-ভাবাশন্ন নহেন, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে দারিদ্রাও শিক্ষাভাবই এই জাতি-সমাজকে অপেকাকত হীনপ্রভ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তনান অন্ত্র-সমস্থার কালে অন্তান্ত উচ্চবর্ণের ন্থায় শিক্ষিত জাতি বৈষ্ণবগণের চাকরীই (যদিও চাকরী খর্ত্তি) যে প্রধান উপজীবা হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলাই বাছলা।

মেদিনীপুর জেলার আমাদের আলোচ্য গৌড়ান্তবৈদিক বৈঞ্চরগণের সংখ্যা-ধিক্য ও তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট আচার ব্যবহার দর্শনে মহামতি মিঃ রিজ্বলি অবশেষে লিখিতে বাধা ইইয়াছেন—

In the district of Midnapore the organization of the Baishtam caste seems to differ in some points from that

described above. Two endogamous classes are recognized—
(1) Jati Baishnab, consisting of those whose conversion to Baishnavism-dates back beyond living memory, and (2) Ordinary Baishnabs, called also "Bhekdhari" or wearers of the garb, who are supposed to have adopted Vaishnavism at a recent date.

অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি পূর্বোক্ত লকণ হইতে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন বোধ হয়। এই সম গোত্রভুক্ত জাতির ছইটী শ্রেণীজেদ আছে। ১ম, "জাতি-বৈষ্ণব"— বাঁহারা অরণাতীত কালে বৈষ্ণব হইয়াছেন ২য়, "ভেক্ধারী"—বাঁহারা অধুনাতন কালে বৈষ্ণব হইয়াছেন।

প্রথমোক্ত জাতি-বৈষ্ণুবগণ সম্বন্ধে মিঃ রিজ্পি লিখিয়াছেন—

The former are men of substance, who have conformed to ordinary Hinduism to such an extent that they are now Baishnabs in little more than name. In the matter of marriage they follow the usages of the Nabasakha: they burn their dead, mourn for thirty days, celebrate the Sradha and employ high-caste-Brahmans to officiate for them for religious and ceremonial purposes. They do not intermarry or eat with the Baishnabs who have been recently converted.

অর্থাৎ এই শ্রেণীর বৈঞ্চবগণ এক্ষণে নামে মাত্র বৈঞ্চব, কিছ প্রারশঃ সাধারণ হিন্দুদের ক্লার ভাবাহিত হইরা পড়িরাছে। বিবাহ-সহজে উহারা নব-শাখদের মতই বাবহার অনুসরণ করে; উহারা মৃতদেহ দাহ করে, ৩০ দিন অশোচপালন করে, প্রাত্ত অনুষ্ঠান করে এবং উহাদের ধর্মকর্মে এবং প্রাক্ষাদি অনুষ্ঠানে, উচ্চ বর্ণের প্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়। যাহারা সম্প্রতি বৈষ্ণুব হইরাছে, নেই দক্ত বৈষ্ণুবদের সঞ্জি উহারা বৈবাহিক আদান-প্রাদান বা আহার করে না।'

কেৰল মেদিনীপুর জেলাতেই যে বৈষ্ণবন্ধাতির এইরূপ শ্রেণীভেদ আছে. বাঙ্গলার আর কোন জেলায় নাই-এ কথা কভদুর দলত ৈ দেদিনীপুরে ধাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মি: রিজ্লি "জাতি-বৈহাব" আখ্যা দিয়াছেন, ঐ শ্রেণীর বৈক্ষর বাঞ্চলার সকল জেলাতেই আছেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে এ বাকোর সভাতা সহজেই উপলব্ধি হইবে। বরং মেদিনীপুরের উক্ত জ্ঞাতি বৈষ্ণবিদ্যাের আচার-ব্যবহার অপেক্ষা হুগুলী, হাবড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, ২৪ প্রগণা প্রভৃতি ফেলার জাতি বৈক্তৰ অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গৌড়াছা-বৈদিক-বৈক্ষবন্ধাতির আচার-বাবহার সালাংশে উৎক্রন্থ ও শারাল্প বৈক্ষব-সমাজের আন্ত-করণীর। মেদিনীপুরের জাতি বৈফবর্গণ বিবাহ বিষয়ে নবশাথের মত আচার অফ্সরণ করেন; কিন্তু প্রাণ্ডক্ত জেলার বৈফাবগণ শর্ব বিষয়ে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার অনুসর্গকারী। বিধাহের অঙ্গ-গাত্রহরিন্তা, পত্রকরণ, অব্যতান্ত্র, অধিবাদ, নান্দীমুখ, বরষাত্রী, জাযাতৃবরণ, স্ত্রী-আচার, সপ্তদীপদান, সাত্রপাক, মালাদান, সম্প্রদান, বাদর, কুশণ্ডিকা, সপ্রপদীগমন, ফুলস্জ্জা, অষ্ট্রমঙ্গলা পাকম্পর্শ প্রভৃতি বৈবাহিক আচারগুণি ব্যাহণ পালন করিয়া থাকেন। মেদিনী-পুরের জাতি-বৈশুব্দণ দকলেই যে নবশাথের অন্তবর্তী, তাহা বিশ্বাদ করা যায় না : আমরা বিশ্বস্তরপেই অবগত আছি, অনেক স্নাচারী আতি-বৈষ্ণ্য ব্রাহ্মণের স্থার আচার-ব্যবহার অনুসরণ করেন। থাঁহারা অশিক্ষিত-- থাঁহাদের সামাজিক বা ইন্তিক আচার-ব্যবহার ক্রমশ: ব্যবনতির পথে ধাবিত হইতেছে, তাঁহাদের সংধাই ঐক্সপ বিদ্যুদ্শ আচার-ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। আবার মেদিনীপুরের জ্বাতি বৈঞ্চৰ-न्न वित भूत्वत छोत्र ०० निनरे कालीठ शालन करत्रन, छार्च स्टेश दुबिए स्टेरन, ভাঁহারা বিবেক-বৃদ্ধি হারাইরা অধঃপাতের চরম সীমার উপনীত হইরাছেন। যদি "বৈষ্ণব " বলিয়া লাভি-পরিচয়ই দিয়া থাকেন, তবে শৃদ্রের ন্তায় আচরণ কেন? বৈষ্ণব যে শৃদ্র নহেন, তাহা ইতঃপুর্বের যথেষ্ট আলোচিত হইরাছে। এই সকল বিষরে হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধিনান, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি ফোলার গৌড়ান্তনিক্ষক উচ্চে অবস্থিত।

সংকুলী ও অনন্তকুলী নামে গৃহি-বৈশ্বৰ সম্প্রদান উড়িয়া জেলার এবং বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার ও মাল্রাবের গঞ্জান প্রদেশে অবস্থিত আছে। সংকুলী বৈশ্ববেরা আপনাদের কৌলিয়-খ্যাপনের নিমিত্ত, বে জাতি হইতে বৈশ্বব হইরাছেন, সেই পূর্বলাতি-পরিচরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈশ্বব, কারস্থ-বৈশ্বব, খণ্ডাইং-বৈশ্বব মাহিয়-বৈশ্বব ইত্যাদি পরিচর দিয়া থাকেন। এই সকল বৈশ্ববও অচ্যতগোত্ত বিশ্বা থাকেন, কিন্তু বিবাহে স্বন্ধাতীয় অথবা স্বলাতি-বৈশ্ববের কলা ব্যতীত অল্প আতীয় বৈশ্ববের কলা গ্রহণ করেন না। আর বাঁহারা অনন্তকুলী—ভাঁহাদের মধ্যে বিবাহের কোনরূপ বন্ধন নাই। তাঁহারা সকল কুলোংপন্ন বৈশ্ববের সন্থিত কলার বিবাহে দিয়া থাকেন। এই অনন্তকুলী বৈশ্ববাগ অধিকাংশ পূর্ব্বোক্ত "ভেকধারী" বৈশ্ববদের অন্তর্গান্ত বিশ্ববাহ পর্যাই অনুমিন্ত হয়। কিন্তু বলাই বাছণ্য, জাতি-বৈশ্বব বা গৌড়াশ্ব-বৈশ্ববাণ পূর্ব্বোক্ত সংকুলী ও অনন্তকুলী বৈশ্ববদের হইতে পূথক শ্রেণীভূক্ত। মি: শ্বিক্ লি এই অনন্তকুলী বা ভেকধারী বৈশ্ববদের সম্বন্ধে লিখিরাছেন—

"The latter are described to me by a correspondent as—" the scum of the population. Those who are guilty of adultery or incest and in consequence find it inconvenient to live as members of the castes to which they can by so doing place themselves beyond the pale of the influence of the headmen of their castes, and secodly, because their con-

version removes all obstacles to the continuance of the illicit or incestuous connexions which they have formed."

অথাৎ শেষোক্ত ভেকধারী বৈষ্ণবদের সন্থকে বে পাল পাওরা গিরাছে, ভাহার মার্ম এই—ভেকধারী বৈষ্ণবগণ জনসমালের আবর্জনা স্বরূপ। যাহারা ব্যক্তিচারগ্রন্থ এবং যাহারা স্থীয় জাতি-সমাজভুক্ত হইরা থাকিবার কোন স্থযোগ পার না,
ভাহারা বৈষ্ণব হইরা পড়ে। তখন ভাহাদের গ্রহী স্থবিধা হয়। প্রথম, ভাহারা
স্বজাতি-সমাজ-কর্ত্তাদের শাসনদণ্ডের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া বনে।
বিতীয়তঃ ভাহারা বে ব্যভিচার-সম্বন্ধ স্থিটি করিয়াছে, ভাহা তখন অবাধগাতিতে
চলিতে থাকে।"

এই অনস্তকুলী ভেৰণারী-সম্প্রদারী বৈক্ষৰগণের আমানের আনোচা বৈদিক বৈক্ষৰ-স্বাভে সহজে প্রবেশ করিবার স্বযোগ না থাকার উহাঁরা যে পৃথক্ শ্রেণী-ভুক্ত হইরা রহিয়াছেন, ভাষা বলাই বাছলা। অক্তান্ত জেলা অপেক্ষা মেদিনীপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় এ সম্প্রদায়ী বৈক্ষবের সংখ্যাধিক্য পরিষ্ট হয়। অতঃপর প্রভৃপাদ গোসামিগণের সম্বন্ধে গিঃ রিজ্লি বিধিরাছেন—

"The Gosains or "Gentoo Bishops" as they were called by Mr. Holwell, have now become the hereditary leaders of the sect. Most of them are prosperous traders and money-lenders, enriched by the gifts of the laity and by the inheritance of all property left by Bairagis. They marry the daughters of Srotriya and Bansaja Brahmans and give their daughters to kulins, who, however, deem it a dishonour to marry one of their girls to a gosain. \* \* \* The Adwaitananda Gosains admit to the Vaishnava community only Brahmans, Baidyas and member of those castes.

from whose hands a Brahman may take water. The Nityananda on the other hand \* \* \* open the door of fellowship to all sorts and conditions of men be they Brahmans or Chandals, high caste-widows or common prostitutes. The Nityananda are very popular among the lower castes. \* \*

অর্থাৎ গোস্বামিগণ (সিঃ হল্ওরেল গোস্বামিগণকে "ক্লেন্টু বিশ্লপ" অর্থাৎ প্রোধান পাজী বলিয়াছেন) বৈষ্ণব-সম্প্রলারের পুক্রবায়ুক্রমে নেতা বা পরিচালক।
ইইাদের ক্ষরিকাংশ প্রসিদ্ধ বাবদারী ও মহাজন, বৈরাগীনের তাক্ত-সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রজে এবং তাঁহাদের দানেই উইারা প্রভৃত ধনশালী। তাঁহারা শ্রোজীর ও বংশজ ব্রাহ্মণের কল্লা বিবাহ করেন, কিন্তু নিজেদের কল্লা কুলীনে দান করেন।
অর্থাচ কুলীনরা গোস্থামিদের ঘরে কল্লার বিবাহ দিতে অগোরর বোধ করেন।
অর্থাচ কুলীনরা গোস্থামিদের ঘরে কল্লার বিবাহ দিতে অগোরর বোধ করেন।
অর্থাহানন্দ গোস্থামী প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, বৈল্প এবং ব্রাহ্মণ মাহাদের হাতে ক্লাগ্রহণ
করিতে পারেন, এমন সজ্জাতিকেই কেবল বৈঞ্চব-সমাজে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন।
পক্ষান্তরে নিত্যানন্দ গোস্থামী সকল অবস্থার সকল রকম জাতির জন্তই বৈঞ্চব-সমাজের প্রবেশ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন—তা' তাহারা ব্রাহ্মণই হউক, কি চঞ্জালই
ইউক, উচ্চ বর্ণের বিধ্বাই হউক অপবা সামান্ত বেশ্লাই হউক। স্কুতরাং নিত্যানন্দ

এই যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ অপেক্ষা শ্রীক্ষিত প্রভূর অধিক গৌরব বোষণা করা হইয়াছে, ইহার মূলে কডটুকু সত্য নিহিত আছে, দে বিচার প্রভূপালগণই করিবেন। উক্ত বর্ণনা-পাঠে বুঝা যায়, না কি ? একটা প্রচ্ছেন বিবেষভাব সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ধুমায়িত হইয়া রহিয়াছে। দীনদয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভূপবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার মধ্যে যে মহাপ্রাণতা—যে বিশ্বমানবতার আদর্শ মূর্তি ফুটাইয়া ভূলিয়াছিলেন, সেইটাই এখন অনেক সন্ধীণচেতা ব্যক্তির বিবেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভির ধর্মাবিক্ষী বৈদেশিকের পক্ষে এদেশের সামাজিক রীতি-

নীতি সঠিকরপে অবগত বইবার সম্ভাবনা কোণার ? এ দেশের "হাণবড়া সমঝ্দারগণ" ধেয়ালের বশে যাহা নিজে ভাল বুনেন ভাহাই উচ্চ-মাজকর্মচারিদের কর্ণগোচর করেন, আর জীহারা বিশেষ ভণ্য না লইরা তাঁহাদের ক্থাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অধিকল ণিপিবন্ধ করেন। ইহাতেই বৈশুব-জাতি সম্বন্ধে এত বিশ্রাতি ঘটিয়াছে। সিঃ রিজ্লি ণিধিয়াছেন—

"Who join the Vaishnava-communion pay a fee of twenty annas, sixteen of which go to the Gosain and four to the fouzdar."

বৈষ্ণা-সমালে প্রবেশ ফি: (fee) ১। কুড়ি সামা, তন্মধ্যে বোল আনা গৌদাইছের প্রাপা, আর ফৌজানারের প্রাপা চারি আনা।" এরপ প্রথা নেড়ানেড়ী, ভেকধারী-দম্প্রদারের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। হতরাং এই প্রথা গৌড়াছ-বৈশিক বৈশ্বৰ দ্প্রান্যে প্রচলিত না পাকার আনানদের আবোচ্য বিষয় নহে।

# বিংশ উল্লাস।

## উপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।

এই সকল উপসম্প্রদারী বৈষ্ণৰ, বিশুদ্ধ বৈদিক-বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী নহেন।
ইহাঁদের অধিকাংশই স্বকগোল-কল্লিভ মতাফুদরণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের
ধর্ম্মত বা ধর্ম্মণথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমুমোদিত বা প্রবর্তিত নহে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব
ধর্মের মিশ্রণে এক একটী অভিনব আকারে রূপান্তরিত।

### উদাঙ্গীন বৈশ্বব।

ইহারা জাতি-বৈশ্বব বা গৃহী বৈশ্বব হইতে পৃণক্। অথচ গোস্থানীদের শাসনাবীন। আত্মীয়-বান্ধবহীন, বিধবা, নিজন্মা ও বয়সা গণিকাগণই এই শ্রেণীর বৈশ্ববদের দল পৃষ্টি করে। ভিকাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের আথ্ডা আছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ঘুরিরা বেড়ার। এই বৈশ্বব-বৈশ্ববীগণ একত্র ভাই-ভগিনীর স্থায় বাস করে। একত্র গাঁজা খার। ইহাদের সন্থানাদি দেখা ঘার না। প্রাচীন গৌড় নগরের মধ্যে রূপ-সরার নামক বৃহৎ জ্লাশরের ভীরে প্রতি বৎসরই জুন মাসে "রাসমেলা বা প্রেমভলা" নামে এই বৈশ্বব-বৈশ্ববীদের একটা বৃহৎ মেলা বসে। বাজলার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু বৈশ্ববী ও বৈরাগিণী এই স্থানে সমবেত হয়। বৈশ্ববীরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বসে। কোন বৈরাগীর বৈশ্ববী প্রশোজন হইলে ফৌজদারের নিকট বণারীতি তাও আনা জ্মা দিয়া বিশ্ববী পচ্ছন্দ করে। অক্বার পচ্ছন্দ করিরা গ্রহণ করিলে ক্যোনা সমা দিয়া বিশ্ববীকে এক বংসরের মধ্যে অর্থাৎ মেলার পূর্বের ভ্যাগ ক্রিতে পারিবে না, ইহাই এই সমাজের নিয়ম।

## বায়াঁ কোপীন।

এই সম্প্রদায়িরা কটাদেশের বামদিকে কৌপীনের গ্রন্থিকন করে। একদা গুরু, এক শিয়ের বেশাশ্ররকালে ভূগ বশতঃ কৌপীনের গ্রন্থি দক্ষিণ কটিতে না বাধিরা বামতাগে বন্ধন করেন। পরে সেই ভূগ সংশোধন করিতে বাইলে, শিয় বিশিল—"জীক্ষণ স্বরং যখন পূর্বে হইতেই এরপ প্রান্তি-বিধান করিয়াছেন, তখন ইহার আর সংশোধনের প্রয়োজন নাই।" এইরপে এই শিয় হইতেই বাঁয়া-কৌপীন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিক হয়। ইহারা জীরাধাক্ষকের উপাসক। ইহারা মাছ, মাংস জকণ কি মন্ত্রণান করে না। মাত্র সচ্চরিত্রা স্ত্রীশোকই ইহাদের সম্প্রনায়ে প্রবেশ করিতে পারে।

## কিশোরী-ভজনিয়া বা সহজিয়া।

এই সম্প্রদারের মত বড়ই নিগুড়। ইঞ্চাদের মতে প্রীক্ষণ জগৎপতি, জীব মাত্রেই তাহার শক্তি প্রীরাধিক। যিনি গুরু, ভিনি কৃষ্ণ— শিহ্যগণ—রাধিকাস্বরূপ। স্বকীর ও পরকীর ভেনে প্রাকৃত নামক-নারিকার সন্তোগরূপ রসাশ্ররই ইহাদের সাধন। ইহারা রাধাক্ষণ্ডর জন্তরূপ রাসলীলা করিরা থাকে। হার! প্রকৃত সন্ত্রুর পদাশ্রের অপ্রাকৃত প্রীরাধাক্ষণ্ডর না জানিবার ফলেই বৈষ্ণান নামের কলক স্বরূপ এই উপস্প্রানারের স্পষ্টি হইরাছে। ইহারা ভক্তন সাধনের ভানে ইন্সিয়েইভির চরিতার্থতা করিরাই আশনাকে সিদ্ধ মহাত্মা মনে করে। বাহ্নিক ভিলক, মালা ধারণ ও ভিক্তান্ত করে। কলতঃ মনে হম, ইহা "রাধাবল্লভী" সম্প্রদারেরই একটী শাধা-বিশেষ কিমা স্প্রদারক সম্প্রদারেরই একটী রূপান্তর শাখা। ইহাদের মধ্যে উনাসীন দেখা বান্ধ না। গুরু 'প্রধান' নামে অভিহিত। এই প্রধানই সম্প্রদারের সর্ববিবরের পরিচালক। বছ নীচ জাভীয় স্ত্রী-পুরুষ এবং বছাকুকামুক ব্যক্তি এই সম্প্রদার-ভূক্ত। ইহাদের সম্প্রদারে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান। ইহারা শহংস' মন্ত্রে বাক্ষিত হয়। শিহ্নকে উলাক্ষ স্ত্রীলোকের নিকট স্বীয় কানেন্দ্রিয় সংবনের আমি-পরীকা দিতে হয়। বোম্বাইয়ের মহারাজ্যের রাস্মপ্রণীতে ইহাদের একটী

প্রধান উৎসব হর। মংজান-ভোজনই এই উৎসবের অঙ্গ। তবে মন্ত, মাংস ব্যবহার নিষিদ্ধ।— ভোজনাজে রাধা-দীলাবিদ্ধক সদীত হয়। এই সময়েই গুকু শিয়ের মধ্যে দশা প্রাপ্তি ঘটে। তারপর প্রধান বা "গুরু" একটা সুন্দরী শিল্লাকে দ্বাধিকা স্বরূপে মনোনীত করেন। অনস্তর অক্তান্ত শিশ্তা সকল পুলা চলনে দেই গুরু-শিশ্বা যুগলকে বিভূষিত করে এবং তাহাদের উভরকে রাধাক্ষক জ্ঞানে ভক্তি করে। এই সকল প্রস্তাচারীর দলই বিশুদ্ধ বৈশ্বব সমাজের আব্রুজনা স্কল।

#### জগৎমোহনী সম্প্রদায়।

প্রার হুই শত বৎসর পূর্বে আছিট্ট জেগার মাছুগিয়া গ্রামের জগলোহন গোঁগাই নামক এক রামাৎ বৈক্ষাই এই সম্প্রদার প্রবিত্তিক করেন। জগলোহনের শিশ্ব গোবিন্দ, গোবিন্দর শিশ্ব শাস্ত, শাস্তের শিশ্ব রামরক্ষ গোঁগাই হইতেই এই সম্প্রদার বিদ্ধিত হয়, ইহারা জ্রী-সঙ্গী নহেন। ইহারা নিশুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, ইহাদের বতে শুরুই সে পূণ্রক্ষ। গৃহী ও উপাসীন ভেদে ছই শ্রেণীর সাধক আছে। বাহ্নিক শাচার-ব্যবহারের দিকে ইহাদের ততটা লক্ষ্য, নাই। অন্তরে অন্তরে গুরুভক্তি ও ব্রহ্ম নাম গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদারের কোন বিশেষ ধর্মগ্রহ নাই। সজীত ও শুরু-পর্লশারা উপদেশই প্রধান অবলম্বন। আসম্মৃত্যু ব্যক্তিকে তাহার প্রাণ-প্রমাণের পূর্বে সমাধিগর্তের মধ্যে শানরন করা হয়, সেই অবস্থায় তথায় তাহার মৃত্যু গ্রম সৌজাগ্যের বিষয়, ইহাই এই সম্প্রধারের মৃত্যু বিশ্বাদ।

### স্পাঠনাহক-সম্প্রদাহ।

নৈদাবাদের ক্ষচন্দ্র চক্রবর্তীর শিশু রূপরাস কবিরাজ এই সম্প্রাদরের প্রবর্ত্তক। ইছারা রাধাক্ষেত্র উপাসক হইলেও ইহাদের নধ্যে জন্তান্ত উপসম্প্রদারের জ্ঞার নৈতিক অবনতি দেখা বার না। ইহারা স্ত্রীলোকের হারা রন্ধন করা জ্ঞানি বাহণ করে না। ইহারা আচণ্ডাল সকলকেই মন্ত্রদীক্ষা দেন, বটে, ক্ষিত্ত সকলকে ডেক দেন না। ইহাদের হস্তেপ্তি লল ব্রাহ্মণেও ব্যবহার করিছে পারেন। ইহারা নীচ অন্তান্ত ও বেশ্রার ভিক্ষা বা দান গ্রহণ করেন না, কিখা মাছ মাংসও জক্ষণ করেন না। ভেকধারী বৈরাগী বৈষ্ণবদের অনাহার ইহাদের আচার-বিরুদ্ধ। ইহারা এক কলি মালা ও নাদাগ্রে ক্ষ্ম তিলক ধারণ করেন এবং বাছ, বক্ষঃ ও স্কলে "হরেক্ষ্ণ" ইত্যাদি নামের ছাপ অন্ধন করেন, জীলোকেরা মন্তক মুগুন করিয়া শিখা মাত্র ধারণ করেন। ইহারা মৃতদেহ উপবিষ্ট-অবস্থায় নামাবলী-বস্ত্র-মন্তিত করিয়া সমাহিত করেন এবং মৃতের অপমালা ও দও, করক্ষাও পার্শ্বে স্থাপন করেন। সমাধির উপর আখ্ডা বর বা মন্দির নির্ম্বিত হইয়া থাকে।

### কবীজ্র-পরিবার।

ইহা একটা ক্রুল সম্প্রদায়। বিফুলাস কবীক্ত এই সম্প্রদারের প্রবর্তক।
ইহাঁকে কেহ কেহ ৬৪ মহান্তের একতম বলিয়া থাকেন। বিফুলাস অত্যন্ত দীনভক ছিলেন, শ্রীমহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদে তাঁহার প্রকান্তিক নিষ্ঠা ছিল।
একদা গুরুদের পাত্রে ভুক্তাবশেষ কিছুই রাখিলেন না, বিফুলাস অনস্ত্রোপায় হইয়া
অবশেষে শ্রীটেভন্তের নিষ্ঠাবনের সহিত প্রসাদায়-কণা দেখিতে পাইয়া নিষ্ঠাপুর্বক তাহাই গলাধকেরণ করিলেন। অথচ তাহা যে রক্ত-রঞ্জিত ছিল, এ কথা
কাহাকেও জানাইলেন না। কিন্তু ভাঁহার এক প্রতিবন্ধী শিশ্র এই ব্যাপার দেখিয়া
বিফুলাসকে অপদন্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীটেভন্তাদেবের নিকট এক প্রশ্ন উত্থাপন
করিলেন—" কোন শিশ্র শ্রীয় গুরুর রক্তপান করিলে তাহাকে কি করা কর্তব্য।"
শ্রীটেভন্তানের বলিলেন—" তাহাকে সম্প্রদায় হইতে বিভাভিত হইলে আর ভাহাকে গ্রহণ করা
হন্ম নাই। অবশেষে বিফুলাস স্বীর নামে স্বভ্রু সম্প্রদার প্রবর্তি করেন।
করীক্র সম্প্রদায়ীরা সাধারণ বৈক্ষবদের মত আচার-পরারণ। মহান্তের পদ্ব
কেছ বংশাম্ক্রনেম প্রাপ্ত হন্ না, শিশ্বদের কর্ত্বক নির্কাচিত হইরা থাকেন।
এই সম্প্রদায় উদ্যাসী বা বৈরাগী নাই। সকলেই গৃহস্থ। শ্রোতীয় রাদ্যণ হইডে

### नकन खां छिट्टे এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া থাকে।

### বাউল-সম্প্রদায়।

ইহা বৌদ্ধ-ভাস্ত্রিক-সম্প্রদায়েরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। বাউদ, উদাসীনশ্রেমীভূক ; ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ নাই। ইহারা মূল বা প্রধান বৈশ্বব-সম্প্রদায় হইতে
পৃথকীভূত। প্রধানজ্ঞ: নীচ জাতীয় লোকই এই সম্প্রদায়ের দলপৃষ্টি করে এবং
তাহারা আপনাদিগকে নিতা, চৈতত্ত, হরিদাস, বাউল ইতাদি নামে অভিহিত
করেন। বাতুল শব্দের অপত্রংশই বাউল। এই জন্ত এই সম্প্রদায়ী কেহ কেহ
নিজেকে "ক্যাপা" ৰলিয়াও পরিচয় প্রদান করেন। ইহাদের মদ্যে আন্তর্চানিক ও
সামাজিক বিষয় লইরা পরম্পার কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহারা গোম্বামিগণের
লোহাই দেন, বটে, কিছ গোম্বামী শান্তের মতাত্বর্ত্তী নহেন। ইহারা গোম্বামিগণের
থান না, কিন্ত মাছ খাওয়া ধর্মবিকৃত্ব নহে। ইহারা গাঁজা ও তামাকের অভ্যন্ত
ভক্ত। ইহারা দাড়ী গোঁপ কামান না এবং মন্তকের চুল বড় করিয়া রাঝেন।
ইহাদের কোন কোন আগড়ায় নাড়ুগোপাল, কোন আগড়ায় ধর্ম-প্রবর্তকের থড়ম
পৃঞ্জিত হইয়া থাকেন। বাউলসম্প্রদায় সর্বাংশে ব্যভিচার-প্রস্ত ; এজন্ত সম্রান্ত
হিন্দুদিগের চক্ষে অভ্যন্ত ঘৃণিত ও হেয়।

এই সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতি অভীব গুহু, উহা পুস্তকে প্রকাশ করা যায় না। "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে ভা' আছে ভাণ্ডে" (দেহে) এই মতই ইহাদের "দেহতত্ত্ব।" আর এক একটা প্রকৃতি বা স্ত্রীলোক লইয়া ইন্দ্রিয়-পরিচালন করাই সাধন। শোনিত, শুক্র, মল, মৃত্র পরিত্যাগ না করিয়া গ্রহণের নামই "চারিচন্দ্র-ভেদ"। ইহাদের ধর্ম্মসঙ্গীত এই প্রকৃতি-সাধন ও দেহতত্ব লইয়া সাক্ষেতিক বাক্যে গীত হয়। সহজে অর্থবাধ করা যায় না। ইহারা পদ্মবীক্ত, ক্রাক্ষ ও ক্ষাটকের মালা ধারণ করেন। ভিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। আল্থেলা, বুলি, লাঠি ও কীজি ইইাদের বেশভ্যা। শ্রামণ্ডের বিরুদ্ধ ও ল্রাম্ভিম্পক যে এই ধর্ম্মত, ভাহা বলাই বাছলা। স্যাড়ানেড্রী সাক্ষ্মনান্ত্র বাউল সম্প্রদারেরই

অন্তর্মণ। ইহাদের আলথেল্লার নাম "চিস্তাকতা"— ইহা প্রকৃতি-সাধন সংক্রান্ত অপ-বিত্র গুহুশদার্থে রঞ্জিত। বাহ্নিক আচারও শান্ত্র-বিকৃত্ব ও গৌকিক-আচার-বিকৃত্ব।

### দরবেশ, সাঁই সম্পুদার।

১৮৫০ খৃ: মদে ঢাকার উদয় চাঁদ কর্ম্মকার কর্তৃক দরবেশ-সম্প্রদার প্রথম প্রবৃত্তি হয়। প্রীপাদ স্নাতন গোড়ের বাদসাহের দরবার ত্যাগ করিয়া ফকির বেশে প্রলায়ন করিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টাস্তেই এই সম্প্রদায় প্রবৃত্তি হয়। প্রকৃতি-সহযোগে ইন্দ্রিয়ভোগই ইহাদের সাধন। ইহারো বিগ্রহ-সেবা করেন না, গাত্রে আলথেক্সা ও ডোর-কোপীন ব্যবহার করেন। ইহাদের মাচরণ বাউল ও প্রাভাদেরই অহরুপ। দরবেশীরা "দীন দরদী" নাম উচ্চারণ করেন। ব্জুফল ফ্টিরু ও প্রবালের মালা ধারণ করেন। ঐ মালার নাম তদ্বী। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। মুন্লমানদের সহিত শঙ্গ করেন। ইহারা বংশন—

" কেরা হিন্দু কেরা মুগলমান।

মিল জুল্কে কর সাইজীকা কাম॥"

সাই সম্প্রদায়ীরা স্থরাপান ও মহামাংসাদিও গ্রহণ করেন। ইহাঁদের ধর্ম, হিন্দু ও মুগলমান ধর্ম মিপ্রিত। ইহারা 'মুরগাঁদ সত্য '' এই নাম জপা করেন। গলায় কৈতুন কাঠের মালা ও বামহত্তে তাঁবা ও লোহার বালা ধারণ করেন। কেহ প্রকৃতি রাখেন, কেহ রাখেন না। ইহাঁদের সহিত বিশুদ্ধ বৈক্ষর ধর্মের কোন সম্বন্ধই নাই। অথচ ইইাদিগকে বৈক্ষর সম্প্রদায়ের অস্তভুক্ত করা হুইয়াছে,—এইটাই আশ্চর্যা!

### কর্ত্তাভজা।

খু: ১৮শ, শতানির প্রারম্ভে আউল চাঁদ নামে এক সাধু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ী লোকেরা আউল চাঁদকে শ্রীমহাপ্রভুর অবভার বলিয়া বিশাস করেন। 'আউল 'শব্দে পার্সিক ভাষার 'বুক্তুক্ক্,' অর্থাৎ দৈবশক্তি-সম্পান্ন ব্যক্তি। একমাত্র বিশ্বক্তাকে ভলনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এ সম্প্রদারী অকুদের নাম 'মহাশর'.--শিয়ের নাম 'বরাতি'। ইহাদের মধো -ন্ত্রী-পুরুষ ভাই-ভারীর ক্রায় অবস্থানের ব্যবস্থা আছে—'মেয়ে হিল্ডে পুরুষ খোলা, তবে হয় কর্ত্তাভলা।" ভোজন-বিষয়ে জাতিভেদ বা উচ্ছিই বিচার নাই। ইহাদের মন্ত্র কতকণ্ডলি প্রার্থনা পূর্ণ বাকোর সমষ্টি।—যেমন "ওরু স্ভা" এই মন্ত্র প্রথমে শিশুকে প্রদান করেন ৷ নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া নিবাসী সদ্লোপ বংশীয় রামশরণ পাশই আউল চাঁদের প্রধান শিয় ছিলেন। এই পালেদের বাড়ীতে বে গদি আছে, রামশরণ পাল হইতে পরপর উত্তরাধিকার স্তুৱে উত্তার ঘিনিষ্ট অধিকারী হুট্রা আসিতেচেন, তিনিই কর্তা স্থরপ হন এবং ঠাকুর নামে অভিহিত হন। এই সম্প্রাগায়ভুক্ত সকলেই উক্ত গদীতে অধিষ্ঠিত কর্ত্তার প্রসাদ **एकाक्रन ও পদপু** विद्या करिया थारक। इंहारमय माध्यम। विक दकान दिरम्ब গ্রন্থ নাই, বাউল সম্প্রদায়ের ভার দেহতত্ত-বিষয়ক কতকগুলি গানই উহাদের অবলম্বনীয়। বৈশাধ মালে রথ ও ফাল্লন মালে লোলের সময় বছতর নরনারী ঘোষণাড়ায় সমবেত হয়। এ সম্প্রদায়ের মত, তত নিন্দনীয় নর কিছ কতকগুলি অসংঘতে ক্রিয় মূর্থ ব্যক্তির অভাবের দোষে সম্প্রদায়ে ব্যভিচারের প্রোত প্রবন্ ভথরার শিক্ষিত সমাজের নিকট উহা অতিশার ঘূণিত হটরাছে। "বাম-ব্যক্তভী " সম্প্রদায় এই কর্ডাভনারই একটা শাখা বিশেষ। শিবচতুর্দশীর দিন পাঁচ্যরা গ্রামে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রাধাবল্লভের উদ্দেশে একটী উৎসব হয়। সর্ব-ধর্ম সময়রই ইহাদের ধর্মতের উদ্দেশ্র। "কালী, ক্লফ্ড, গড়, খোদা, কোন मास्य माहि वाधा, वामोत विवारम विधा, छाएछ माहि छेलारत । मन ! कानोकस গড় খোলা বলবে।" ইংলের মতে পর্জব্য-গ্রহণ ও পরস্ত্রী-হরণ অভিশন্ধ নিষিদ্ধ। "সাহেবপ্ৰনী"—ইহাও কণ্ডাভদা-সম্প্ৰদানেরই শাখা বিশেষ। ক্লফনগর জেলার অন্তর্গত, শালিগ্রাদ-দোগাছিয়া গ্রামের অন্তর্বতী বনে এক উদাসীন वान कतिराजन ; छोटात्र.नाम मारहवधनी । शाशवश्मीत घटेशीताम भाग देशात मुग শিका। हेंदांत श्रुव हत्रण शांग धहे मध्यमास्त्रत्र मह विस्थतार धहांत करतन।

ইহাদের উপাসনা স্থানের নাম "আসন "—ইহা একথানি চৌকি মাত্র। ইহার উপার পূলা, চলন, মাল্যাদি দেওরা থাকে। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ বিচার নাই। কর্ত্তাভজাদের মৃতই স্থাতি করিয়া থাকেন। ইহারা "দীননাথ দীনবন্ধু, দীনদরাশ দীনবন্ধু, 'এই নাম মন্ত্র উপদেশ দেন।

### আউল সম্প্রদায়।

ইছারা প্রকৃতিকেই প্রুমদেবতা মনে করেন। এই সম্প্রদায়ীরা বাউলদের মত শ্রীরাধাক্তকের প্রেম, কেবল স্ত্রী-পুরুষের প্রাকৃত কামোপভোগেই পর্যাবিদিত মনে করেন। লোকাচার ও বেদাচার লত্যন পূর্দ্মক বথেচ্ছ পান ভোজন, ও প্রক্লাভি-সঙ্গ ভিন্ন অভ্যত কোন অভ্যতান দেখা বাস না। সাঁইদের মত "চারিচন্দ্র ডেন" প্রচলিত আছে। ইহারা গোঁপ দাড়ী রাখেন না। তিলকাদিও প্রায় করেন না। " খুসী-বিশ্বাসী "—কৃঞ্চনগর জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকট ভাগাগ্রামে থুনী-বিশ্বাস নামক একজন মুদলমান বৈষ্ণবদৰ্শ্ব গ্ৰহণ করিয়া এই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। বিশ্বাসই এ সম্প্রদারের মূল। শিক্সদিগকে বলিতেন—" তোরা আমাকে ডাকিস, আমার কেউ থাকে আমি ডাকবো।" শিশুগণ গুরুকেই ভজিবে ইছাই মূল উদ্দেশ্য। রোগীকে ঔষধ দান, নিঃসন্তানকে সন্তান লাভার্থ কবচ দান করেন-বিশ্বাস করিয়া উহা ধারণ করিলে থুনী হওয়া বায়। "সাধন মত" জানা योत्र नार्टे। তবে হরিনাম দংখীর্ত্তন করেন। "ব্রুলব্রাহ্মী" – নদীয়া-মেছেরপুর গ্রামে মালোপাড়ার বলরাম হাড়ী অমুমান ১২৩০ বলাবে এই সম্প্রদার গঠন করেন। বলরাম সোহতং বাদী ছিলেন। এই সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ নাই। গৃহত্ব ও উদাসীন উভয়ই এই সম্প্রদায়ে আছে। ইহাদের সংগ্রন্থ নাই, বিগ্রহ-সেবা নাই। গুরু-পরম্পরাও দেখা যার না। ফলত: এই স্কল উপ-সম্প্রদায় যে গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বা গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাহা महाबहे अमू मिछ रहेए छह।

# একবিংশ উল্লাস।

## অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণব।

ইংবারা গোড়ীয়-বৈঞ্চব-ধর্মের সম্পূর্ণ মতাত্মবর্ত্তী না ২ইলেও বিশুদ্ধ ধর্মা-বলমী ও সদাচারী।

# মহাপুরুষীর পর্ম সম্পুদার।

১৩৭০ শকাবে আদান প্রদেশে আলিপুখুরি গ্রামে শিরোমণি ভূঞা কুমুমবর নামক কারত্তের ভবনে মহাপুরুষীয় ধর্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করদেব জন্মগ্রহণ करतन। देनि वात्मा भाज व्यवस्थान कतियां वित्कृत, गर्सा, कानी, वृत्कावनानि जीर्थ পর্যাটন করেন। অবশেষে শ্রীনবদীপে শ্রীননহাপ্রভুর মতে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রছণ পূর্ব্বক স্থানশে প্রভ্যাগমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। আসাম প্রাদেশে ও কুচবিহার অংকলে বত্বাক্তি এই মতাবলম্বী। শঙ্করদেবের প্রধান শিয়ের নাম মাধবদেব। মাধব, প্রুষোত্তম ও দামোদর প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ ষর্ম প্রচার করেন। সাধনাদি বিষয়ে ইহাঁরা প্রায়শঃ গৌড়ীয় মতাবলম্বী। শকরদেব দংক্ত, বাললা, ব্রলব্লি ও আসামী ভাষা-মিশ্রণে, কীর্ত্তন, নামমালা রচনা ও প্রীভাগবতাদি প্রভের অনুবাদ করেন। মাধবদেবও রত্নাবলী, নামবোষা প্রভৃতি করেকণানি এছ রচনা করিয় যান। শহর-রচিত কীর্ত্তনের নাম—' নাম \* এবং ধর্মভাবে।দীপক নাটকের নাম 'ভাওনা'। শঙ্করদেবের ছইটা প্রধান, আৰ্ড়া আছে। নওগাঁ জিলায় বড়দওয়া গ্রামে একটা এবং গৌহাটী জেলায় বজপেটা গ্রামে একটা। উভয় সত্রেই বড় বড় নাম্বর ও ভাওনাধ্র আছে। স্ত্রে শ্রীমন্ত্রাগবত গ্রন্থ শ্রীবিগ্রহের স্থায় পুজিত হন। অস্তু বিগ্রহ নাই বটে, কিন্ত প্রস্তেব্ধ ফলকে শঙ্কর দেবের চরণ-চিহ্ন ভক্তগণ কর্তৃক দাদরে অর্চিত হইয়া থাকেন। ভক্তগণের মধ্যে বাঁহারা সংসারত্যাগী তাঁহারা "কেবলিয়া" নামে অভিহিত। वज्रश्नीत नरक भक्तरत्व ७ ७९-भिश्च भाषवरत्त्वत्र नमाधि सारह। देशालक नामचत्र चित्र व्यक्त कान त्मरमित्त्र कथा खना यात्र ना ।

বিখ্যান্ত এবং এককন্তী মালাধারণ করেন। ইহারা অন্তের পক অন্ন গ্রহণ করেন না। ইইাদের মধ্যে গৃহস্থ ও উদাদীন গুই আছে। কেহ কেহ বলেন—এই গুহুত্বরাই ম্পষ্টনায়ক। এতদ্বাতীত মান্ত্রান্তের বস্তুনালে ও তিব্রুল সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৬০০ শত বংগর পুর্বেক কাঞ্চীপুর নিবাসী বেদান্ত ভোসীকর নামে জনৈক ত্রাহ্মণ এই সম্প্রানায় ছয়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর উপাসনা করেন। মহারাষ্ট্রদেশে "বিপ্রাক্তনভক্তন" নামে একটা বৈষ্ণব সম্প্রদার আছে। ইহাঁদের উপাত্ত দেবতার নাম পাণ্ডরক বিখল ও বিখোৰা। कि कि के हैं। मिशक वोक-देवस्थव विद्या शादका। थः 1841, मेडांकीरड धरे সম্প্রদায় পঠিত হয়। দ্বিতীয় আশাসসীরের সময় দিল্লীনগরে ধুসর বংশীয় চরণদাস নামক এক ৰাক্তি " চ্ব্ৰপদাসী " নামে এক মম্প্রদায় গঠন করেন। ইহাঁরা শ্রীক্ষের উপাসক.—কর্ম ও ভক্তিই তাঁহার সাধন বলিয়া অবলম্বন করেন। দিল্লীতে ইহ'াদের ৫।৬ মঠ আছে। হারকা অঞ্চলে "আলী" নামে এক সাধু-বৈশুব। সম্প্রদায় আছে। রামাননী বৈঞ্বদের সহিত ইহাঁদের মডের ঐক্য আছে ইহাঁদের মধ্যে সকলেই গৃহস্থ। গ্রান্থের কলেবর বৃদ্ধি ভরে বঙ্গদেশ ভিন্ন অভান্ত সেশের বৈষ্ণুব সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ আলোচিত হইল না। প্রাস্থৃতঃ কেবল নাম্মাত্র উল্লিখিত হইব। তদ্তির বঙ্গদেশেও তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী হজরতী, গোবুরাই, পাগলনাথী প্রভৃতি আরও করেকটা কুত্র কুত্র উপসম্প্রদায় আছে। উহারা চারি সম্প্রদায়ের কাহারও মতাবলধী নহে। কেবল ভিক্লা-ব্যবসায়ী বলিয়া বৈষ্ণব ৰা বৈরাগী নামে অভিহিত, বস্ততঃ উহারা বৈষ্ণব নামে অযোগা।

বৈষ্ণব-ঐতিহের প্রকৃত বিবরণ সঙ্কলিত করিতে হয়তঃ অনেক অপ্রিয় সঙ্গ বিবৃত করিতে হইরাছে। তজ্জ্য সকল সম্প্রান্তরে সকল থাকের সাধু বৈষ্ণব মহাত্মাগণ বেন স্ব স্থ উলারতাগুণে এ অধম লেখকের অপরাধ মার্জানা করেন, ইহাই উপসংহারে বিনীত প্রার্থনা।

# ইতি-জীক্ষৰাৰ্পণ মন্ত।

# পরিশিষ্ট।

### আর্ঘ্যপ্রথা।

আহা শবের অর্থ বিশিষ্ট মাত্র ও সংক্লোন্তব। বেশ-সংহিতার হিন্দু
ধর্মাবলন্ত্রী লোকমাত্রকেই আহা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—ধ্যেদে-

"ৰিজানী হাৰ্যান যে চ দহাবো বৰ্ছিখতে রনয়া শাসদত্ততান্। ১ম, ৫১২ঃ।
হে ইন্দ্র ! ভূমি আব্যাবর্গকে এবং দফ্যদিগকে বিশেষক্রপে অবগত হও।
ঐ ব্রতবিরোধীদিগকে নিগ্রহ করিয়া বজ্ঞান্তাতা বহুমানের অধীন কর।

এই দহ্য বা দাসগণই শুদ্রনামে অভিহিত। এই আর্যাপ্তথের ধর্মই স্বাতন ধর্ম—আর্যাধর্ম বা হিলুধর্ম।

### আৰ্ঘ্যাবৰ্ত্ত।

ঋক্মন্ত্র পাঠে বুঝা যায় যে, আর্য্য ও দক্ষ্য বা দাসগণ পরস্পার বিরুদ্ধ স্বভাব । বিরুদ্ধদাতি ছিলেন। অথর্ধবেদ সংহিতা পাঠে জানা যায়, সমগ্র মানব আর্য্য ও শুদ্র এই ছই ভাগে বিভক্ত ছিলেন।

> "তথাহং সর্বাং পশ্চামি ফক শূদ্র উতার্য্যঃ। কাঃ ৪।১২০।৪। প্রিয়ং সর্বান্ত উত্তর্দুর উভার্য্যে। কা ১৯।৬২।১।

স্থাবার শতপথ-বাল্পণে ও কাত্যায়ন শ্রোতস্ত্রে কথিত ইইয়াছে—ব্রাহ্মণ ক্ষুত্রিয় ও বৈশ্ব এই বর্ণত্রিই আর্থ্য।

"শৃদ্রাধ্যে চর্মণি পরিমণ্ডলে ব্যবছেতে। ১০অ, ৩ক, ৭স্। এই স্ত্রের অর্থে ভাগ্যকার বলিয়াছেন— "শৃদ্র শতুর্থবর্ণঃ আগ্যস্ত্রেবর্ণিকঃ।"

অতএব শৃদ্ৰ পৃথক্ এক জনাধ্য স্বাতি ৰলিয়াই বোধ হয়। আধ্যস্তাতি এই অনাধ্যদিগকে আপনাদের সমাজভূক্ত স্বরিয়া লইয়াছিলেন এবং অনেক আধ্যস্তাতিক স্বাচার-ত্রই হইয়া অনাধ্যস্তাতিক স্বস্থাত ক্রিরাছে।

এই আর্যাঞ্চাতি মধায় বাদ করিতেন তাহার নাম আর্যাবর্ত। মমুসংহিতার ইহার চতুঃদীবা এইরূপ কথিত আছে।—

"আসমুদ্রাত্র বৈ পূর্বাদাসমূজাত্র পশ্চিমাৎ। ভয়োরেবান্তরং গির্ঘোরার্যাগবর্ত্তং বিছবু ধাং॥ ২র,অ:।

উত্তরে হিমালর দক্ষিণে বিদ্ধাচল, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃদীমাযুক্ত ভূভাগের নাম পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত কহেন।

আধাবন্দ্র প্রধানতঃ আধ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষরিয় ও বৈশ্র এই বিজ্ঞাতিব্যক্ষেরই বাসস্থান ছিল। অতএব আর্য্যাশক হিন্দুদেশের জাতিগত সাধারণ নাম।

> "এতান্ বিজ্ঞাতয়ে দেশান্ সংশ্রয়েরন প্রযক্ততঃ। শুদ্রস্ত ব্যান্ন কামন্ন বা নিবসেৎ বৃত্তিক্ষিতঃ॥ সতু ২য়,আঃ।

দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা এই সকল দেশে বসতি করিবেন,
শুদ্রেরা ব্যবসার অফুরোধে বথা তথা বাস করিতে পারে।

শমরকোবেও আর্য্যাবর্ত্তর এইরূপ সীমা নির্দেশ আছে—

"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমিম ধাং বিদ্যাহিমাগরোঃ।"

বিদ্যা ও হিমালয় পর্বাতের মধ্যগত স্থান আর্য্যাম্বর্ত বা আর্যাদিগের বাসভূমি।

# হিন্দুশব্দের উৎপত্তি।

এই আর্য্যদিগের ধন্মই আর্য্যধর্ম বা হিল্প ধর্ম নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে।
কিন্তু আশ্চর্যাের বিষয়, এই হিল্প শক্ষী সংস্কৃত-মূলক নহে। বেদ, স্থতি, পুরাণ,
দর্শনাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। ঐ শক্ষটী 'আব্স্তিক' নামক প্রাচীন পার্মিক ভাষারই অন্তর্গত। সংস্কৃত সিদ্ধু শক্ষ হইতেই পার্মিক 'হেল্পু' শক্ষের উৎপত্তি এবং কোন অনিবার্য্য কারণে এই রূপান্তরিত শক্ষই আর্যসমাজে 'হিল্পুলন' 'হিল্পুর্য্য' নামে প্রচলিত হইয়া এক্ষণে আর্য্যত্তের প্রতিপাদক হইয়া পাছরাছে। মেঞ্জত্তে হিল্পাক্ষের বৃৎপত্তি লিখিত আছে—

### শ্হীনঞ্চ দুষয়ত্যেব হিল্পুরিত্যুচাতে প্রিয়ে। (২৩ প্রকাশ।)

হীনকে দ্যিত করে বলিয়া হিন্দু নামে কথিত। কেহ কেহ বলেন হিমালঙ্গ ও বিন্দু সরোবর এই শব্দের আত্ম ও অন্ত অংশ লইয়া 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হুইয়াছে। কারণ উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্দু বোবর পর্যান্ত তাবং ভূজাগই হিন্দু দিগের বাস্থান।

### বৈশ্ববের জন্ম।

১৫ পৃষ্ঠার লিখিত ফুটনোটে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইরাছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে এছলে উল্লিখিত হইল। কেহ কেহ এই শ্লোকটীকে বৃহ্বিষ্ণু-যামণ্ট্রে ৰচন বংগন।
মধা—

" ললাটাইছফ্যো জান্ত: ব্রাহ্মণো মুখদেশতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বাহুমুলাচ্চ উক্লেশাচ্চ বৈশ্ব বৈ ॥
জ,তো বিফোঃ পদাচ্ছুদ্র: ভক্তিধর্ম-বিবর্জিতঃ।
তল্মাকৈ বৈক্তাঃ খ্যাতঃ চতুর্মবেধু সভ্যঃ।

### ভূগু বরুণের পুত্র।

৫৪ পৃঠার ১৯ লাইনে রয়ের ৯ম, ৬৫ শক্তের করা উল্লিখিত হইরাছে, তাহা

" বরুণ-পুত্রস্থ ভূগো রার্যং। হিন্তম্ভি ভূগু বারুণির্জমদ্বির্মেডি॥"

৫৯ পৃষ্ঠার ১৫ লাইনের পর—নিমোদ্ধত অংশটা পাঠা। মথা— শ্রীভাগবতে এ বেদ ( অথকাবেদ ) অজিরা ঋষির অপত্য বলিরা বর্ণিত হইরাছে।

> শ্প্রজাপতে রঙ্গিরসাঃ স্বধা পদ্ধীপিত্ নথ। ক্ষথক্ষাঙ্গিরসং বেদং পুরুষে চাক্রোৎসতী॥"

# বৈশ্বব-সন্মালে শিখা-সূত্রাদি শার্রণ।

৫১ পৃষ্ঠার ২ লাইনের পর নিমোদ্ধত অংশ পাঠ্য। "বৈষ্ণব-দন্যাস ও মার্দ্র-মারাবাদ-সন্মান, এতছভরের মধ্যেও যথেই পার্থক্য স্চিত হইরাছে। স্বাস্ত্র-মারাবাদ-সন্মানে শিথাস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিবার বিধি দৃষ্ট হন্ন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্মানে শিথা-স্ত্রাদি রক্ষা করিবারই বিধি শাত্রে পরিদৃষ্ট হন্ন। যথা শ্রীভাগবতে—

"হীনো ৰজোপৰীতেন যদি আং জ্ঞানভিক্ষ্ক:।
তথ্য ক্রিরা: নিজ্ঞা: প্রাঃ প্রারশ্চিত্তং বিণীরতে।
গারত্রী সহিতানের প্রাঞ্জাপত্যান্ মড়াচয়েং।
পুন: সংস্কার মাহত্য গার্যাং যজ্ঞোপনীতকম্।
উপনীতং ক্রিদেশুরু পাত্রং জ্ঞাং পবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিস্ত্রেঞ্চ ন ত্যাজাং যাবদায়ুন্ম।
ক্রমপুরাণ-প্রসংহিতার—

ক্ষর্মাণ-রত্যন্ত।»—
শিধী যজোপবীতী ভাৎ ত্রিদণ্ডী সক্মণ্ডলু:।
স পবিত্রশ্চ কাষারী গায়তীঞ্চ জপেৎ সদা ॥"

. এই প্রমাণের মূলে স্মার্ত্ত-মারাবাদ-সন্ন্যাদে শিথাপ্র্রাদি ভ্যাগ বৈষ্ণবধর্মের প্রতিযোগিতার ফল বলিয়াই প্রভীত হয়।"

# শ্রীচণ্ডীদাস।

ন্ধ পৃঠান লিখিত—" বোধ হন্ন, এই জন্মই বৈক্ষৰ তান্ত্ৰিক চণ্ডীদাস রন্ধকিনী রামীর (রামমণির) প্রেমে আবদ্ধ ইইনাছিলেন।"—এই চিন্ন-প্রচলিত কিম্বন্তীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে কোন কোন বৈক্ষর-মুখী গবেষণা-পূর্ণ বাদ-প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত রসতত্বের পদগুলি প্রকৃত্ত-পক্ষে চণ্ডীদাসের রচিত নহে। পরবন্তী কালে কোন সহজিয়া মতের কবি ঐ স্কৃত্ব প্রাব্দী রচনা করিয়া চণ্ডীদাস ও বিভাপতির নাম সংযোজিত করিষা

নিরাছেন। পরম ভক্ত বটু (বছু) চণ্ডীনাসের রামমণি নামী রক্তক কলা নারিকাছিল, ইহা সক্রৈব মিথা। এ নিরান্ত সর্প্রসালতিক্রমে স্থামাংনিত ও প্রমাণিত না হইলেও এরণ অধ্যান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কারণ, নব-প্রবর্তিত ধর্মান মক্তকে স্থাক্তে করিছার নিমিত্ত স্থানিত বৈক্তব বহাস্মাগণের নামে এইরণে নিজেনের মতাস্কৃত্ব জাল পুঁথি বা পদাবলী প্রচারিত করা এক সময়ে সহজিরা-পহিগণের প্রধান করিবে হাইয়াছিল। উহানিগের গ্রন্থানি আলোচনা করিবে তাহার প্রকৃত্ব পরিচর পাওয়া বাম।

সে যাহা হউক, এমনও হইতে পারে, চণ্ডীদাস প্রথম অবস্থার ভাত্রিক ছিলেন—কৌলাচার মতে নায়িকা সাধন করিতেন—দেই অবস্থার ঐ সকল রস্তিত্বের পদাবলী রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে দেবী বাগুলীর অপ্নাদেশে বিশুজভাবে বৈষ্ণব রস সিদ্ধান্তান্ত্বসারে শ্রীয়াধারক্ষের ভজন সাধনে প্রস্তুত্ব হইলে ভাহারই কল বর্মণ আমরা তাঁহার রচিত অমধুয় শ্রীরক্ষণীলা-কীর্ত্তন-পদাবলীর রসাম্বাদ লাভে ধন্ত হইতেছি। কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া উভয় মতের সামঞ্জ বিধান করেন।

### শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী।

১৫৪ পৃষ্ঠার উক্ত শ্রীপানের কেবল " শ্রীচৈতন্সচন্দ্রামৃত " গ্রন্থেরই পরিচর প্রাক্ত হইরাছে। কিছু উক্ত গ্রন্থভির " শ্রীরাধারসক্ষধানিধিঃ স্থোজকাব্যম্ " (এই গ্রন্থানি মূল, অবর, বঙ্গানুবাদ ও ভঙ্গন-তাংপর্য্য সহ বিশদ ব্যাশ্যা সমেত "ভক্তি-প্রভা কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিক হইরাছেন।) " গলীত-মাধব" (সংস্কৃত বজ্গীতি-কাব্য—কবিবর শ্রীজন্মনেবের শ্রীগীতগোবিলের " অনুসরণে লিকিত) এবং শ্রীরন্দাবন-শতকম্ " (এ পর্যান্ত ১৬টা শতক সংগৃহীত হইরাছে) প্রভৃতি উপাদের শ্রীগ্রন্থভিল শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ ক্ষত বদিরা প্রানিষ্ধ।

### रिकाव-विवृতि।

### শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর।

১৭৯ পৃষ্ঠার শ্রীণ ঠাকুর মহাশয় ক্বত গ্রন্থাবদীর যে পরিচয় প্রান্ত হইয়াছে ভিয়প্তে "শ্রীবরাগ্য-নির্ণর " নামক গ্রন্থার উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে পারদারিক মর্কট-বৈরাগীদের অপূর্ব আথ্যান বর্ণিত আছে। ইহাত শ্রীভক্তিশ্রেদারিক মর্কট-বৈরাগীদের অপূর্ব আ্থ্যান বর্ণিত আছে। ইহাত শ্রীভক্তিশ্রেদারিক মর্কট-বৈরাগীদের অপূর্ব আ্থ্যান বর্ণিত আছে। ইহাত শ্রীভক্তি-

### বৈদিক ৪৮ সংস্থার।

(২৪০ পৃষ্ঠার উল্লিখিত)—বেদে যে ৪৮ প্রকার সংস্কার যর্পিত আছে ভাহা নিমে লিখিত হইল। যথা —গৌতনীয় বৈদিক দক্ষ্পত্ত—৮ম, অধ্যায়ে—

(১) গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমস্কোন্নয়ন, ৪ আতকর্ম, ৫ নামকরণ, ৩ অনপ্রাশন, ৭ চৌল (চূড়াকরণ) ৮ উপনরন, ৯ মহানামীত্রত, ১০ মহাত্রত, ১১ উপনিষ্পৃত্রত, ১২ গোদানত্রত, ১০ সমাবর্ত্তন, ১৪ বিবাহ, ১৫ দেবযক্ত, ১৬ পিতৃযক্ত, ১৭ মনুত্রযক্ত, ১৮ ভূতযক্ত, ১৯ ত্রহ্মযক্ত, ২০ অষ্টকা, ২১ পার্মণ, ২২ প্রাহ্ম, ২৩ প্রাবদী, ২৪ আগ্রহামী, ২৫ চৈত্রী, ২৬ আগ্রহণ, ৩১ চাতুর্মান্ত, ৩২ নিরুত্ পশুবহ্ন, ৩৬ অগ্রহামি, ৩১ চাতুর্মান্ত, ৩২ নিরুত্ পশুবহ্ন, ৩৩ সৌত্রামিণ (৭টা হবির্যক্তা), ৩৪ অগ্রিপ্রোম, ৩৫ অত্যাগ্রিপ্রোম, ৩৬ উক্থা, ৩৭ বোড়শী, ৩৮ বাঞ্চলের, ৩৯ অতিরাত্র, ৪০ আপ্রোর্যাম (৭টা সোম্বক্তা), ৪১ সর্মভূত্তোপ্রদ্বা, ৪২ ক্ষান্তি, ৪৩ অন্তরা, ৪৪ শৌচ, ৪৫ অনারাস, ৪৬ মকল, ৪৭ অকার্পণ্য ও ৪৮ অস্পৃহা।

"এই ১৮টা সংস্কারের মধ্যে প্রথম ১৪টা সংস্কার জীবিত দেহের এবং ১৫ ছইতে ৪০ অর্থাং ২৬টা কর্জার ও দ্রব্যের সংস্কার এবং শেষ ৮টা আত্মার ওণ-সংস্কার 'অন্তর্কা'' হইতে "আত্মর্কী'" পর্যান্ত ৭টা পাকষজ্ঞ, অন্য্যাধের হইতে সৌত্রামণি ।গ্যান্ত ৭টা হবির্যজ্ঞ এবং "অ্যান্তেনিম" হইতে "আপ্রোর্য্যাম" পর্যান্ত সোমবজ্ঞ নাবে মন্তিহিত।

### নাভাগারিষ্ট।

২২৪ পৃষ্ঠান্ধ—উলিথিত নাভাগাঞি সম্বন্ধ বন্ধ প্রাণে উক্ত নেদিষ্ট: সথম: স্বৃতঃ "— নেদিষ্ট মহুর সথম পুত্র। কুর্ম-পুরাণে চুর্মী পরিবর্ত্তে "অরিষ্ঠ" শক্ষ প্রযুক্ত হইয়াছে—"নাভাগো হারিষ্টঃ।" হরিবং 'মানটী—"নাভাগারিষ্ট " বলিবাছেন। যথা—

"নাভাগারিষ্ট পূত্রৌ দ্বৌ বৈশ্রো ব্রাক্ষণতাং গতৌ। ১১ অধার। আবার হরিবংশের টীকাকার একটা শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন— " নাভাগদিষ্টং বৈ যানবমিতি শ্রুতি।"

অর্থাৎ ঐ নাম নাভাগারিষ্ট নয় নাভাগদিষ্ট। অপিচ ঐতরেয় ব্রান্ধণের একটি উপাধ্যানে ঐ নামটা 'নাভানেদিষ্ট 'বর্ণিত আছে। ব্যা—

" নাঞ্চনেদিষ্টং বৈ মানবং ব্রহ্মচর্যাং বসস্তঃ প্রাতরো নির্ম্ভক্ষন্।"
অর্থাৎ মহার পুত্র নাপ্তানেদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যব্ত অবলম্বন করায় জাঁহার প্রাতারা
ভীহাকে ভাগচুতে করেন।

### উপবীত ধারণের কাল।

২৫২ পৃষ্ঠার পর নিমোদ্ধত অংশ অতিরিক্ত রূপে পাঠ্য।

বজ্ঞত্ত ধারণের একটী নির্দ্ধিত কাল আছে। আইলায়ন গৃহত্তে উক্ত হইয়াছে—

" অষ্টমে বর্ষে ব্রাক্ষণমূপনয়েদ্ গভাইমে বৈকাদশে ক্ষত্রিরং স্থাদশে বৈশ্বস্থ। আবোড়শাদ্ ব্রাক্ষণস্থানতীভঃকাল আধাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্ত আচতুর্বিংশাদ্ বৈশ্বস্ত অভ উর্জ্জং পত্তিত সাবিত্রীকা ভবন্তি!" ১।২।

অর্থাৎ আফাণের অন্তম বর্ষ, ক্ষতিরের একাদশ বর্ষ, এবং বৈশ্রের দ্বাদশ বর্ষ, উপন্যবের মুধ্য কাল। কিন্তু আফাণের বোড়শ বর্ষ, ক্ষতিরের দ্বাবিংশ বর্ষ এবং

# কৈছব-বিবৃতি।

ুবংশ ব**ৰ্ষাণ অতীত** না হইলে সাবি**ঞী পতিত হয় না অৰ্থাৎ উল** ব অতীত হয় না।

্ গ্রহশাসন বাক্যেরই অন্তর্ম মন্থ্যংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—
" গর্ভাষ্টমেহন্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্থোপনরনং।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞা গর্ভাত্ত্বাদশে বিশঃ॥
আবোড্শাদ্ ব্রাহ্মণক্ত সাবিত্তী নাতিবর্ত্ততে।
আবাবিংশাং ক্ষম্ববন্ধা আচতুর্বিংশতেবিশং॥" ২ই অধ্যার।

# গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

পৌড় দেশবাসী বৈঞ্চবগণই গোড়ীয় বৈঞ্চব নামে অভিহিত। গোড়দেশ বিলতে এন্থলে সমগ্র বঙ্গদেশকে বৃঝাইয়া থাকে। স্থতরাং গোড়ীয় বৈঞ্চব বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশবাসী বৈঞ্চবই বৃঝিতে হইবে। পুরাভন্তবিদ্যাণ বলেন বঙ্গপ্রমুখ গোড় দেশই সর্ব্বাংশেকা প্রাচীন। রাজত্বপিনী পাঠে জানা বায়, কাশ্মীররাজ ললিতা-দিহ্যের পুত্র জ্যাদিত্য গোড়ের রাজধানী পোঞ্জুবর্জন নামক নগরে প্রবেশ করিয়া ছিলেন।'' শ্রীচিমিতামৃত পাঠেও জানাবায় বজদেশ সাধারণতঃ গৌড়দেশ নামেই অভিহিত ছিল। যথা—

"হেনকালে গৌড় নেশের সব ভব্জগণ। প্রভূ দেখিতে নীলাচনে করিলা গমন॥" পুনশ্চ শ্রীচৈতগ্র-ভাগবভে— শেষ খণ্ডে সন্মাসীরূপে নীলাচলে স্থিতি।

নিভানিক স্থানে সমর্পিয়া গৌড়কিভি ॥"

ইতি-প্রিশিষ্ট সহাপ্ত।

শীঅভয়পদ দে বাইগাস্, অৰ্ডার সাপ্লায়াস্ ২২।এ, গোলক দত্ত লেন কলিকাতা—৫